

# थ्य श्रुश्न, शल्ट हुँगाल्बलारें है

জলে... হলে....আকাশে....হে ভাবে খুসী, বেধানে খুসী চলে চলুন। বাঁধন নেই, ভাবনা নেই, শুধু খোলা হাওরায় গা ভাসিয়ে চলা....পূরে, বহু পূরে।

আর হাতে ট্র্যান্ডেলাইট যদি থাকে, তা হ'লে তো কোন কথাই নেই। কারণ মোল্ডেড লাগেন্স থেকে এডদিন যা কিছু আপনি আশা করেছেন, যা কিছু চেয়েছেন তা সবই পাবেন ট্রান্ডেলাইটে।

ট্র্যান্ডেলাইট। এত হান্ধা যে কখনও বোঝা হরে গাঁড়ার না। এত ছিপছিপে যে বিশ্বাস হর না ভেতরে অত কাররা থাকতে পারে। আর এত মক্ববুত যে রাষ্কার সব ধকদেই অনারাসে সইতে পারে।

সূটকেস, ত্রীষ্ণকেস, ক্যারি-অন, ভ্যানিটি কেস— ২২ রকমের স্টাইল আর ৮টি রামধরু রঙের ছটা থেকে বেছে নিন মনের মতার্ট। তার ওপর আছে 'মাণ্টি-সেক্সু' লক— বে তালা আপনাকে দেবে বাড়তি সুরক্ষা আর আলাদা কিনতে পাওয়া বার বে কোন ট্র্যান্ডেলাইটের সাধে।

ণ্ডি. আই. পি. ট্রানডেলাইট। মরে হবে এ ছাড়া এতাদিন চলছিল কি করে। কটপট একটা নিবে নিন। আর বেড়িরে পড়ুন বেদিকে মন চার।



ত্রিলাল্ড স্থানি দ্বার্থান

- भ <del>द्रिक्टीन कामनदाद</del> साम्राक तार्थ

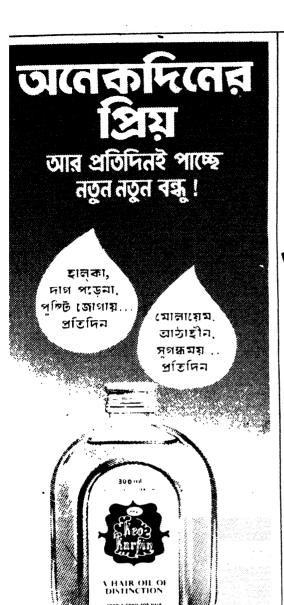



फित সাতেকের মধ্যে আপনি নিজেই ভাববেন, ত্বকের যত্ন নিতে এর চেয়ে ভালো কিছু ব্যবহার করেছেন কি না



### নতুনটিই ব্যবহার করুন

কেয়ো-কার্পিন ম্যাসাজ অয়েলে আছে ভকের স্বাস্থা-রক্ষায় অবশা প্রয়োজনীয় তিন রক্ম ভিটামিন—ই, এ এবং ডি । নিখুত ভণ্মানে তৈরী এর ফরমুলেশন আপনার ভকের ওপর কাজ করবে চমৎকার—সব রক্ম কোঁচকানো দাগ আর খসখ্সে ফাটাফাটা ভাব দূর করে বাঁচিয়ে রাখ্বে ভকের স্বাভাবিক ঔজ্জ্লা । কেয়ো-কার্পিন ম্যাসাজ অয়েল। মোলায়েম বেস-নিভ্র এতে আছে অলিভ অয়েল, ল্যানোলিন আর চন্দন তেল।

ত্বকের পুরোপুরি যত্ন নিতে অপরিহার্য

৬০ এবং ১৮০ এম.এল. প্যাকে পাবেন

দে'জ এর তৈরী দুটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন প্রিপ্র

## প্রকৃতিই আপনার ত্বকের শত্রু!

কড়া রোদ, ওক হাওয়া, ধোঁয়া-ধুলো— তাছাড়া প্রতি ঋতুই আনে একটা বিশেষ প্রতিকৃল আবহাওয়া যা আপনার ত্বকের যাখা ও সৌন্দর্য্যকে মুান করে।

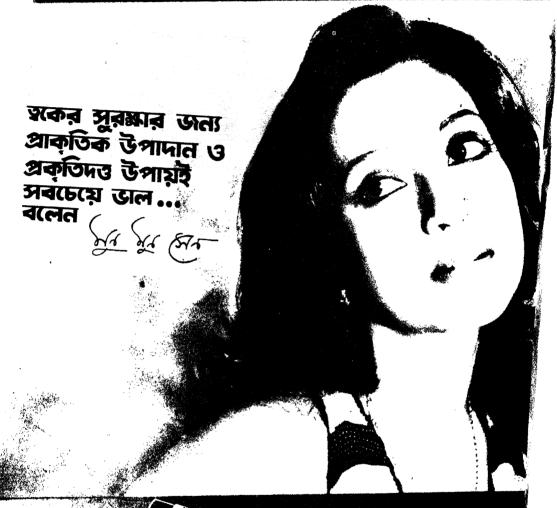



বোরো ক্যালেন্ডুলা-ই একমাত আচিচে ক্রীম যাতে আছে প্রাকৃতিক উপাদান ক্যালেন্ডুলা ও হাইড়াসটিস ভেষজের চি যা সব সময় আপনার তুককে সূর্ফিত

বোরোক্যালেন্ডুলা অ্যাণ্টিসেপ্টি ক্রীম মাখুন আপনার ত্বক স্বাভাবিক ও সুস্থ রাখন।

विविक्या के अन्य अन्य विविक्या के अन्य अन्य विविक्या के अन्य अन्य विविक्या के अन्य विविक्या के अन्य विविक्या के अन्य विविक्या के अन्य विविद्या के अन्य विविद्य के अन्य विविद्या के अन्य विविद्या

## সূচীপত্ৰ

| শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু : ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন ৭                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| আমার দৃষ্টিতে নন্দলাল : নীরদচন্দ্র চৌধুরী ১৩                                    |
| রূপকার নন্দলাল : শান্তিদেব ঘোষ ১৭                                               |
| নন্দলাল বসুর শিল্পীজীবনের গোড়ার দিকের তিনটি ছবি : জয়া আগ্লাস্বামী ২৯          |
| নন্দলাল : কারুসংঘ ও <b>জাতীয় আন্দোলন</b> : প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৪       |
| <b>ফুলকারী</b> : নন্দলাল বসু ৪৯                                                 |
| মানুষ নন্দলাল: রানী চন্দ ৫৫                                                     |
| নন্দলালের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পরিমণ্ডল : রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৫      |
| নিবেদিতা <b>র সালিখ্যে নন্দলাল</b> : কমল সরকার ৮৩                               |
| জাপানের প্রেরণা : নন্দলাল বসু : সত্যজিৎ চৌধুরী ৮৯                               |
| <b>অবনীন্দ্ৰনাথ ও নন্দলাল</b> : পঞ্চানন মণ্ডল ৯৭                                |
| ছবি ও ছব্দ : অমিত্রস্পন ভট্টাচার্য ১০৩                                          |
| গান্ধীজি ও নন্দলাল : মনোরঞ্জন গুহ ১১৯                                           |
| নন্দলাল বসুর ভিত্তিচিত্র : কে জি সুব্রহ্মণ্যম ১২৭                               |
| নন্দলাল বসুর সান্নিধ্যের <b>কিছু স্মৃতি</b> : চিন্তামণি কর ১৩১                  |
| <b>নন্দলাল বসু</b> : নীরদ মজুমদার ১৩৩                                           |
| <b>উত্তরসূরীর চোখে নন্দলাল</b> : বিজন চৌধুরী ১৩৬                                |
| মাস্টারমশাই : শিক্ষক <i>নম্মলাল :</i> জয়া আ <b>গ্লা</b> স্বামী ১৩৯             |
| আচার্য নন্দলাল ও তাঁর ছাত্রছাত্রীরা : প্রভাস সেন ১৪৩                            |
| শিল্পক্ষেত্রে নন্দলাল বসূর ছাত্রীদের ভূমিকা : চিত্রা দেব ১৪৯                    |
| নন্দলাল বসুর গ্রন্থচিত্রণ : পূর্ণেন্দু পত্রী ১৫৭                                |
| নন্দলালের ছাপাই ছবি : কাঞ্চন চক্রবর্তী ১৬৫                                      |
| <b>পোস্টার শিল্প ও নন্দলাল</b> : রাধাপ্রসাদ <b>গুপ্ত</b> ১৬৯                    |
| দ <b>ক্ষিণী শিল্পীদের ওপর নন্দলালের প্রভাব</b> : সৃশীল মখোপাধ্যায় ১৭৩          |
| নন্দলালের সময় : সন্দীপ সরকার ১৭৬                                               |
| প্রাচ্য সফরে নন্দলালের <b>ভাবনা</b> : রবি পাল ১৮২                               |
| শান্তিনিকেতনের শ্রী ও সৌন্দর্যের রূপকার নন্দলাল : দেবীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ১৮৯ |
| সংবাদে নন্দলাল : কমল সরকার সংকলিত ১৯৩                                           |
| <b>নন্দলালের জীবন ও রচনাপঞ্জী</b> : সন্দীপ সরকার সংকলিত ১৯৮                     |
| প্রচ্ছদ : হরিপুরা পোস্টার (জ্রী বিশ্বরূপ বসুর সৌজন্মে)                          |
|                                                                                 |

#### কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই সংখ্যায় ছবি এবং আলোকচিত্র দিয়ে সহায়তা করেছেন বহু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় শ্রীবিশ্বরূপ বসুর নাম। নিজের অমূল্য সংগ্রহ ব্যবহার করতে দিয়েছেন তিনি। শান্তিনিকেতনের কলাভবন ও রবীক্রভবন, নরাদিলীর ন্যাশনাল গ্যালারী অব মডর্ন আট, কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, রবীক্রভারতী এবং লগুনের আলেবার্ট এগু ভিকটোরিয়া মিউক্লিয়ামের সৌজন্যে বিভিন্ন ছবি ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া শান্তিদেব ঘোষ, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্লয়কুমার কয়াল, রেণুকা কর ও অনুকণা খান্তগির ছবি ও আলোকচিত্র দিয়েছেন।

সম্পাদক : সাগরময় ঘোষ

'আনৰ্পাঞ্জন পত্ৰিকা লিমিটাড-মন পক্ষে বাল্লানতা লাহে কণ্ঠক ৬ প্ৰকৃত্ব সৰকাৰ 📆 । কণিকাতা ৭০০০০১ কেন্দে প্ৰকাশিত এবং আনন্দ অক্ষেত্ৰ প্ৰাৰ্থিকে লিমিটাড লি ২৪৮ নি কৃষ্টি টোভে কলিকাতা ৭০০০২৪ কেন্দে সুচিত

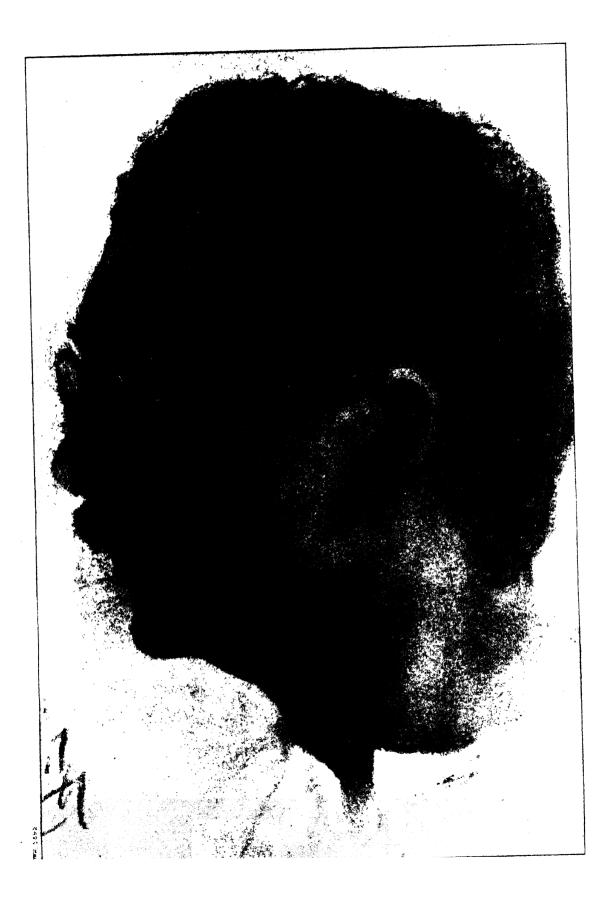

#### সম্পাদকীয়

## জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন



এ বছর রূপকার নন্দলাল বসুর জন্ম-শতবর্ষ। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন ও কর্ম উৎসর্গ করেছিলেন কলা-সরস্বতীর পাদমূলে। বস্তুত সমকালীন আর কোনো ভারতীয় শিল্পীর কর্মজীবন এমন পরিপূর্ণভাবে শিল্পকলার জন্য নিবেদিত হয়নি।

তাঁর অগ্রজ এবং অনুজ শিল্পীরা যেখানে শুধুই নিজের কাজ এবং বৈষয়িক উন্নতির সম্বন্ধে ভেবেছেন, সেখানে তিনি নিজের কাজ সম্বন্ধে শুধু নয়, সামগ্রিকভাবে শিল্পকলার সব দিক নিয়েই চিন্তা করেছেন—রূপায়ণের করণকৌশলগত সমস্যা থেকে নন্দনতন্ত্বের সৃষ্ধ ভাবনা ছাড়াও, শিল্পকলার অধ্যাপনা, শিক্ষাক্রম, ছাত্র মনস্তন্ত্ব, পরম্পরা ও আধুনিকতার ঘন্দ ইত্যাদি বিষয়ে তিনি ভেবেছেন। চারুকলা আর কারুকলার সম্পর্ক, ছাত্রদের ভবিষ্যৎ, শিল্পের উপকরণ, মাধ্যম, উপজাত এবং ব্যবহারিক দিক নিয়ে তাঁর ভাবনাচিন্তা শিল্পকলাকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর এই সব চিন্তাভাবনা এবং সৃজনশীলতার পেছনে ছিল গভীর স্বাদেশিকতা বোধ, তাই অন্তরের নির্দেশেই তিনি শিল্পকলার অঙ্গন বিস্তৃত করেছিলেন জাতীয় আন্দোলনের আদিগন্ত ভূমিতে। শিল্পী যে জলটুঙ্গি বা কাচঘরের বাসিন্দা নন, কিংবা রুদ্ধ দুর্গের দুর্গেশ নন, একথা আজর্নিন প্রমাণ করে গেছেন তিনি। পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীদের কাছে নন্দলাল অনুকরণীয় আদর্শ। জন্মশতবর্ষে শিল্পকলার ক্ষেত্রে তাঁর অনন্য ভূমিকার প্রতি শ্রন্ধা নিবেদনের জন্যই এবারের "দেশ" বিনোদন নন্দলাল বসু সংখ্যা রূপে প্রকাশিত হল। তাঁর ব্যক্তিত্বের নানামুখী আত্মপ্রকাশ ও বিরাটত্বের পরিমাপে এই আয়োজন হয়তো যৎসামান্য, আড়ম্বরহীন, কিন্তু সাধ্যমতো আন্তরিক।

আধুনিককালের প্রথম পর্বে ভারতীয় ধ্রুপদী চিত্রচর্চার পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা কেমন করে ক্রমে লৌকিকতার স্পর্শে অলৌকিক হল, কিভাবে সশিষ্য তিনি একান্ধে নেতৃত্ব দিলেন, তা ভারতীয় সমকালীন শিল্পকলার ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। কয়েক বছর আগে চারজন শিল্পীকে জাতীয় শিল্পীর মরণোত্তর মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে, এরা হলেন রবীন্দ্রনাথ, নন্দলাল বসু, যামিনী রায় এবং অমৃত শেরগিল। মনে হয়, এদের মধ্যে ভূমিকার বৈচিত্রো নন্দলাল দ্বিতীয় রহিত।

"দেশ"-এর জন্মলগ্ন থেকে এ পত্রিকার সঙ্গে নন্দলালের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। প্রথম সংখ্যাতেই তাঁর একটি ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর থেকে তাঁর অজস্র ছবি আর রেখাচিত্র 'দেশ'-এর সাধারণ এবং শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। পূজা সংখ্যার জন্য খ্রী খ্রীদুর্গার আলেখ্য একেছেন বহুবার। এ ছাড়া গত পঞ্চাশ বছরে কত ছবি একে দিয়েছেন তাঁর কোনো হিসাব নেই। এমন কি চিত্রচর্চা বিষয়ে তাঁর সচিত্র প্রবন্ধও ধারাবাহিক বেরিয়েছে এই পত্রিকায়। সূতরাং জন্ম শতবর্ষে এই শ্রদ্ধা নিবেদনের সময় পত্রিকার সঙ্গে তাঁর.নিবিড় যোগের কথা মনে পড়বেই। তাঁর অশেষ ঋণ অপরিশোধ্য। আমাদের প্রচেষ্টা ঋণশোধ নয়, অস্তর উৎসারিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

এই সংখ্যা প্রকাশের ব্যাপারে বছজনই তাঁদের উপদেশ, লেখা, সংগৃহীত ছবি এবং আলোকচিত্র ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। প্রত্যেকের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ।







# শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু

## ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন



পিতা পূর্ণচন্দ্র বসুর কর্মস্থল বিহারের মঙ্গের-খড়গপুরে ১৮৮২ সালের তেসরা ডিসেম্বরে নন্দলালের জন্ম হয়। বাল্যকাল তাঁর খডগপরে কাটে এবং প্রাথমিক শিক্ষা সেখানেই সমাপ্ত করেন ! কলকাতায় এসে ক্ষদিরাম বসর সেণ্টরাল কলেজিয়েট স্কলে ভতি হয়ে কডি বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন । তার পরে জেনারেল আসেমব্রিজ ইনস্টিটিউশনে এফ, এ, ক্লাশে ভর্ডি হলেন, কিন্তু পরীক্ষায় আর উন্তীর্ণ হতে পারলেন না। মেট্রোপনিটন কলেজে ভর্তি হলেন এবং সেখানেও <mark>অকতকার্য হয়ে</mark> শেষে প্রেসিডেন্সি কলেজে কমার্স ক্রাসে ভর্তি হয়েছিলেন। প্রচলিত বাঁধাধরা শিক্ষার প্রতি মন ও আকর্ষণ না থাকায় ক্লাসে যাওয়া ছেডে দিলেন । ছোটকাল থেকেই শি**রে**র প্রতি অনুরাগ ছিল । খ**ডগপুরে গ্রামের** দক্ষ শিল্পী কমারের প্রতিমা নির্মাণ দেখে নিজেও কাদামাটি নিয়ে দেবদেবীর মার্তি গড়তেন। কলকাতায় পরনো ব**ইয়ের দোকানগুলিতে** ঘরে ঘরে ছাপান ছবিওয়ালা পত্রিকা এবং রাাফেল ও অন্যান্য শিল্পীদের আঁকা ছাপানো ছবিব নকল কিনতেন। এমনিভাবে কলকাতায় তাঁর ছয় মাস কেটে যায় । একদিন অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছাপানো ছবি দেখতে পেয়ে তিনি মন্ধ হন এবং জীবনের লক্ষ্যপথের যেন সন্ধান পেলেন। তাঁর এক পিসততো ভাই অতল মিত্র তখন কলকাতা সরকারী **আর্ট স্কলের ছাত্র** ছিলেন। তার সঙ্গে পরামর্শ করে নিজের আঁকা কিছু **ছবি নিয়ে** অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন তাঁর শিষাত্বলাভের **আশায়**। **আট স্কলে** তথন অবনীন্দ্রনাথ উপাধ্যক্ষের পদে কাজ করছিলেন। ভর্তি পরী**ক্ষায়** বসলে তাঁকে প্রমাণ আকারের একটি ডইং কাগজ দিয়ে বলা হল সামনে রাখা সিদ্ধিদাতা গণেশের মৃতিটি দেখে **আঁকবার জনা। সাধারণত** কাগজের মধ্যে যতটা সম্ভব বড করেই সকলে ডুইং করে বলে কাগজের সবটা জড়ে আঁকতে হবে কিনা এ কথাটা বলা হয়নি। এই না বলার সযোগ নিয়ে নন্দলাল ডইং কাগজের এককোণে ছোট করে গণেশের মুর্ভিটি অতি নিপুণভাবে একে দিলেন। অধাক্ষ ই, বি, হ্যাভেল ছোট্ট ্রইংটি দেখে ভারি খুশি হয়ে অবনীন্দ্রনাথের ইণ্ডিয়ান পেইন্টিং ক্লাসে ভর্তি হবার অনুমতি দিলেন । ঈশ্বরী প্রসাদের নিকটেও তাঁকে চিত্র বিদ্যায় শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছিল । ঈশ্বরী প্রসাদ ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতির একজন দক্ষশিল্পী, নানা কলাকৌশল জানতেন। মুঘল চিত্রের চার পাশে বোর্ডারে কাগজের উপর সোনার পার্তলা তবকের ছোট ছোট ऍकरता नागाता थारक । कि উপায়ে সোনার তবক नागान হয় এ विদ্যা তাঁর জানা ছিল। তিনি নিজেও তাঁর ছবির বোর্ডারের উপরে সোনার তবক লাগাতেন। কিন্তু এই বিদ্যা ছাত্রদের কিছুতেই শিখাতেন না। নন্দলালের কৌতহলের সীমা ছিল না এই বিদ্যা জানতে। একদিন ভূত্য ক্লাসের আবর্জনাগুলিকে বাঁটি দিচ্ছিল। তার মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন কতগুলি টুকরো অন্তের পাত। সেগুলিকে কুড়িয়ে যখন ভালোভাবে দেখলেন তখন লক্ষ্য করলেন অভ্রের পাতে বিক্ষিপ্ত সরু ছোট ছোট অনেকগুলি ঈষৎ লম্বা ধরনের ছিন্ত। বৃদ্ধিমান ছাত্র নন্দলাল সোনার তবক লাগাবার বিদ্যাটা বঝে নিলেন। তাঁর একটি ছবির বোর্ডারের কাগজে সোনার তবক লাগিয়ে যখন ঈশ্বরী প্রসাদকে দেখালেন তখন লকোনো বিদ্যা বেফীস হয়ে যাবার জন্য দঃখ না করে ছাত্রের কৃতিত্বে প্রশংসা করেছিলেন। তারপর থেকে দুপুর বেলায় ক্লাসের মধ্যে তিনি রোজ যে কমলা লেবু খেতেন তার থেকে নন্দলালকেও সামান্য ভাগ দিতেন। সোনার তবক লাগাবার বিষয়ে গল ব্দরতে গিয়ে নন্দলাল বলেছিলেন ছবির বোর্ডারের কাগজে যে স্থানে



শেষ বয়সে কাগজ ছিডে ছবি করতেন তারই একটা নমুনা "পাখির ছা"

সোনার তবক লাগানো হবে সেখানে পাতলা করে মিছরির জল লাগিয়ে নিয়ে তার উপরে অন্তের পাতটি বসিয়ে দিতে হবে। সোনার তবকটি নিয়ে অন্তের পাতের উপর বসিয়ে ধীরে ধীরে উপর থেকে ঘষে দিলে তবকটি কেটে কেটে অন্তের পাতের ছিন্ত দিয়ে মিছরির জলে কাগজের উপরে এটে যাবে। কলাকৌশল সামান্য হলেও প্রণালীটি না জানলে কাজটি করা কঠিন।

কলকাতা সরকারী আঁট স্কুলে অবনীন্দ্রনাথের নিকটে নন্দলাল পাঁচ বছর শিক্ষালাভ করেন। এই সময়ে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় লাভের সুযোগ হয়। ভগিনী নিবেদিতা তাঁকে স্নেহ করতেন এবং নানাভাবে সুপরামর্শ দিতেন। ইতিমধ্যে হ্যাভেল আঁট স্কুল ত্যাগ করে চলে যান এবং তাঁর স্থানে অধ্যক্ষের পদে এলেন পার্লি রাউন। হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথকে উপাধ্যক্ষের পদে আঁট স্কুলে আনবার যখন প্রস্তাব দিয়েছিলেন তখন অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "দুপুরে দিবানিদ্রা দেবার ও ঘন ঘন তাম্মক খাবার অভ্যাস থাকায় এই অবস্থায় আঁট স্কুলে যোগ দেব কি করে ?" হ্যাভেল একথা তনে বলেছিলেন এর জন্য এত ভাবনা কিসের, কোনো অসুবিধা হবে না, আঁট স্কুলে একটা বিছানার ব্যবস্থা থাকবে ও আলবোলা এবং তামাকেরও আয়োজন থাকবে। অবনীন্দ্রনাথ কাজে যোগ দিয়ে খুব আনন্দের সঙ্গে কাজ করে চলেছিলেন। ছাত্রগণ

এত আগ্রহ ও নিবিষ্ট মনে কাজ করে চলেছেন যার জন্য খাতায় ছাত্রদের नाम ডाकात প্রয়োজন অবনীন্দ্রনাথ মনে করেন নি। হ্যাভেলেরও এ বিষয়ে কোনো আপত্তি ছিল না। পার্লি ব্রাউন ছিলেন কেতাদুরস্ত অফিসার। একদিন অবনীন্দ্রনাথ ক্লাসে ছাত্রদের শেখাচ্ছেন এমন সময় পিয়ন একটি খাতা নিয়ে এসে উপস্থিত। তাকে জিজ্ঞাসা করে জ্ঞানতে পারলেন প্রিন্সিপ্যাল সাহেব ক্লাসের ছাত্রদের নাম ডাকার জনা খাতাটি পাঠিয়েছেন। অবনীন্দ্রনাথ খাতাটি নিয়ে ছিড়ে পিয়নের হাতে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। এইভাবে উভয়ের মধ্যে ধীরে ধীরে বিরোধ বাধতে লাগলো। একবার অবনীন্দ্রনাথ স্বাস্থ্যের কারণে ছুটির জনা দরখান্ত দিলেন, পার্শিব্রাউনও বিলাত যাবার জন্য মনস্থ করলেন। কে আগে ছুটি নেবেন এই বিষয় নিয়ে উভয়ের মধ্যে বাদবিততা হয় । পার্শিব্রাউন বলেন. যেহেতু তিনি প্রিন্সিপ্যাল সেই কারণে তাঁর ছুটির দাবী প্রথমে বিবেচ্য হওয়া উচিত। অবনীন্দ্রনাথ যুক্তি দেখালেন যে স্বাস্থ্যের জন্য যখন ছুটি চাইছেন তখন তাঁকেই প্রথমে ছুটি দিতে হবে । অনেক তর্কাতর্কির শেষে চটে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ হাতের লাঠিটি মেঝের উপরে জোরসে ঠুকে বললেন, "তোমার মত সাহেবকে আমি কমই তোয়াকা করি, রইল তোমার আর্ট স্কুল, আমি চললাম।" এই বলে আর্ট স্কুল ত্যাগ করে চলে এলেন। এই ঘটনার শৈষে অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যদল নন্দলাল, অসিতকুমার, শৈলেন দে, ক্ষিতীন মজুমদার আরো কয়েকজন ছাত্র আর্ট স্কুল ত্যাগ করে চলে এলেন। অধ্যক্ষ পার্শিব্রাউন আর্ট স্কুলে নন্দলালকে কাজ দিতে চেয়েছিলেন।

আর্ট স্কুল ছেড়ে চলে আসার পর নন্দলাল ও তাঁর সহপাঠী শিল্পীরা মহা ভাকনায় পড়লেন তারপরে কি করা যায় বলে । প্রথমে ঠিক হলো যে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে সকলে একত্রে ছবি আঁকার কান্ধ করবেন এবং তার সঙ্গে কমার্শিয়াল কাজের অর্ডারও গ্রহণ করবেন। অবনীন্দ্রনাথের বাডি জোডাসাঁকোর নিকটে ঘর ভাডা নেবার কথা হলো এতে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষারও সুবিধা হবে বলে সকলেই মনে করলেন। এই সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর জ্যোড়াসাঁকোর নিজের ষ্টুডিওতে কাজ করবার জন্য নন্দলালকে ডেকে পাঠালেন। এই প্রস্তাব নন্দলাল আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে মাসিক ঘাট টাকা বৃত্তি দিতেন। অবনীন্দ্রনাথের বাড়িতে এই সময়ে জাপানের বিখ্যাত মনীষী ও শিক্ষাবিদ ওকাকুরা, শিল্পী টাইকান, শিল্পী হিশিদা, বিখ্যাত চিত্র সমালোচক আনন্দ কুমারস্বামীর সঙ্গে নন্দলালের পরিচয়ের সুযোগ इर्प्राष्ट्रम । এই সব বিদেশী মনীষীরা নন্দলালের জীবনে আদর্শের দিক দিয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিলেন। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি **অ**ব ওরিয়েন্টাল আর্টের বাংসরিক চিত্র প্রদর্শনীতে তাঁর একটি চিত্রের জন্য পাঁচশত টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। এই টাকা নিয়ে ১৯০৭ সালের সেন্টেম্বর মাসে দক্ষিণ ভারত ও ওডিধার ভ্রমণে বিখ্যাত চিত্র সমালোচক ও, সি, গাঙ্গুলী, ডাঃ রাধাকুমুদ মুখার্জি, প্রমথনাথ গাঙ্গুলীদের দলের সঙ্গে যান। অজন্তা, ইলোরা, এালিফাাণ্টা এবং ওড়িষার বিখ্যাত মন্দিরগুলি খুব ভালো করে এই সময়ে দেখেন।

১৯০৯ সালে লেডি হেরিংহ্যাম বিলাত থেকে ভারতে এলেন অজন্তা গুহার ভিত্তি চিত্রের নকল করবার জন্য । ভগিনী নিবেদিতার আগ্রহে এবং অবনীন্দ্রনাথের চেষ্টায় নন্দলাল, অসিতকুমার হালদার, সমরেন্দ্র গুপ্ত 👍 ইত্যাদি কয়েকজ্ঞন তরুণ শিল্পী লেডি হেরিংহ্যামের সহকারী হিসাবে অজন্তায় কাজ করেছিলেন। নন্দলাল সেখানকার কাজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে একবার বলেছিলেন অজন্তার অনেক ভিত্তিচিত্র এত বিবর্ণ ও মান হয়ে গেছে যে তাদের নকল করতে গিয়ে তার উপরে ট্রেসিং কাগজ রাখলে নীচের রেখা ভালো করে দেখা যায় না। সমরেন্দ্র গুপ্ত অজন্তার ভিত্তি চিত্রের বিখ্যাত ছবি মৃত্যু সম্ভবা রাজকুমারীর (Dying Princess) নকল করবার চেষ্টা করতে গিয়ে ট্রেসিং কাগজে মূল চিত্রের রেখা দেখতে পাচ্ছিদেন না । তিনি কেরোসিন তেলে এক টুকরো ন্যাকড়া ভিজিয়ে ভিত্তি চিত্রের গায়ে হালকাভাবে লাগিয়ে দিতে ছবিটা একটু স্পষ্ট দেখা যায়। তখন খড়িমাটি নিয়ে ছবির রেখাগুলির উপরে দাগ কেটে ব্লু দেখা যায় । ভ্ৰম যাড়ুমাট মিয়ে ছবিয় য়েয়া ভাষা ভ্ৰমি দায় ফেটে ই দিতে লাগলেন, ভাষলেন এতে ট্ৰেসিং করবার সুবিধা হবে। তিনি যখন এই প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত তখন হঠাৎ লেডি হেরিংহ্যাম তাঁকে দেখে ফেলেন। সমরেন্দ্র শুপ্তের এই কাজে লেডি হেরিংহ্যাম এত বিচলিত ও কুল হর্ন যে 🖺 তিনি খুব বিরক্তি ও দুঃখের সঙ্গে বলেছিলেন "তুমি একজন ভারতীয় শিল্পী, কি করে এই অপূর্ব ছবির গায়ে এমনিভাবে কেরোসিন তেল লাগিয়ে খড়িমাটি দিয়ে দাগ কাটতে সাহস করেছ, ইত্যাদি।" পরবর্তীকালে অজস্তা গুহায় গুরু নন্দলালের সঙ্গে যখন ভিত্তিচিত্রগুলি দেখছিলাম তখন সেই ডাইং প্রিন্সেসের ছবিটি দেখিয়ে তাঁর পুর্নো স্মৃতিকথা আবার উল্লেখ

জোডাসাঁকোর লাল বাডিতে "বিচিত্রা" সভা স্থাপন করে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য শিল্প ইত্যাদি চর্চার স্থান করে দিয়েছিলেন। কবিগুরু তাঁর বহু প্রবন্ধ, কবিতা, নাটক ইত্যাদি কলকাতা শহরের সাহিত্য রসিক ও গুণী বাক্তিদের নিকটে এখানে পড়ে শুনিয়েছেন। চিত্র প্রদর্শনী, সঙ্গীত ও অভিনয় ইত্যাদির অনুষ্ঠানও মাঝে মাঝে এখানে হয়েছিল। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথের আহানে নন্দলাল বিচিত্রায় এসে যোগদান করেন। জাপানের খাতনামা শিল্পী আরাইসান বিচিত্রায় অতিথি হিসাবে কিছুকাল বাস করে যান। তখন নন্দলাল জাপানী চিত্রণরীতি তাঁর কাছে শিক্ষা করেন। উভয় শিল্পীর মধ্যে তথন গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। আরাইসান শান্তিনিকেতনেও বেডাতে আসেন। ৭ই পৌষ উৎসবের মেলায় যাত্রার আসরে যাত্রার শিবকে দেখে আকৃষ্ট হন এবং খুব নিবিষ্ট মনে স্কেচ করতে দেখেছিলাম। বিচিত্রা গৃহে এক সময় রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধু প্রতিমা দেবী, অবনীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধ পারুল ঠাকুর, ডাঃ নীলরতন সরকারের কন্যা অরুদ্ধতী দেবী ও আরো কয়েকজনকে নন্দলাল ছবি আঁকা শেখাতেন।

শান্তিনিকেতনে নন্দলালের প্রথম আগমন ১৯১৪ সালের শীতকালে মাত্র কয়েকদিনের জনা । গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সমস্ত আশ্রমবাসী অধ্যাপক ও ছাত্র ছাত্রীদের সহযোগে আম্রকুঞ্জে নন্দলালকে উপযুক্তভাবে সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। সৌমা মূর্তি নবীন শিল্পী নন্দলালের প্রতিভার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই সংবর্ধনায়-শিল্পীর উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। এই সময়ের একটি কথা মনে আছে, আমরা কয়েকজন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের ছাত্র দুপুরবেলায় ছাতিমতলার বড় বড় লতায় বসে দোল খাচ্ছিলাম। এমন সময় খাকী সবুজ রঙের গরম কাপড় ভায়লার চরিদার পাঞ্জাবী পরে এক ভদ্রলোক লাল নীল পেন্সিল দিয়ে সাদা কার্ডে আমাদের স্কেচ করছিলেন। একটু পরে আগ্রহ সহকারে তাঁর নিকটে গিয়ে স্কেচটি দেখছিলাম। আমাদের মধ্যে একটি ছাত্র চুপিচুপি वनारन हैनिहैं हर्ष्ट्रन नम्मनान वमु। कीवरन स्महै श्रेथम जौरक দেখেছিলাম। প্রবাসী পত্রিকায় ছাপানো তাঁর কতগুলি ছবি পূর্বেই দেখেছিলাম বলে তাঁর নামটা আমাদের জ্ঞানা ছিল। ১৯১৭ সালের তেসরা জুলাই সুরেন্দ্রনাথ কর ব্রহ্মবিদ্যালয়ে আমাদের ডুইং ক্লাসের শিক্ষক হয়ে শান্তিনিকেতনে এলেন। তিনি মন্দলালের পিসতুতো ভাই। তাঁর শিল্প শিক্ষা নন্দলালের নিকটে হয়।

কলাভবনের গোড়াপত্তন হল ১৯১৯ সালে, তখন অসিতকুমার হালদার প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন। নন্দলালও কলাভবনে যোগদান করেন কিন্তু কয়েকমাস পরেই অবনীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়ানুসারে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টসে চিত্র বিদ্যা শিক্ষণের ভার গ্রহণ করে কলকাতায় ফিরে গেলেন। তারপরে ১৯২০ সালে স্থায়ীভাবে কলাভবনের কাজে এসে যোগদান করেন। ১৯২১ সালে নন্দলাল, অসিতকুমার, সুরেন্দ্রনাথ কর গোয়ালিয়র দরবারের নিমন্ত্রণে বাঘগুহার ভিত্তি চিত্রের নকল করতে যান। ১৯২২ সালে কলাভবনের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে কোনো বিষয়ে যেমন ধর্মে, সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে যাঁরা শ্রেষ্ঠ ও পথপ্রদর্শক তাঁরা বিশেষ গুণ ও ক্ষমতার অধিকারী হয়েই আবির্ভূত হন। বর্তমানকালে ভারতীয় শিল্পঞ্চগতৈ তাঁর অপূর্ব শিল্পসৃষ্টির দ্বারা শ্রেষ্ঠ ও পথপ্রদর্শক হিসাবে শিল্পাচার্য নন্দলাল বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসের যুগসন্ধিকালে তাঁর আবিভবি i এই দেশের শিল্পের গতি যখন প্রায় স্তব্ধ, ক্ষয়িষ্ণু ও জিয়মান, তখন নবপ্রাণের সঞ্চার করেছিলেন গুরু অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর প্রিয় শিষ্য নন্দলাল। বিংশ শতাব্দীর কিছুকাল পূর্বেও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভরশীল অন্ধনরীতির ভিন্ন ভিন্ন প্রচলন থাকাডে সমগ্রভাবে ভারতীয় স্থল বা অন্ধন শৈলীর স্বীকৃতি লাভের যোগ্যতা তাদের কারোরই ছিল না । কাংড়া, বাসুলী, রাজপুত, মুঘল ইত্যাদি নামে সেই সব স্কুলগুলি পরিচিত ছিল। প্রত্যেক গোষ্ঠীর বা স্কুলের তাদের নিজস্ব ধরনের বৈশিষ্ট্রে উচ্ছল। অন্ধরের বিষয়বন্ধ নির্বাচনের মধ্যেও



আওা ও কৃকড়ে

একটা গতানুগতিক ধারা চলে আসছিল। রাধাকৃঞ্চ, রাজা মহারাজা, মুঘল
সম্রাটগণ, বাদশা, ওমবাহ, প্রেম বিষয়ক রাগমালা এবং মানুষের দৈনন্দিন
জীবনকে নিয়ে অনেক চিত্র সেকালে আঁকা হয়েছে। তবে নিজেদের গতী
অতিক্রম করে শিল্পীদের পরস্পরের মধ্যে ভাবের ও অন্ধন শৈলীর
আদানপ্রদানের বিশেষ সুযোগ তখনকার দিনে ছিল বলে মনে হয় না।
পরবর্তীকালে অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতীয় শিল্প
জগতে নৃতন পটভূমির সূচনা হয়। ই বি হ্যাভেল, আনন্দ কুমারস্বামী,
ওকাকুরা, টাইকান এদের সংস্পর্শে এসে অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের শিল্প
বিষয়ে মানসিকতা প্রসার লাভ করেছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিল্প
জগতের দ্বার ভারতীয় শিল্পীদের নিকটে উদ্মুক্ত হয় এবং অভিজ্ঞতার দিক
থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সৃশ্ব সমন্বয় রূপায়িত হয়।

প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্প সৃষ্টির নিদর্শন অজন্তা, ইলোরা, মহাবলীপুরম, কোনারক মন্দির ও উড়িষার অপূর্ব ভাস্কর্য, বাঘ গুহা ইত্যাদি নন্দলাল অতি আগ্রহ সহকারে দেখেছেন, অনুশীলন করে মনে প্রাণে আনন্দ পেয়েছেন। তারই ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই এই মহান শিল্পীর কলাসৃষ্টির মধ্যে আধুনিক কাব্যিক সাবলীলতা, তারই সঙ্গে ক্লাসিক্যাল শিল্প সৃষ্টির ধুপদী মেজাঞ্জ। তাছাড়াও আরো দেখা যায় তাঁর রূপ সৃষ্টি একটি দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠ বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। নন্দলাল পালাতেয়ের এবং ইজিন্ট, পারসীক, চীন, জাপান ইত্যাদি বিদেশী শিল্পগুলি ভালো করে দেখেছেন এবং তার থেকে আনন্দ পেয়েছেন, কিছু যেখানে তিনি শিল্পী হিসাবে কাজ্প করছেন সেখানে তিনি ছিলেন খাঁটি ভারতীয় শিল্পী, নিজের সন্তাকে কখনও ক্ষম্ম করেননি।



লেখককে নববর্ষের আলীবাদ, ১৯৫৮

কলাভবনের কাজে যখন তিনি এসে যোগদান <mark>করেন তখন তাঁর বয়স</mark> ছিল আটত্রিশ বছর। ইতিমধ্যেই তাঁর কতগুলি শৈবলীলার অপর্ব চিত্র রচনার দ্বারা শিল্পী সমাজে একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। নন্দলালের ধ্যানকল্পিত সুন্দর শিব হলেন চির যৌবনের **প্রতীক**। শাশ্রবিহীন এমন সৃন্দর শিবের কল্পনা একমাত্র দক্ষিণ ভারতের নৃত্যরত নটরাজের মুর্তির সঙ্গে তুলনা করা চলে। তিনি শিবের যে **কয়েকটি ছবি** একেছেন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিত্র বলে চিহ্নিত হয়েছে সতীর দেহ ত্যাগে শোকমগ্ন ধ্যানস্থ শিব, বিষপানরত শিব, সংহার নৃত্যরত শিব, অন্নপূর্ণার সম্মথে ভিক্ষীর্থী শিব। প্রথমের তিনটি শিবের আকতিতে <mark>যৌবনের সন্দর</mark> রাপটি শিল্পী নিপণভাবে প্রকাশ করেছেন, বিষপানরত শিব চিত্রে অজন্তার প্রভাব শিল্পী সন্দরভাবে মানিয়ে নিয়েছেন। এই তিনটি চিত্রের জ্বনেক পরে শেষের চিত্রটি শিল্পী একেছেন। চিত্রটি ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে কল্পনার দিক দিয়ে অনেক উন্নত ও সহজ হয়েছেন শিল্পী, করণ কৌশলের বিষয়ে এবং শিল্প রচনার সব গুণ তখন তাঁর আয়তে। সকল প্রভাব থেকে মক্ত হয়ে অতি সাহসের সঙ্গে ভিক্ষার্থী শিবের কল্পনা করলেন তাতে দেখালেন দৈহিক গঠনতন্ত্রের কন্ধাল ইত্যাদি। পূর্ববর্তী সকল শিবচিত্রের তলনায় এই শিব রূপ কল্পনায় যেমন অভিনব তেমনি সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারের। শিবের রূপ ও ভাবের ব্যঞ্জনায় শিল্পী যেমনি সিদ্ধহন্ত ও অনন্যসাধারণ তেমনি উমা, পার্বতী, সতী অন্ধনে তাঁর দক্ষতার অসাধারণত্ব দেখিয়েছেন। আমরা যদি বিশ্বাস করি চিত্র রচনায় শিল্পীর সন্তা ও ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়ে তবে যে শিল্পী অপূর্ব শিবের ও পার্বতীর রূপ কল্পনা অন্তরে করেছেন, তাঁকে নিশ্চয়ই ধ্যান করতে হয়েছে,

সেখানে শিল্পীকে সাধক বলব।

১৯২০ সালে নন্দলাল স্থায়ীভাবে কলাভবনের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি গুরুপদ্মীর একটি দোতালা মাটির ঘরে তখন সপরিবারে বাস করতেন । **দ্বারিক নামক গৃহের দোতালায় কলাভবন তখন** অবস্থিত। ছাত্র ছাত্রীর মোট সংখ্যা দশবারোজনের বেশি নয়। নিয়মিতভাবে কলাভবনে এসে ছাত্রদের ছবির কাজ দেখানোর থেকে দ'দিন ধরে বিরত আছেন। আমার একটি ছবির কাজ অনেকদুর এগিয়ে গোছে। এখন গুরু নন্দলালকে না দেখালে ছবিটি সমাপ্ত করতে পারছিলাম না। ছবিটিকে সঙ্গে নিয়ে সকালের দিকে তাঁর গুরুপল্লীর বাডির দিকে রওনা হলাম। বাডি পৌছে দেখি নিস্তব্ধ, শান্ত পরিবেশ, আমি ধীরে ধীরে দক্ষিণের অপ্রশস্ত বারান্দায় গিয়ে দেখতে পেলাম নন্দলাল নিবিষ্ট মনে ছবি আঁকছেন। বারান্দার দক্ষিণপ্রান্তে নীচ সামান্য ভাবে কাঠের রেলিং দিয়ে স্টুডিও তৈরী করে নিয়েছেন। এইখানে বসেই তিনি আঁকতেন। আমি চুপটি করে পিছনে একটু দূরে বসে তাঁর ছবি আঁকা দেখছিলাম। ছবির কাজ প্রায় সমাপ্তির মুখে। চিত্রের বিষয় ছিল মদন ভ্রমের পরে প্রত্যাখ্যাতা উমার শোক। রং গোলার পাত্রে বেশ কিছু কালো রং তৈরী করে মোটা চেন্টা তলিতে নিয়ে ছবির মধ্যে ডানদিকে যে পাথর আঁকা হয়েছিল তার গায়ে দুঢ়হস্তে এখানে সেখানে ফাইনাল টাচ লাগিয়ে হাত থেকে তুলিটি রেখে ছবির সামনে বসে পড়লেন ৷ তাঁর বসার ভঙ্গি দেখে বৃঝতে পারলাম এতক্ষণ ছবি আঁকায় নিবিডভাবে আবিষ্ট ছিলেন। দুরের থেকে ছবিটি দেখবেন বলে যখন পিছনে ফিরলেন তখন আমাকে চুপটি করে বসে আছি দেখে একটু অবাক হলেন। ছবিটি বেশ বড় আকারের, একেছিলেন ১৯২১ সালের শেষের দিকে। গুরু অবনীন্দ্রনাথকে এই ছবিটি দেখালে তিনি খশী হলেন না. বললেন কিছু হয়নি, শান্তিনিকেতনে গিয়ে তোমার একি হল। তাঁর কথা শুনে নন্দলালের মনে বড ধাঁধা লাগলো, খুবই মনে কষ্ট হল । মনের ভার নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেডাচ্ছেন, হঠাৎ একদিন দেখতে পেলেন শান্তিনিকেতনের একটি মেয়ে মখ নীচ করে দাঁডিয়ে আছে, তার ঘাডের বেন্টটা দেখতে পেলেন । ব্যস যা চাইছিলেন তাই পেয়ে গেলেন । "উমার প্রত্যাখান" এর চেয়ে আর কি কষ্টের বিষয়বস্ত হতে পারে । শ্রীকক্ষ ও চৈতনাদেবের বিষয়কে নিয়েও তিনি কয়েকটি সুন্দর চিত্র একেছেন। এই সময়ে আঁকা তার সব ছবির মধোই ভারতীয় আত্মার মর্মবাণী সন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। চিত্রগুলি দেখলে একটি কথাই মনে আসে তা হল স্বল্পভাষী, আত্মস্থ, সংযত, চিন্তাশীল নন্দলালের আত্মার প্রতিফলন যেন এ গুলিতে পড়েছে। সমাজের অনেক বিষয়কে নিয়ে শিল্পী ছবি একেছেন এবং সেইগুলিও সার্থক কলা সৃষ্টি বলে সমাদৃত হয়েছে। শিল্পী ও সাধক নন্দলালের শিল্পসৃষ্টির এই যুগের পরিবর্তন দেখা গেল যখন তিনি শান্তিনিকেতনে এসে বসবাস করলেন।

শিল্প প্রতিষ্ঠান কলাভবনের শিক্ষাপ্রদানের দায়িত্ব নিয়ে যখন শান্তিনিকেতনে এলেন তখন তিনি দেখতে পেলেন শিল্প শিক্ষার প্রতি অনুরাগী একদল তরুণ শ্রদ্ধা ও নম্রতা সহকারে তাঁর কাছে এসেছে। এমন সুযোগ তাঁর জীবনে পূর্বে কখনও আসেনি। তিনি আনন্দিত চিত্তে এই তরুণ শিষ্যদের গ্রহণ করলেন। শিল্পী হিসাবে জীবনে যে সৃষ্টির অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই নবীন শিষ্যদের গড়ে তোলবার কাজে লেগে গেলেন। তবে একটি কথা কখনও ভূলে যাননি শিক্ষকতা করলেও যেন "মাষ্টার বনে না যান"। এই বাক্য গুরু অবনীন্দ্রনাথ, কবিশুরু রবীক্সনাথও উচ্চারণ করেছিলেন। নন্দলাল ছাত্রদের বলতেন, "আমিও একজন শিলীছাত্র এখনও, তবে তোমাদের চাইতে হয়ত বছর কুড়ি পূর্বে ছবি আঁকা শুরু করেছি।" কঙ্গাভবনকে গড়ে তোলবার প্রয়াসের মধ্যে নন্দলালের একটা আদর্শ পরিলক্ষিত হয়। দেশের বড় বড় শহরের অন্যান্য আঁট স্কুলগুলির পরিচালনায় ও শিক্ষাদানে যে পদ্ধতি অনুসরণ করতে দেখা যায় তার চেয়ে আরো একটু ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে ছিল। সেটি হল গুরু-শিষ্যের মিলিত সাধনায় ছাত্রগণ যথাথি শিল্পী হয়ে উঠক, একটি শিল্পী গোষ্ঠীর সৃষ্টি িহক, পরস্পরের মধ্যে থাকবে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বন্ধন । তিনি ছাত্রদের শিল্প-শিক্ষাকে সামগ্রিক জীবনভোর শিক্ষারূপেই দেখেছিলেন, আংশিক ভাবে নয়। আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়ে কিছু ড্রইং, কিছু রঙের প্রয়োগ জানা 🗜 रामरे निका সমारा रम वरम जिनि मान कराजन ना। शांज कमाम

শিক্ষার সঙ্গে ছাত্রদের শিল্পী হওয়ার উপযুক্ত মানসিকতার উৎকর্ষ সাধন করা তিনি একান্ত প্রয়োজন বলে ভেবেছিলেন। সেই কারণে ছাত্রদের কল্পনাশক্তি বিকাশে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, তার গভীরতম রহস্যের সন্ধান পাওয়া, আশেপাশের প্রবহমান জীবনের প্রকাশকে ব্রুতে পারা, তাকে উপলব্ধি করা, ভালো কবিতা, সঙ্গীত শিল্প রস ভোগের ক্ষমতা লাভ করা, রসজ্ঞান ও কৌতুক বোধ থাকা, নিজের আত্মপ্রকাশের এই গুণগুলিকে আয়ত্ত করতে হবে যদি ভালো শিল্পী হওয়ার বাসনা অন্তরে থাকে এই সব কথা তিনি ভেবেছিলেন। ষ্টডিও ঘরেতে বসে ছবি আঁকায় সব শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়, এই কথা ভেবে ছাত্রদের বহিঃপ্রকতির মধ্যে নিয়ে গেলেন গুরু নন্দলাল। বসঙ্কে, শরতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায় ছাত্রদের নিয়ে বেড়াতে গেলেন, নদীর ধারে চড়ুইভাতির আয়োজন করালেন। প্রাচীন ঐতিহাপূর্ণ শিল্প প্রধান স্থানগুলি দর্শন শিল্প শিক্ষার অঙ্গ বিশেষ বলে তিনি মনে করতেন। সেই জনা ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অজন্তা, ইলোরা, বদ্ধগয়া, সারনাথ, রাজগৃহ, মহাবলিপুরম, কোণারক ইত্যাদি স্থানগুলিতে শিক্ষাভ্রমণে যেতেন। কোণারক মন্দির সম্বন্ধে একবার একটি ছোট্ট ঘটনার কথা বলেছিলেন। এই মন্দিরের গায়ে যে সব উৎকণ্ট ভাস্কর্যের কাজ আছে তার ঠিক অর্থ বুঝতে না পেরে অনেকে নানা বিরূপ মন্তব্য করে থাকে। একবার কয়েকজন উদদ্রান্ত যবক মন্দিরের ভান্ধর্যগুলি দেখছিল, হঠাৎ তাদের মাথায় দুর্বন্ধি জাগলো পাথরের মঠিগুলি ভেঙে দেবার। মাটির থেকে বড একটি পাথরের টকরো কভিয়ে নিয়ে যেই মর্তির গায়ে আঘাত করতে উদাত হয়েছে ওমনি পিছন থেকে একজন গৈরিক বসনধারী শ্রৌট ব্যক্তি—ইংরাজি ভাষায় তাদের এ কাজ করতে বারণ করলেন ৷ ধীরে ধীরে তাদের নিকটে এসে জানতে চাইলেন কেন তারা মূর্তি ভাঙতে চাইছে। তাদের কথা শুনে তিনি ব্রিয়ে দিলেন মূর্তিগুলির অর্থ এবং অপরূপ সৌন্দর্যের কথা এবং বললেন মূর্তি ভাঙার অনাায়ের কথা। তখন তারা লঙ্জিত হয়ে সেই স্থান তাগে করে অন্যত্র চলে গেল। গৈরিকধারী সন্ন্যাসীটি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের ভাই সাধক মহেন্দ্রনাথ দত্ত।

নন্দলাল ছাত্রদের কেবলমাত্র শিক্ষাগুক ছিলেন না, তিনি ছিলেন পিতামাতার নাায় স্নেহশীল, কলাাণকামী, বন্ধুর মতো সহৃদয়, অসুস্থতায় আপদে বিপদে পাশে এসে দাঁডাতেন। কলাভবন থেকে প্রতি বছরই বহু ছাত্রছাত্রী তাঁদের শিক্ষ শিক্ষা সমাপ্ত করে অন্যত্র দুরে চলে গেছেন কিন্তু তাঁদের মাষ্ট্রারমশায়কে তাঁরা কখনও ভুলতে পারনেনি। ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে সর্বদা স্মরণ করেছেন, চিঠিপত্রের দ্বারা যোগাযোগ রক্ষা করেছেন, সুযোগ পেলে সাক্ষাৎ লাভ করে প্রণাম জানিয়েছেন। নন্দলালের উদার দৃষ্টি সকল ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সমান ছিল : সকলকেই যত্ন করে শিক্ষা দিতেন। যথার্থ শিক্ষক কেবলমাত্র ছাত্রদের ছবি সংশোধন করেন না কিন্তু তাতে উৎকর্য এনে দেন, তিনিও তাই করতেন। ছাত্রদের মধ্যে যার যে বিষয়ে ক্ষমতা আছে তাকে সেইদিকে উৎকর্য লাভের জনা উৎসাহিত করতেন। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের মনকে বুঝবার বিষয়ে সচেষ্ট

নন্দলাল কলাভবনের শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করার সময়ে ভারতের অন্যান্য আট স্কুলগুলি কিভাবে পরিচালিত হয় তার খৌজখবর বিশেষ কিছু করেননি । দেশের আট স্কুলগুলির শিক্ষাপ্রদান ও পরিচালনার পদ্ধতি তখন সম্পূর্ণভাবে বিলাতী আঁট স্কুলগুলির নকল ছিল। সেই পদ্ধতি ভারতীয় আর্ট স্কুলগুলিতে কওদূর প্রযোজ্য ও তার সার্থকতার কথা তখন কেউ ভাবতেন না, কারণ আর্ট স্কুলগুলির পরিচালক বা প্রিন্সিপ্যাল সাহেবেরা ছিলেন । সরকারী আর্ট স্কুলগুলির প্রচলিত নিয়মকানুন নন্দলাল অনুসরণ করেননি। কলাভবনের শিক্ষাদানে তিনি গুরুর প্রদর্শিত পথে চললেও নিজের অভিজ্ঞতার সফল তাতে সংযোজন করেছিলেন। তা ভিন্ন অবনীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথের শ্বতঃস্ফুর্ত আর্শীবাদ অমূল্য সম্পদরূপে কলাভবনের শিক্ষায় গুরু ও শিষ্যদের সর্বদা উৎসাহিত করেছিল। রবীন্দ্রনাথ সর্বদা খৌজখবর রাখতেন কে কখন কোন ছবি আঁকছেন। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত, কবিতা, তাঁর সাহিত্য ও তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শ কলাভবনের শিক্ষক ও ছাত্রদের আদর্শের দিক দিয়ে পথ নির্দেশক ও উৎসাহের উৎসম্বরূপ ছিল।

বছর চারেকের পরে দ্বারিক বাডির অদরে পশ্চিম দিকে অবস্থিত সম্বোষালয়ে সাময়িকভাবে কলাভবন স্থানান্তরিত হয়। সেখানে অল্পকাল







আর্ট শিক্ষার সঙ্গে শিল্পের ইতিহাস, শাস্ত্র , দর্শন, সৌন্দর্যতম্ব বিষয়েও ছাত্রদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এ কথাও তিনি চিন্তা করেছিলেন। কলাভবনে ভখনও শিল্পের ইতিহাস শাস্ত্র শিক্ষাদানের বিশেষ কোনো ক্লাসের বাবস্থা হয়নি। গুরু নন্দলাল কিন্ত ছাত্রদের ছবি আঁকা শিক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনমতো শিল্পের ইতিহাসের কথা, শাল্প, সৌন্দর্যতন্ত্রের বিষয়ে আমাদের বঝিয়ে বলতেন। ছবি আঁকার সঙ্গে এইভাবে শিক্ষা দেওয়া যেমন চিন্তাকর্ষক হত তেমনি ছাত্রদের মনের মধ্যে গেঁথে যেত। পরীক্ষা পাশের শিক্ষার সঙ্গে এর সম্পূর্ণ অমিল ছিল। জীবনশিল্পী নন্দলালের শিক্ষা সেই কারণেই এত আকর্ষণীয় ছিল। ছাত্রদের সম্পূর্ণভাবে শিল্পীরূপে মনে প্রাণে রূপান্তরিত করানোই তাঁর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল। সৌন্দর্যসন্তির যে কোনো প্রয়াসকেই তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। আলপনা-প্রবর্তন করালেন কলাভবনে, কারুলিয়া লিক্ষার ব্যবস্থাও হল এবং কারুশিল্পীদের প্রতি খুবই দরদী ছিলেন এবং তাদের কাজের প্রতি সর্বদা আগ্রহ প্রকাশ করতেন, পরামর্শ ও সাহায্য করতেন যাতে তারা উৎকর্ব লাভ করতে পারে। রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে তাঁর আগ্রহের কমতি ছিল না। শান্তিনিকেতনে আসার পরে এ বিষয়ে তাঁর দক্ষতা ক্ষরনের অনেক সুযোগ পেয়ে গেলেন। রবীক্সনাথের অভিনয়, কড় উৎসব বর্ষামঙ্গল, বসন্ধোৎসব ও গীতিনাটা শান্তিনিকেতনে ও কলকাতায় নাম করা রঙ্গমঞ্চগুলিতে মাঝে মাঝে অভিনীত হত। তখন নন্দলাল ও সুরেন্দ্রনাথ কর মঞ্চসজ্জা, অভিনেতাদের বেশভবা নিজের হাতে সাজিয়ে দিতেন । মঞ্চসজ্জায় আমল পরিবর্তন এনেছিলেন শুধু শান্তিনিকেতনে নয় সমস্ত বাংলা দেশে এই বিষয়ে একটা পরিচ্ছন মার্জিত রুচির প্রবর্তন THE STREET INVESTIGATION OF THE PARTY HAVE BEEN AS A THREE PARTY AND A STREET



निद्याहार्य सन्दर्भाग बजु,

কলাভবনের শিক্ষার সঙ্গে ভিন্তিচিত্র বা ফ্রেল্ডো আঁকা বিদ্যা সর্বপ্রথমে নম্মলালই প্রবর্তন করেছিলেন। এই অন্ধন পদ্ধতির সূচনা হয়েছিল যখন সরেন্দ্রনাথ কর, অসিতকুমার হালদার ও নন্দলাল ১৯২১ সালে শীতকালে মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র রাজ্যে বর্চ শতাব্দীর প্রাচীন বৌদ্ধযুগের বাঘশুহার ভিন্তিচিত্র নকল করতে গিরেছিলেন। চিত্র বিদ্যার সঙ্গে ধীরে ধীরে মডেলিং শিক্ষা, প্রাফিক আর্ট শিক্ষা প্রবর্তিত হরেছিল। চিত্রবিদ্যার ছাডাও অনা যে সব আর্টের কথা উল্লেখ করা গেল ভার সব বিষয়েই নন্দলাল একজন পারদর্শী শিল্পী, তার যথেষ্ট প্রমাণ তিনি দিয়ে গেছেন। তুলির কাজের দক্ষতায় যে কোনো ভালো চীনা বা জাপানী শিল্পীদের সঙ্গে তাঁর তলনা করা চলে। শিক্ষক হিসাবেও নন্দলালের তুলনা হয় না। মান্য, জীবজন্ত পাখীর শারীরিক গঠন আকার তাঁর নম্দর্শদে জানা ছিল। यथनरे প্রয়োজন হয়েছে সেই সকলের ড্রইং অনারাসে করে দিরেছেন। কলাভবনের কাজে নম্মলাল নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়োজিত করেছিলেন একথা খব সতা হলেও শান্তিনিকেতন আশ্রমজীবন ও এখানকার সামাজিক জীবন থেকে নিজেকে কখনও বিজিন্ন রাখেননি। আত্রামের সকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। যে সব উৎসবদ্ধানে অলভরণের প্রয়োজন হত কলাভবনের শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আলপনা ইত্যাদি দিয়ে শ্রীমণ্ডিত করে দিতেন। মনের দৃঢ়তা, সেবাপরারণতা, বছুবাৎসল্য ও উদারতা এই সব চারিত্রিক গুণের জনা আশ্রমবাসী ছেটবড সকলেই এই মাষ্ট্রারমশায়কে ভালোবাসতেন শ্রদ্ধা করতেন।

নন্দলালের শান্তিনিকেতন আগমন তাঁর জীবনে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভের সযোগ এনে দিয়েছিল। বিশ্বসৃষ্টির রহস্যের ছার তাঁর নিকটে খলে গেল। পূর্ব থেকে পশ্চিম দিগন্ত পূর্বন্ত বিরাট নীলাকাল, উদার উত্তক্ত প্রান্তর, গ্রাম ছাড়া রাঙামাটির পথে চলা পথিকের দল, ক্ষেতখামারে, প্রান্তরে খেটে খাওয়া মেহনতি মানবের সংস্পর্ল, এখানকার তাল খেজরের বন, পশুপাখীদের বিচরণ তার শিল্পীর মনকে বিশেষভাবে মন্ধ করেছে। যা কিছু দেখেছেন, নিজেকে তাদের মধ্যে বিলিয়ে মনকে বিশেষভাবে মধ্য করেছে। যা কিছু দেখেছেন, এখানে এসে দুরে রেখে তাদের দেখা নয় है কিন্ত একেবারে মুখোমুখি হরে দেখেছেন, নিজেকে তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছেন। অন্তরের রূপচেতনা ও বছির্বিশ্বের মিলনের আনন্দে আত্মহার। 💆 कारमञ्ज्ञ कार्यके अञ्चले क्षेत्र सभावति सारक अञ्चल सरवाच्या । क्षेत्र प्रतित प्रतित मे . বিষয় নির্বাচনে তাঁকে আকাশপাতাল ভাবতে হয়নি। রবীন্দ্র সংস্পর্শ নন্দলালের জীবনে পরম লাভ রলে তিনি শ্রন্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন। তাঁর জীবনে অনেক কিছরই পরিবর্তন এনে দিয়েছিল । একবার আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন গুরু অবনীম্রনাথ তাঁকে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং শুরুদেব রবীন্দ্রনাথ তাঁর জ্ঞানের ততীয় নয়ন উন্মেষ করে দিয়েছিলেন। তার প্রতিক্রিয়া তাঁর শিল্প রচনার মধ্যে পরিক্ষট হয়ে আছে। শান্তিনিকেতনে আগমনের পূর্ববর্তীকালের অধিকাংশ তাঁর চিত্রের বিষয় ছিল হিন্দুদের দেবী, পৌরাণিক আখ্যান, ভারতীয় ইতিহাসের প্রখ্যাত ঘটনা বা ব্যক্তিরা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্লে আসবার পরবর্তীকালের ছবিগুলির বিষয়ে বিশেষ পরিবর্তন লক্ষা করা যায়। বিশ্বপ্রকৃতির রহসোর দ্বার যেন খলে গেল, রূপসাগরের সন্ধান তিনি যেন পেয়ে গেলেন। সাধারণভাবে বলা যায় পুরাণ, বেদ, আখ্যানের গণ্ডি অতিক্রম করে শিল্পী প্রকৃতি ও জীবনের যে রসময় ধারা প্রতিনিয়ত চলমান তারই রসানভতি পেলেন। শান্তিনিকেতনে আসার পরে দীর্ঘ জীবনব্যাপী তিনি যে সব শিল্প সৃষ্টি করে গেছেন তার মধ্যে আমরা দেখতে পাই প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের রূপটিকে। লতা, পাতা, ফুল, ফল, জীৰজন্ত এবং কর্মরত মানুষের রূপটিকে ধরে রেখেছেন তাঁর স্কেচে ও চিত্রে। জীবনভোর এত কাজ করে গেছেন যার জন্য তাঁর চিত্রের সম্পূর্ণ সংখ্যা নির্ণয় করা সহজ্ঞ নয়। তা ভিন্ন তাঁর আঁকা বহু ভিত্তিচিত্র শান্তিনিকেতনের বন্ধ গহের দেয়ালগুলিকে অলম্বত করে আছে। তিনি মাটি দিয়েও কিছু মূর্তি গড়েছিলেন। লিনোকাট, এচিং পদ্ধতিতে আঁকা তাঁর ছবি দেখতে পাওয়া যায়। চিত্রের দ্বারা পন্তকের শোভাবর্ধন বা বক ইলাক্টেশনের কাজও অনেক করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, আরো কয়েকটি কবিতা গ্রন্থ, অবনীন্দ্রনাথের রাজকাহিনী, শকন্তলা, ভত পতরীর দেশ এবং পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথের লেখা শিশুপাঠা সহজপাঠ বইটির ছবিও निताका है जिब पिरा देनारहेन करत पिराहितन । भिन्नीत अ काळिंगेरे लाय रेमारिक्वेनात्तर काळ हिन । लाय वरात्म नन्मनान वनारञन তাঁর <mark>অবস্থা অর্জ্যনের শেষের সময়ের অবস্থার মতো । গাণ্ডীব থাকা সত্ত্বে</mark>ও অর্জন যেমন প্রয়োগ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন তেমনি রং তুলি কাগজ থাকলেও তেমন কলাসষ্টির কাজ আর করতে পারছেন না।তবে ছবি আঁকা তাঁর একেবারে বন্ধ হয়ে তখনও যায়নি। প্রতিদিনই একটি করে চীনাকালিতে খেয়ালী ধরনের ছবি আঁকতেন। অতীত জীবনের স্মতিপটে ম্লান হয়ে এখনও যারা রয়েছে তাদেরই কথা রূপকথা বলার মত করে ছবিতে ধরে ছিলেন, নদীর জলে মাছের দল চলেছে, গাছের ডগায় বাঁদর বসে আছে ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় নয়। চীন দেশে শিল্প সমঝদারদের একটি উক্তি হচ্ছে বৃদ্ধ শিল্পী যাই আঁকুক না কেন তাকে शानका ७ (शान्य क्राप्य क्राप्य ना । अवनीस्त्रनाथ रामन क्षार वाराम "কাটুমকুটুম" আনন্দের সঙ্গে তৈরি করতেন তেমনি শেষ বর্য়সে নন্দলাল কাগন্ধ ছিডে একটা আকার দিয়ে অন্য একটি বিপরীত রঙের কাগন্ধের উপরে আঠা দিয়ে জড়ে ছবি করতেন, এই ধরনের কাজে শিল্পী বেশ আনন্দ ও কৌতক বোধ করতেন। তা ছাডাও ছোট সাদা কার্ডের উপরে ফুল পাখী ইত্যাদির রঙিন ছবি আঁকতেন। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে গেলে তিনি আগ্রহ সহকারে এই ধরনের কার্ডে আঁকা কতগুলি ছবি দেখিয়েছিলেন । অড়হর গাছের ফুল, পাখী, ডিমওয়ালা, খড় বোঝাই করা গরুর গাড়ী ইত্যাদির ছবি সুন্দর ভাবে রঙ দিয়ে একেছেন। ছবিগুলি দেখে বড আনন্দ হল এবং মনে মনে ভাবলাম হে মহান শিল্পী তোমার গাণ্ডীব এখনও স্তব্ধ হয়ে যায়নি। তাঁর রচিত কতকগুলি গ্রন্থের মধ্যে রাপাবলী, শিল্পচর্চা ও শিল্পকথার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগা।

মানুষের আচরণ, চালচলন, কথাবলা, কওয়ার সঙ্গে তার কাব সাহিত্য সঙ্গীত ও শিল্পসৃষ্টির মধ্যে যেমনটি ঘনিষ্ট সঙ্গন্ধ থাকে তেমনা অন্য কিছুতে ধরা পড়ে না। বিশেষ করে রূপকারদের বেলায় এ কৎ আরো সতা। নন্দলালের চারিত্রিক গুণে শান্তিনিকেতন আন্দ্রমার্যাস সকলেরই তিনি শ্রন্ধার পাত্র। সাদাসিদে বেশভ্যা, মাথায় ছোট চাদ জড়ানো, হাতে লম্বা বাঁশের লাঠি এবং পায়ে থাকতো চামড়ার চঙ্গল তিনি গ্রীঘ্রের প্রথর রোদে অবলীলায় ঘুরে বেড়াতেন। বলতেন যত গর্ম পড়তে থাকে ততই ছবি আঁকার প্রেরণা তার মাথায় আসে। এই কারণে হয়ত তাঁর বহু ভালো ও বিখ্যাত চিত্রগুলি গ্রীঘ্রর সময়ে আঁকা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৯২৪ সালে চীন, জাপান, মালয় ও ব্রহ্মদেশ প্রমণে এবং ১৯৩৪ সালে অভিনয় দলসহ রবীন্দ্রনাথের সিংচল প্রমণে তিনি সঙ্গী ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর আহানে লক্ষেনী, ফৈজপুর হরিপুরার কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে মগুপ, তোরণ ও অন্যান্য বহিরু সাজান। হরিপুরার কংগ্রেস মঞ্চ তিরাশিখানা পটচিত্র একে অলক্ষ্যু করেছিলেন। ১৯৪৩ সালে বরোদা রাজ্যের কীর্তিমন্দিরে ভিত্তিত্বি একেছিলেন। স্বাধীন ভারতের সংবিধান গ্রন্থটি চিত্রের দ্বারা তিনি অলক্ষ্যু করেন। তাঁর জীবিতকালে তিনি নানা প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভৃষিং হন। ১৯৫৩ সালে কাশী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ভকটরেট উপাধি প্রদানকরে। ১৯৫৩ সালে বিশ্বভারতী দেশিকোত্তম, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভিলিট উপাধি ও দাদাভাই নৌরজী স্মৃতি পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৯৫৪ সালে ভারত সরকার কর্তৃক পথাবিভ্যবণ উপাধিতে ভ্রষত হন।

প্রথম যুগে নন্দলাল ছিলেন যথার্থ বাংলার শিল্পী, বাংলার মন দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য তাঁর শিল্পকলায় বিশেষভাবে ফুটে আছে । কীর্তন সঙ্গীত যেমন বাংলার নিজম্ব রসময় সঙ্গীত তেমনি নন্দলালের চিত্রে সেং গুণগুলি প্রকাশ পেয়েছে । বর্তমান কালের উপযক্ত করে শিব, সতী, উম ইত্যাদি দেবদেরীর রূপকল্পনা নন্দলাল তাঁর চিত্রে একে গেলেন, এতে তাঁঃ শিল্পকটি ও কতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর এই যগের পরিবর্তন হয়েছিল যখন ১৯২০ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে কলাভবনের কাভে যোগ দিয়ে এখানে বাস করতে লাগলেন । এখানকার প্রকৃতি, রবীন্ত সান্নিধ্য, তাঁর সঙ্গীত, নানা ভবনের তরুণ ছাত্রছাত্রীদের সবজ প্রাণেঃ চাঞ্চলা, বসন্তে শালবক্ষের নবপল্লবের হাতছানি, নিতা মধুরস্বরে পাথীঃ গান, দূর থেকে ভেসে-আসা সাঁওতালী বাঁশীর তান, দিনের কাজের শেহে গৃহাভিমুখী সাঁওতাল রমণীদের সন্ধায়ে মিলিত কঠের সঙ্গীত, এরা সকলে মিলে শিব, সতীর রূপ কল্পনায় যে শিল্পী একদিন ধাানে মন্ন ছিলেন তাঁৱ অন্তর্দৃষ্টি উন্মোচন করে দিতে চাইল। শিল্পীর জীবনে নতুন এক অধ্যাঃ এখানে শুরু হল । এখানে রসময় জগৎসৃষ্টির আনন্দ উপলব্ধি করতে হলে চোখ মন খোলা রাখতে হবে । এখানে চোখ খুলে শিল্পীর ধ্যান, চোখ বুভে নয়, যোগীর ধ্যান আর শিল্পীর ধ্যানে তফাৎ আছে। এই সত্যের উপলব্ধি নন্দলালকে পেতে হয়েছে। খ্যানের মহিমার প্রকাশ পর্ণ হয় প্রাণচাঞ্চলোর সবুজ পটভূমিকায় যা বিশ্বপ্রকৃতির অপর্ব লীলা। মানুষের মহতকে এবং জীব জন্ত গাছপালা নীরব প্রতীক্ষমান প্রকৃতিকে নিজের শিল্পসৃষ্টির মাধ্যমে শি**দ্দী** ভাষা দিতে চেয়েছিলেন। নন্দলাল রূপের আড়ালে অরূপবীণাবাজার সূর শুনে আনন্দিত চিত্তে আজীবন রূপসৃষ্টির কাঞ্জ করে গেলেন। প্রথম জীবনে শিল্পী বিষপানরত নীলকণ্ঠ শিবের রূপকল্পনা করেছিলেন, তাঁকেই শেষ জীবনে শিবের মত জীবন সুধারসের অমৃত পাত্রখানি নিয়ে আকণ্ঠপান করে ধনা হতে হয়েছিল।



# আমার দৃষ্টিতে নন্দলাল

### নীরদচন্দ্র চৌধুরী

নন্দলাল বসুর বয়স এখন একান্তর বছর হল। অতীতের দিকে ফিরে গাকালে দেখা যাবে যে তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে শিল্পচেটা করেছেন। এইসময়ের কিছুটা তাঁর কেটেছে নবিশি করে, কিছুকাল তিনি ছিলেন গারিগর, শেষে, আচার্যের গুরুদায়িত্ব বর্তালো তাঁর ওপর। নব্য ভারতীয় দলমের প্রাকৃসংঘের আদি সদস্যদের তিনি অন্যতম। এই প্রাকৃসংঘের ফে যদি আমরা ফরাসী দেশের ইমপ্রেসেনিস্ট প্রাকৃসংঘ বা বিলাতের প্র-রেফেলাইট প্রাকৃসংঘের কুলনা করি তাহলে একটা তফাৎ ধরা ডিবে। ফরাসী এবং বিলাতী প্রাকৃসংঘের সদস্যরা পরস্পরের সহযোগী ইলেন এবং প্রত্যেকের অধিকার সমান ছিল। নব্য ভারতীয় কলমের কিছু একজন প্রধান ছিলেন, যাঁকে গুরু বলে মানতেন ওরা সকলে। তিনি মবনীন্দ্রনাথ। নন্দলাল বসুর শিল্পচেটা এবং শিল্পানুরাগে অবনীন্দ্রনাথের ভাব থুবই গভীর। বিদ্যালয়ের টোহন্দির মধ্যে অবীন্দ্রনাথ সরকারীভাবে গাঁকে শিল্পকলা শিথিয়েছেন, বাড়িতেও ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে গুরুর মতো দথিয়েছেন। তবুও নব্য ভারতীয় কলমের পরিগত রাপের

জন্য নন্দলালের অবদান অবনীন্দ্রনাথের তুল্যমূল্য। এই কলমের সকল শিল্পীর মধ্যে তিনজন প্রধান। তাঁরা হলেন অবনীন্দ্রনাথ, তাঁর দাদা গগনেন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল বসু। রেখাছন, নকশা, কল্পনাশিক্ত, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং কাজের বহর তুলনা করলে একথা মনে হতে পারে, নন্দলাল বসু তাঁর দুই সমসাময়িকদের চেয়ে হয়তো বড় শিল্পী।

নন্দলাল বসু আপন কলমের অন্যান্য লিক্সীর তুলনায় অনেক বেলি এগিয়ে গেছেন। নব্য ভারতীয় শিল্পকলার অভিব্যক্তিকে তিনি অনেক বেলি সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর প্রথমদিকের কাজ,যেমন ধরুন "সীতার অমিপরীক্ষা" আমাকে তীবণভাবে নাড়া দিয়েছিল। লগুন্তের ইণ্ডিয়া সোমাইটি এগুলি পোরটফলিও আকারে ছেপে বের করেছিল। ঐ ছবিটি সৃদ্ধ অন্ধন এবং বর্গপ্রয়োগে তিনি একেছিলেন অণুচিত্র (মিনিয়েচার)-এর শৈলীতে। মুখল এবং রাজপুত কলমের শেবদিকের পরিণত কাজের সঙ্গে এই ছবিটিকে সমান আসন দেওয়া বায়। এরপর কিছু রেখাচিত্র আঁকলেন যেগুলির রেখান্থন এবং রচনাসৌকর্যে অজন্তার গভীর প্রভাব পড়ল।







এসব অবশাই অজন্তার ওপর লেডি হেরিংহামের সুপরিচিত গ্রন্থের জন্য ছবি আঁকার প্রত্যক্ষ ফল। ১৯১৭ সাল থেকে নন্দলাল তাঁর অনুস্ত চিত্ররাজির রীতিপদ্ধতির প্রভাবমুক্ত হয়ে নিজস্ব শৈলী এবং কলাকোলল আবিষ্কার করলেন। আজকের ভারতবর্বে তিনি সর্বাপেক্ষা ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং বিশিষ্ট চিত্রকর। তাঁর হাতে আঁকা কোনো ছবিকে কোনো কলম বা অন্য কোনো শিল্পীর কাজ বলে চালিয়ে দেওয়া বা গুলিয়ে ফেলা যাবে না।

প্রত্যেক শিল্পী-কবি, চিত্রকর কিংবা সূরকার-পর্যায়ক্রমে যে আবর্তে পরিণতিতে পৌছন নন্দলাল বসুর শিল্পী জীবনে সেই চক্রাকার আবর্তন পরিদৃষ্ট হয়। প্রথমে এরা অনুকরণ করেন, মাঝখানের পর্যায়ে তাদের কাজে বহির্মুখী প্রবণতা দেখা যায়। এইসময়ে অতীতের বন্ধনমুক্ত হয়ে একা চলতে শুরু করে ক্রমে সমসাময়িকদের মধ্যে নিজের আলাদা আসন করে নেন তাঁরা। তথন তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে গবেষণা করেন এবং আবিষ্কারের নেশায় মেতে ওঠেন। শেষে সর্বস্থ পণ করে তাঁরা ধাানে মশ্র হয়ে অনুকৃতির সকল অভ্যাসের মায়ামোহ মুক্ত হন। এরপর কিন্তু একটা সময় আসে যখন হৃদয়ের চিম্বাভাবনা ঢেলে দিতে তাঁদের আর ভাল লাগে না, কারণ জনসাধারণের বেশিরভাগেরই নতুন শিল্পকৃতিকে স্বাগত জানানোর মতো প্রস্তৃতি থাকে না। তখন শিল্পীরা বাণপ্রস্থ নেন অন্তর্লোকে । সম্পূর্ণভাবে তারা অন্তর্মুখী জীবনযাপন শুরু করেন । শুদ্ধ আনন্দ এবং বেদনায় সৃষ্টিলীলা শুরু করেন। লক্ষ্য থাকে একটাই হৃদয়কে অধ্যাত্ম ঐশ্বর্যের গরিমা মহিমায় ভরে তুলে আপন শিল্পকর্মে সজনশক্তি সম্পূর্ণভাবে কাজে প্রয়োগ করার দিকে। এসব কথা নেহাং বাগাড়ম্বর মনে হতে পারে, কিন্তু মহৎ শিল্পীর বিষয় আলোচনার সময় তাঁর মনের তৃরীয় এবং উচ্চমার্গের বিচরণের কথা বাদ দেওয়া যায় না আদৌ । সে যাই হোক নন্দলাল বসু নবিশি থেকে শিল্পকৃতির স্তরে ক্রমে ক্রমে উন্নীত হলেন।

এই উত্তরণ তাঁর পক্ষে সম্ভব হতো না, যদি না তাঁর মনে পরিষ্ণার একটা ধারণা থাকতো, হয়তো সেটা সম্ভান নয় কিন্তু সম্ভাপ্রসূত তো বটেই এবং তদুপরি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দুঃসাহসের অভাব তাঁর ক্ষেত্রে কখনোই দেখা যায়নি। নন্দলাল বসু অন্থিরভাবে রূপবন্ধ এবং কলাকৌশলের পরীক্ষা করে গেছেন সতত। রঙের গুড়োমশলা থেকে শুরু করে কি দিয়ে রঙ গোলা হবে এসব নিয়ে থেমন পরীক্ষা করেছেন



Age Health





তেমনি দৃশামান জগতের সংস্বরূপ আবিষ্কার এবং উপলব্ধি এবং নামরূপ জগতের বস্তগত তাৎপর্য সম্বন্ধে চিন্তা করেছেন । অর্থাৎ, কৌশল থেকে ভাব, সব বিষয়ই তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। নবা ভারতীয় কলমের বেশিরভাগ শিল্পীর সম্বন্ধে একথা হয়তো বলা যায় যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিয়ে শিল্পীজীবন শুরু করলেও, কিছু দূর পর্যন্ত গিয়ে তারা আর অগ্রসর হননি, একটা বিশেষ "শৈলীর" কর্দমে তাঁদের রথচক্র দেবে বঙ্গে গেছে। নন্দলাল বস সতত চঞ্চল হয়ে আগুয়ান হলেন বলে তিনি আকৰ্ষণীয় হয়ে ওঠেন, যদিও সমকালীন শিল্পীদের এই বাঁক নেওয়াটা একটা যন্ত্রণাদায়ক প্রক্রিয়াও তীবশাই।

ইদানীং কোনো শিল্পী তাঁর পরিবেশ পরিস্থিতির মধ্যে তাঁর শিল্পকর্মের ওপর আমোঘ "নিয়ন্ত্রণের" নিরাপদ দুর্গে অধিষ্ঠানের সুখ একালে আর ভোগ করতে পারেন না। আধুনিক সময়ে, ইদানীংকার সমাজে, সেই নিশ্চয়তা, স্থিরতা এবং ভোক্তাদের সুরুচিপূর্ণ বোধের ওপর আস্থা রেখে নিশ্চিম্ব মনে কাজ করে যেতে পারেন না সমকালীন কোনো শিল্পী। অথচ প্রাচীন গ্রীস এবং রেনেসাঁসীয় ইটালিতে এমন পরিস্থিতিতে কাজ করতেন বলেই তাঁদের শিল্পকর্ম বিকার বা বিপথগমন থেকে রক্ষা পেত। সমকালীন প্রতীচোর শিল্পীদের যদি এমন সমস্যায় পড়তে হয়ে থাকে. তবে সংকটের রূপ ভারতীয় শিল্পীদের ক্ষেত্রে আরও কতই না ভয়াবহ। সূতরাং প্রবৃদ্ধির দরুণই আধুনিক শিল্পকলা অবশাই আত্মসচেতন, সমন্বয়বাদী স্ববৈপরীতো আক্রান্ত এবং প্রায়শ লক্ষ্যভ্রম্ভ । আধুনিক শিল্পীকে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাগৈতিহাসিক পুরাতন প্রস্তর যুগের শিল্পকলা থেকে শুরু

করে আজকের ভবিষাবাদী এবং অভিব্যক্তিবাদী রূপবন্ধের রূপান্তরকে অন্ধ্যান করতে হয় এবং এটা করার জনাই তাঁকে মধাবর্জী পর্যায়ের রেনেসাস, বারোক, মুঘল, রাজপুত, চৈনিক এবং জাপানী চিত্রকলার বিষয় জানতে হয় । আশ্চর্যের কি যে এই গহীন-বনে সমকালীন শিল্পী পথ হারিয়ে লক্ষ্যহারা হয়ে ঘুরে বেডান। কিংবা তাঁদের কল্পনাকে উত্তেজিত করে নানান যগের এমনকৌতৃহলোদ্দীপকজিনিস অনুকরণ করার প্রবণতা থেকে তাঁরা আত্মরক্ষা করতে পারেন না এমন নজিরও আছে। এই লোভেই তারা মারা পডেন।

পূর্বসূরীদের কাজ হুবছ না টুকে কোনো শিল্পী যদি সেটাকে ঢেলে সাজতে পারেন এবং পাখির মতো যত্রতত্ত্র থেকে নানা বিচিত্র জিনিস এনে বাসা বাঁধার প্রলোভন ত্যাগ করতে পারেন, তবেই কেবল শিল্পকলার অগ্নিপরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হবেন। আধনিক শিল্পী পূর্বসূরীদের কাজ পৃষ্কানুপৃষ্ক অনুধ্যান করবেন এটা রীতিসিদ্ধ। কিন্তু যদি অনুকরণ করেন এবং নানা প্রভাবের চিহ্ন তাঁর কাজে ইতস্তত ছডিয়ে থাকে তাহলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে। বরং এসব থেকে তাঁর ব্যক্তিগত শৈলী তৈরি করবার রসদ পাওয়া উচিত এবং অবশাই অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে অধিকতর ব্যাপ্তি এবং বিস্তার লাভ করার কথা । আধুনিক শিল্পকলার মহারথীদের সম্বন্ধে একথা বলতে পারা চাই যে পূর্বজ্ঞ কলমগুলি না থাকলে তাঁর পক্ষে ै কাজ করা সম্ভব হতো না, কিন্তু তাঁদের কাজ দেখে যদি ধরা যায় যে এটা চু ওখান বা সেখান থেকে নিয়েছেন তাহলেই চিন্তির।

এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সভাই কঠিন। তবে আমার মতে, हैं,



সে-মতের মূল্য যাই হোক, নন্দলাল বসু সসম্মানেই উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রায় কৃড়ি বছর আগে তাঁকে পুরাতন প্রস্তর যুগের শিল্পকলার ওপর একটি সচিত্র গ্রন্থ দেখাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কৌতৃহলে তাঁর দৃষ্টি উচ্ছল হয়ে উঠল। মনে হল তিনি যেন বিশ্মরণের ওপারে গিয়ে বিশ্ময়ে দেখলেন কি-ভাবে প্রাগৈতিহাসিক শিল্পী শিশুর সারল্যে দৃশ্য জগতের আকারের ধাঁধার সমস্যা সমাধান করেছে, কি-ভাবে রূপ ধ্যান করেছে, এবং পরিশেবে আদিম মানবের দৃষ্টিভঙ্গী শুদ্ধ এবং তীব্র ছিল বলেই কিভাবেই বা আকারের মৌলিক ব্যাপারটা সার্থকভাবে রূপায়িত করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। বস্তুত তাঁদের ভাগাবান উত্তরসরী প্রযক্তির নানা উপকরণ সম্বেও এমনটিতো পারেননি। আমার এক বন্ধু আমার কাছে গল্প করেছেন তিনি একবার গিয়ে দেখেন নন্দলাল বসু একটা তালগাছের দিকে তন্ময় হয়ে চেয়ে আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলে নন্দলাল অতি সরলভাবে সোজাস্ত্রি উত্তর দিলেন, বড় পাতার যথাযথ আকারটা কিরকম সেটা ধরার চেষ্টা করছিলুম। তাঁর কাছে এমন উত্তরই প্রত্যাশিত ছিল। তিনি তো সহজভাবে দৃশ্যজগৎটা দেখবেন। কোনো পূর্বধারণার কলম্ব তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীকে স্পর্শ করবে না । অন্য শিল্পীর কাজের ধারা থেকে দরকারী কিছু পেলে তিনি গ্রহণ করতে দ্বিধা করবেন না. কিন্তু তাঁর কাজের নিজম্ব ধারা, রূপবন্ধের ধরন এবং ব্যক্তিগত অনভবের সঙ্গে यपि काता किছू ना মেলে তবে তার किছুই গ্রহণ করবেন ना।

ছোঁট নিবজে নম্পলাল বসুর শিল্পী জীবন এবং শিল্পকর্ম সম্বন্ধ চুম্বক্দ দেওয়া ছাড়া উপায় নেই, যদিও এসব ক্ষেত্রে চুম্বকের কথা উঠতে পারে কিনা সে-প্রন্ন থেকেই যায়। চুম্বকটা হল এই: নম্পলাল বহু কট্ট করে রাপবদ্ধ, রচনালৌকর্য এবং কলাকৌশল সম্বন্ধ নিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বলে নিজম্ব শিল্পী ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এমন সম্পল হতে পেরেছেন। তথাপি তার শিল্পী ব্যক্তিত্ব, যা তার অন্তর্গৃষ্টি এবং কলাকৌশলের যোগফল, যদি সেই প্রসঙ্গে কিছু না বলি তবে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। নম্পলাল বসুর শিল্পকলা পারসিক, ভারতীয়, চীনা, জ্ঞাপানী রেখিক ধারণা সঞ্জাত। অর্থাৎ যখন তার কোনো আলেখ্য দর্শন করি তখন যেটা আমাদের বিশেবভাবে লক্ষ্ণে পড়ে সেটা হলো তার জীব এবং বন্তুর অবয়বের সীমারেখা। এইরকম ভাবে ছবি আঁকতে হলে অন্ধনে বিশেব ব্যুৎপত্তি থাকা চাই। সীমারেখার সৌম্পর্ব উপভ্যোগের জন্য উৎসারিত ছন্দের আবেদন যদি শিল্পীকে তৈরি করতে হয়, তাহলে তার অন্ধনক্ষমতা যথায়থ হলেই চলবে না। কিছু নান্দনিক বিচারে তাকে হতে হবে জোরালো এবং ছবিত। নম্পলাল বসু এতটা সাফল্য লাভ করতে

কিন্তু তিনি এখানেও থেমে থাকেননি । তাঁর প্রথমদিকের কাজে যেমন এবং পরিণত বয়সের কাজেও তেমনি রেখার প্রাধানা আছে । তথাপি তাঁর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শেষদিকের কাজে দেখা যায় তিনি ভাস্কর্যক্তগান্বিত ভাষটা ধরার চেষ্টা করেছেন বটে, তবে রৈখিক বিশেষত্ব ক্লুব্ধ না করে । এসব কাজে জীবের অবয়ব এবং বন্ধুর আকার নতোরত ভাস্কর্যের মাতো পট থেবে বেরিয়ে আসে । যেখানে তাঁর কাজে বর্ণছায়ের প্রাধান্য সেখানেশ নতোরত ভাস্কর্যের মতো তারা উঠতে থাকে । এইভাবে তিনি তাঁর শৈলীর বিশেষত্ব অক্লুব্ধ রাখেন । মাইকেলেঞ্জলো, নিজের পরিচয় দিতেন ভাস্কর্যলে, চিত্রকর বলে নয় এবং তাঁর চিত্রাবলী অবশ্য ভাস্কর্যদৃষ্টির ফসল কিন্তু তিনি,চারিদিক প্রদক্ষিণ করা যায় এমন মূর্তির ভাস্কর, যাঁকে বাধ হয়ে ছবি আঁকতে হয়েছিল । শেষ পর্যায়ের নন্দলাল বসুর কাজেবে নতোরত দ্বিমাত্রিক ভাস্করের চিত্র বলা যায় ।

নন্দলাল বসুর পরিণত জীবনের কাজের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল সেগুলি বীরাত্মক ভাব রঞ্জিত । নবা ভারতীয় কলমের প্রথম প্রজম্মের শিল্পীদের বীরবাঞ্জক ছবি আঁকার জন্য হয়তো পুরাণ, কিংবদন্তী বা ইতিহাসের ওপদ নির্ভর করা ছাড়া গতি ছিল না । নন্দলাল বসু এককালে এমন ছবি খে আঁকেননি তা নয় । এখন তিনি ইচ্ছা এবং চেষ্টা করে এমন ছবি আঁকাবে এড়িয়ে যাচ্ছেন তাও নয় । কিছু তিনি সমকালীন জীবনের একটা দৃশ্যেরও এমন উত্তরণ ঘটাতে পারেন । বিষয়বন্ধু নয়, তাঁর বীরত্মবাঞ্জনা আছে তাঁর ব্যবহার এবং ধরনে । এমন কি ছটা পশু এবং একটি মানব মাতা নিরে তিনি যে মজার পাটা একেছিলেন বহু বছর আগে তার মধ্যে এই বীরত্মার আছে । জারালো তছন, মধুর ভঙ্গী—মানবী বা পশুগুলির মধ্যে—সবকিছুই এই ভাবমাধুর্যমণ্ডিত । ছোট ছেটে ছবিশুলিকে বিরাধি বিস্তারিত ভিত্তিতির হিসাবে ডেবেছের সেটা স্পষ্ট ।

শেষ করবার আগে বলব, নন্দলাল বসু, ১৯০৫—বর্তমান পর্যন্ত নব ভারতীয় কলমের গতিপথ অনুসরণ করেননি। নন্দলাল বাদে বাংল কলমের অন্যানা শিল্পীদের ক্ষেত্রে ছবি আঁকা শুরু হয়েছিল মুখল, রাজপুথ অণুচিত্রের অনুকরণের মধ্যে দিয়ে। তারপার ক্রমান্বরে উলের কান্তে অজন্তা, বাখ, চীনা এবং জাপানী ছবির প্রভাব পড়ল এবং শেষে আন্ত্রসম্ভূষ্টভাবে পুরানোর পুনরাবৃত্তিই শুরু হয়ে গেল, আজ্ব যেমতকণেরা অপেক্ষাকৃত কম আন্ত্রমুভাবে-ইম্প্রেসনিজমের এবং পরবর্তী চিত্ররীতির অনুকরণ করছেন। নন্দলাল কিছু অলসগতি অনুকরণে গড়লনোতে গা ভাসাননি। তাঁর প্রতিভা শুধু নিজের জন্য, নিজের ধরতে ভগীরথ হতে পেরছেন।

### রূপকার নন্দলাল

### শান্তিদেব ঘোষ

দর্শক হিসেবে বাইরে থেকে যাঁরা পূর্বযুগে শান্তিনিকেতনকে দেখতে আসতেন, তাঁরা এখানকার সাজগোজের অনাড়ম্বর ভাবটি লক্ষ্য করে মুক্ষ হতেন। শান্তিনিকেতনের উৎসব, অভিনয়, সভা ও নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সকলে তার পরিচয়টি পেতেন। এইরূপ সাজসজ্জার মধ্যে ছিল একটি সুন্দর সরল, সংঘত রুচির পরিচয়। অনাবশাক জাঁকজমকের কোন চেষ্টা ছিল না। শান্তিনিকেতনের এই পরিবেশে যে সহজ সরল সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটেছিল তার মূলে ছিলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। নন্দলাল, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাকে নিজের মগুনশিল্পের দক্ষতার দ্বারা প্রকাশ করে যেতেন। শান্তিনিকেতনের সবাঙ্গীণ শিক্ষা ব্যবস্থায় যাবতীয় শিল্পকলার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুদেব যেভাবে অনুভব করেছিলেন, তা বাস্তবে কতখানি কৃতকার্য হতো তা বলা খুবই কঠিন। গুরুদেবের মত এমন একজন ক্ষমি কবি ও কর্মীর দ্বারা চালিত না হলে নন্দলালের এই প্রতিভার বিকাশ কোন পথে হোতো, তা কে জানে। নন্দলালকে

শান্তিনিকেতনে শিল্পাচার্য রাপুণ পাবার জন্য শুরুদেবের মনে যে কি প্রকার আগ্রহ ছিল তার প্রকৃত ইতিহাস ভবিষাতে যদি কখন প্রকাশ পায় তবে তা জানা যাবে এবং তখন বুঝতে পারবো তিনি কি চোখে নন্দলালকে দেখতেন। নন্দলাল বলতেন, শান্তিনিকেতনে শুরুদেবের কাছে না থাকলে তিনি এদিকে নতুন করে কিছু করবার সুযোগ কখনই পেতেন না। অন্তত দেশের আর্ট কলেজের কাজে জড়িত থাকলে নানা প্রকার মন্থনশিল্পের ও কারুশিল্পের বিষয়ে কিছু করবার বা ভাববার অবকাশ তার হতো না। মন্থনশিল্প ও কারুশিল্পের বিষয়ে কিছু করবার বা ভাববার অবকাশ তার হতো না। মন্থনশিল্প ও কারুশিল্পকে নৃতন রীতিতে গড়ে তোলা তার পক্ষে সহজ হয়েছিল শান্তিনিকেতনে শুরুদেবের সঙ্গ পেয়ে।

দেশের শিল্পরসিক সমাজ বলেছেন নন্দলাল বড় চিত্রকর। তিনি নানা প্রকার কাগজে, কাপড়ে, সিঙ্কে এবং কাঠের উপর জলেভেজা ওয়াশ পদ্ধতি, টেম্পারা এবং চীন বা জাপানী প্রথায় কালি ও তুলিতে রঙীন এবং একরঙা ছবি ও স্কেচ একে গেছেন বিচিত্র বিষয় নিয়ে। গুরুদেব



"শাপমোচনে" শান্তিদেব ঘোষকে সাজাক্ষেন আচার্য নমলাল।





রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন, নন্দলালের "বিচিত্র ছবি, তাতে বিচিত্র চিত্তের প্রকাশ বিচিত্র হাতের ছাঁদে তাতে না আছে সাবেককালের নকল বা না আছে আধুনিকের, তা ছাড়া কোন ছবিতেই চলতি বাজার-দরের প্রতি লকা মাত্র নেই।" শিল্প-সমালোচক অর্ধেন্দ্র পঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন: "বিচিত্র চিত্রে তিনি বিভিন্ন রীতির প্রয়োগ করিয়াছেন...উক্ত গুণসম্পন্ন **শিল্পী ভারতে বিরন্ধ।" শিল্পী বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যা**য় লিখেছেন : "নন্দলালের সৃষ্টিতে বৈচিত্র্যের অভাব নেই। উপকরণ আঙ্গিক উপলব্ধি তিনের সংযোগে নানা পথে নানা ভাবে প্রবাহিত হয়েছে জীবনের শেষ মহর্ত পর্যন্ত i"

নন্দলাল তেলরং-এর ছবি আঁকা এবং ইয়োরোপীয় প্রথায় মর্তি গড়া এছাড়া প্রাস্টার অব প্যারিসে তার ছাপ নেওয়ার প্রথার প্রবর্তন করেন। লিখো, উডকাট, ডাইপয়েন্ট এবং প্যান্টেলেও ছবি একেছেন । পেনসিল, কালিকলম, চাইনিজ ইংক ও তুলিতে তিনি অজম ছবি ও স্কেচ রেখে গেছেন। এ বিষয়ে শিল্পী সরেন্দ্রনাথ কর বলেছিলেন, এই স্কেচগুলির মূল্য "তাঁর আঁকা চিত্র থেকে কোন অংশে কম নয়। বৈচিত্র্য এবং প্রকাশ রীতিতে সেগুলি কেবল জীবন্ত নয়, প্রকাশভঙ্গীও তাদের নৃতনতর।"

শান্তিনিকেতনে, বৌদ্ধযুগের অজন্তা, বাঘ জয়পুরী, এবং ইতালীয় প্রথায় আঁকা নানা রঙের দেওয়াল চিত্র, 'শ্যামলী' এবং কলাভবনের ছাত্রাবাসের দেওয়ালে তুষ, আলকাতরা ইত্যাদি মেশানো মাটির মূর্তি ও ছবিশুলিতে নন্দলালের শিল্পকীর্তির প্রবাহ বর্তমান। তাঁরই প্রেরণায় শান্তিনিকেতনে কাঁকড় ও সিমেন্ট মিশ্রিত নানা প্রকার মূর্তি রচনায় হাত দিয়েছিলেন তাঁর ছাত্ররা। তিনি নিজেও মূর্তি শিল্পে খুবই দক্ষ ছিলেন।

নন্দলাল কলাভবনকে শিল্পী তৈরির কলেজ হিসেবে যেমন গড়তে চেয়েছিলেন, তেমনি চেয়েছিলেন কলাভবনের দ্বারা দেশের মানুষের প্রতিদিনের জীবনচর্যার প্রয়োজনীয় বিষয়েও উন্নত শিল্পকৃচির পরিচয় ফোটাতে। মণ্ডনশিল্প ও কারুশিল্পকে এই কারণে কলাভবনের শিক্ষাসূচীতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছিলেন ৷ শান্তিনিকেতনের সভাসমিতি, উৎসৰ প্রাঙ্গণ ও নাট্যাভিনয়ের মঞ্চ ও রূপসজ্জার প্রয়োজনে মণ্ডনশিল্পের বা কারুশিক্সের এক নৃতন দিগন্ত খুলে দিয়ে গিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের এইরাপ সৌন্দর্যের সাধনার মূল কারণ হলো এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ। এখানকার গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, শীত, বসম্ভ, সূর্যোদয়, 🞚 সুর্যান্ত, নির্জন নিশীথ রাত্রি বা পূর্ণিমার রাত্রি সবই সকলের মনের উপর



বিশেষ ছাপ বেখে যেত। কিভাবে প্রকৃতি পরিবেষ্টিত আনন্দকে উপভোগ করতে হয় তার পথ দেখিয়েছিলেন গুরুদেব ঋত্উৎসবগুলির প্রচলন করে। তার সঙ্গে রূপসজ্জার যদি মিলন না ঘটে তারে তার সার্থকতা কোথায় ? শান্তিনিকেতনের বাইরের শহরে ঋতু উৎসবের যে আয়োজন আমরা দেখি তার সাজসজ্জায় আমরা প্রকতিকে সম্পর্ণ অবহেলা করি। শহরের রূপসজ্জা শহরে জীবনেরই উপযোগী। শান্তিনিকেতনের ঋতু উৎসবে তার স্থান খবই গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণে শান্তিনিকেতনের এই সব উৎসবগুলি যেভাবে জমে উঠতো তা শহরের উৎসবে তার পরিচয় আমরা পাই না, সেখানে দেখি সেই সব<sup>্</sup>উৎসবের কছালটিকে। শান্তিনিকেতনে এই উৎসব কটির সঙ্গে যে মগুনশিল্প বা রূপসজ্জার উল্পব হয়েছিল তা নন্দলালের শিল্পপ্রতিভার একটি বড় পরিচয় বলেই আমি মনে করি।

এ ধরনের মণ্ডলশিল্পের প্রসার ভারতে ঘটেছিল যগে যগে। স্থান কাল পাত্রভেদে কি ভাবে তা রূপ গ্রহণ করে তার একটি সুন্দর উদাহরণ আমাদের দেশের আনন্দানুষ্ঠানে এখনো প্রচলিত । দেখি, বাংলার হিন্দুদের যে কোন মঙ্গল কাজে, গৃহের প্রবেশ পথের দু পাশে, কলাগাছের নীচে দৃটি কলসী বা ঘটের মুখে আম্রপক্ষব ও ডাব রাখা হয়। চালবাটা জলের সাহাযে। আল্পনা আঁকার রীতি প্রচলিত ছিল। কলাগাছ ও মঙ্গল ঘটের সঙ্গে অনুষ্ঠানের যে যোগই থাকক না কেন এটি যে আমাদের বাঙালী জাতির আলংকারিক মনোবন্তির একটি বিশেষ প্রকাশ সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। কলাগাছ, কলসী, আমপাতা ও ডাব বাঙলার অতি সহজ্ঞলভ্ক জিনিস। সূতরাং প্রাচীন গ্রামশিলীরা এই কটিকে তাদের উৎসব স**জ্জায়** কাজে লাগালেন। প্রচুর ধান যে দেশে উৎপন্ন হয় সেখানে চালবাটার জল দিয়ে আল্পনা দেওয়াও সহজ ছিল। ভারতের অনা **প্রদেশবাসীরাও তাদের** আশেপাশে সহজ্ঞলভা জিনিস দিয়ে উৎসবাদিকে অলংকৃত করত এবং এখনো করে । শান্তিনিকেতনের উৎসব সভাসমিতিকে নন্দলাল সাজাতেন এই আদর্শটিকে মনে স্থান দিয়ে। তাঁর কাছে এটিও ছিল একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পসাধনা।

শিল্পগুরু নন্দলালকে আমি শান্তিনিকেতনে দেখেছি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, যখন তিনি প্রথম অন্থায়ী পদে নিযুক্ত হয়ে 'দ্বারিক' বাড়িতে কলাবিভাগের শুটিকতক ছাত্র নিয়ে শিক্ষকতার কাজে এসেছিলেন। তখন থেকেই তাঁকে দেখোছ শান্তিনিকেতনের যাবতীয় আনন্দানুষ্ঠান. সভাসমিতি, উৎসব, নাটক, নৃত্যনাট্য ও গীতানুষ্ঠানের আয়োজনের সঙ্গে।







ভক্লদেবের কতগুলি নাটক আছে, যার চরিত্রগুলি যে কোন যুগের বা সেই সব নাটকগুলি তিনি যে কোন যুগের কথা ভেবে লিখেছিলেন তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা সম্ভব নয়। তার চরিত্রগুলি এবং তাদের কথাবার্তা শুনে মনে হবে, নানা যুগের ছড়ানো মানুষগুলিকে যেন নাটকের মাধ্যমে এক জায়গায় এনে তিনি সাজিয়েছেন। এই সব নাটকের রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, চর, দত, বালক-বালিকা, রানী, সখী ও গ্রামবাসীদের সামাজিক পরিবেশ যেন বিস্তীর্ণকালে ব্যাপ্ত হয়ে আছে। নম্মলাল যখন এদের সাজাতেন তখন তা দেখে মনে হতো না কোন এক বিশেষ যুগের ভারা।



গুরুদেবের এই দলের নাটকের সাজসজ্জায় একই আদর্শের প্রভাব লক্ষ করেছি। নাটকের সাজসজ্জায় তিনি বিশেষভাবে কোন যগ বা কোন দেশের নকল করতেন না। তা সত্ত্বেও নাটকের সময় মনে হতো চরিত্রগুলি সাজে পোশাকে সম্পূর্ণ ভারতীয় i নাটকের রূপ সজ্জার দিক থেকে বিচার করলে নন্দলালকে মনে হতো অত্যন্ত আধুনিক। নন্দলাল সাজসজ্জার দিক থেকে কোন প্রকার অন্ধ অনুকরণের মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে ছিলেন বিদ্রোহীর মত বর্তমান। তাঁর মত ছিল্ ভারতীয় রুচি ও পরিবেশকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করে আধনিক হতে হবে ভারতবাসীকে। আধনিকতার নামে উল্লসিত হয়ে নিজস্ব স্বাতস্থ্য ও ব্যক্তিত্ব হারানোকে তিনি মনে করতেন মৃত্যুর সমান।

গুরুদেবের নাটিকা 'শাপমোচন'-এ ইন্দ্রসভা আছে । তার দেবদেবীরা কিন্তু সাজে পোশাকে ভারতীয় প্রাচীন মর্তি অজ্ঞান্তাযগের নয় আবার উনবিংশ শতকের বা বিংশ শতকের থিয়েটার বা চলচ্চিত্রের মতনও নয়। 'চিত্রাঙ্গদা', 'শ্যামা', 'চণ্ডালিকা' এবং 'তাসের দেশ'-এর সাচ্ছে তিনি কোন যুগ বা দেশকে কখনো অনুকরণ করেন নি। রক্তমঞ্চের রং এবং আলোর রং-এ সঙ্গে বিচিত্র সাজে অভিনেতারা যখন মঞে দাঁড়াতেন তখন চোখের সামনে ভেসে উঠতো যেন একটি রঙিন প্রাণবান ভারতীয় চিত্র। সব মিলিয়ে একটি আনন্দময় মোহের সৃষ্টি করত :

শুরুদেবের ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক গল্প অবলম্বনে রচিত নাটকের সাজসজ্জায় নন্দলাল সেইরূপ কোন যুগের কথা কোনদিনই ভাবেন নি। এ বিষয়ে প্রচলিত খিয়েটারের সাজপোশাকও তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না। শুরুদেবের নাটকের সাজসজ্জার ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি নতুন শিল্পরীতির উদ্ভাবন করেছিলেন। নাটকের পুরুষ চরিত্রে তিনি যখন পাগড়ী বাঁধতেন তাতে ভারতের কোন অঞ্চলের রীতিকে অনুকরণ করতেন না । সেখানেও তিনি তাঁর রচনার বৈচিত্র্য প্রকাশ করতেন । অল্প খরচে পিস্বোর্ডের উপর সোনালী রূপালী ও অন্যান্য রঙের কাগজকে বিচিত্র নকশাতে কেটে 'তাসের দেশ' ও 'চিত্রাঙ্গদা' প্রভৃতি নাটকে যে সাজ 🗜 তিনি রচনা করেছিলেন তা ভোলবার নয়। তাসের দেশের সাচ্চের সময় 🕹





বঝেছিলাম যে বড নাট্যকার এবং বড শিল্পীর রচনা যখন এক হয়ে মিশে যায় তখন তা কত মনোমুগ্ধকর হতে পারে। ত্রিনি প্রয়োজনে কলাগাছের কাণ্ড সংগ্রহ করে তার্ থেকে সাদা অংশটি কেটে গয়না করেছেন। শিরীষ গাছের শুকনো পাতলা ফলগুলিকে ব্যবহার করেছেন গয়নার মত করে। এরকমের বিচিত্র ধারার পরীক্ষা আর কোথাও হয়েছে কিনা জানি না। নানা প্রকার ফুল ও নানা গাছের পাতাও তাঁর হাতে পড়ে নটনটীদের অঙ্গসজ্জায় স্থান পেয়েছে। অভিনয়ে বা নত্যাভিনয়ে দামী গয়না বা সাজপোশাকের প্রয়োজনকে তিনি একেবারেই প্রশ্রয় দিতেন না। ভারতের গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত সাধারণ গয়না তিনি পছন্দ করতেন। গ্রামবাসী নরনারীদের বাবহৃত নানা প্রকার রঙীন বন্ধ তিনি গুরুদেবের নাটকে অবাধে বাবহার করেছেন। অভিনেতাদের মধ্যে যাদের রং কালো ছিল তাদের তিনি রঙ মাখিয়ে কখনো ফরসা করতেন না। তিনি পরুষ ও মেয়েদের গায়ের স্বাভাবিক রঙের উপর নানা রঙীন বস্ত্রে এবং গয়নায় এমন ভাবে সাজাতেন যে তাতে দেহের রঙকে কখনো মঞ্চে দৃষ্টিকট মনে হতো না। তিনি মনে করতেন, সকলের মধ্যেই দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্য ফোটানো যায়। প্রকত শিল্পীর পক্ষেই তা সম্ভব। নন্দলালের মধ্যে ছিল সেইরূপ একটি শিল্পী প্রতিভা নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে। তাঁর এই প্রতিভার বড পরিচয় হলো, তিনি সবরকম পরিস্থিতিতেই শিল্প প্রতিভার পরিচয় ফোটাতে পারতেন। তাঁর কাছে মূল্যবান উপকরণের কোন মোহ ছিল না। অতি সামান্য অপ্রয়োজনীয় বলে যা আমরা মনে করি তাঁর হাতে পড়ে সৌন্দর্য সৃষ্টির কাজে তারা স্থান পেয়েছে।

বর্তমানে কলাভবনের বাড়িগুলিকে ঘিরে নানা প্রকার ছোঁট বড় গাছ আমরা দেখি। ১৯২৯-এ যখন কলাভবনের ঐ কটি বাড়ি তৈরি হয় তখন সেখানে একটি ছাতিম, কয়েকটি বুনো জাম ও শিরীব ছাড়া আর কোন গাছ ছিল না। কয়েক বছর পর, বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানের দিনে নন্দলাল স্থির করলেন কলাভবনের চারপাশে ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেকে নিজের হাতে একটি করে এমন সব গাছের চারা পৃতবে যা এখানকার মাটি ও বীরভূমের আবহাওয়ার অনুকৃল এবং মালির ছারা নিয়মিত যত্ত্বের অভাবেও তারা বেড়ে উঠবে। এছাড়া চারাগাছগুলির জন্য স্থান নির্বাচন সম্পর্কে তিনি যা



নন্দলাল কৃত "তাসের দেশ" শোশাকের খসড়া





কোপাই নদীর তীরে বালি নিয়ে বৌদ্ধরণ নির্মাণে রত নন্দলাল।

ভেবেছিলেন তাও অভিনব । কলাভবনের চারি পালে সনির্দিষ্ট ভাবে তৈরি কোন রাস্তা ছিল না । ছিল পায়ে হাটা কয়েকটি সরু পথের চিহ্ন । সেগুলি যে ভাবে এঁকেবেঁকে রূপ নিমেছিল পথচারীদের পদস্পর্শে, তারই দুপাশে চারাগুলিকে পৌতালেন। এর জনা মাপ জোক করা সাজানো রাস্তার প্রয়োজন আছে বলে তিনি মনে করলেন না। এখন আমরা যে সব গাছ কলাভবনের চারপাশে দেখি সে গুলির প্রায় সবকটিই তখনকার। এখন তা দেখে মনে হবে, গাছগুলি যেন আপনা থেকেই যেখানে সেখানে মাটি ফডে উঠেছে।

ভারতীয় জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের অধিবেশন যখন ১৩৩৫-এ লখেনী, ১৩৩৬-এ মহারাষ্ট্রের ফৈচ্চপরে এবং ১৩৩৮-এ গুলুরাতের হরিপুরা গ্রামে হয়েছিল, তখন মহাদ্মা গান্ধী নন্দলালকে তার যাবতীয় সাজসজ্জার দায়িত্ব দেন। নন্দলাল সানন্দে সে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। প্রথমেই তিনি স্থির করেছিলেন, গ্রামবাসীদের দ্বারা তৈরি যে সব মণ্ডনশিল্প ও কারুশিল্প গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এবং যে সব দ্রব্য, যেমন বাঁশ, খড়, চাটাই, ঘাস, পাটি, মাটির হাঁড়ি, সরা প্রভৃতি যে অঞ্চলে যা সহজ পভা তা দিয়ে জাতীয় মহাসভার সব কিছুকেই তিনি সাজাবেন। শিকে, কাঁথা ও পাঞ্জাবী, গুজুরাতি, বাঞ্জারী মেয়েদের রঙিন ঢোলি, ঘাগড়া এবং রঙিন খন্দর সহ গ্রাম প্রচলিত নকশা আঁকা বস্ত্রাই কেবল ব্যবহার করেছিলেন। সভাপতিকে বহন করে সভামগুপে আনার জন্যে নদ্দলাল মটরগাড়ি সাজালেন না. সাজালেন কয়েক জোড়া তেজী বাঁড়ে টানা গরুর গাড়ির রথ । গক্লগুলিকে গ্রামে প্রচলিত রঙিন নকশাকাটা কাপড়, গলার মালা ও ঘন্টা দিয়ে সাজালেন। চালকদেরও সাজিয়েছিলেন উৎসবে তারা যে সাজে নিজেদের সাজিয়ে থাকে। জাতীয় মহাসভার এই কটি অধিবেশনকে ভিন্নরীতিতে এমন ভাবে সাজিয়ে ছিলেন যা পূর্বের কোন কংগ্রেসের অধিবেশনে কেউ দেখেনি বা সেভাবে সাজাবার চেষ্টাও পূর্বে হয়নি। এছাড়া হরিপুরা কংগ্রেসের অধিবেশন প্রাঙ্গণের প্রবেশ পথে যে বিরাট গেট তৈরি হয়েছিল সেখানে গ্রামন্ধীবনে নানাবিধ কর্মরত নরনারীদের প্রাণোচ্ছল ৬০টি ছবি বাংলার পটশিক্ষের আঙ্গিকে নিজে হাতে अंदिक, সাজিয়ে निয়েছিলেন । ছবিগুলি যখন শান্তিনিকেতনের কলাভবনে তিনি আঁকতেন তখন দেখেছি কত সহজ এবং কত দ্রুতলয়ে তাঁর হাত চলত। প্রতিদিন মেঝেতে ৭/৮ খানি কাগজ সেঁটে পর পর ছবিগুলি

কয়েক প্রকার দেশী রঙে তলিতে আঁকতেন। এভাবে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সব কটি ছবি তিনি শেষ করেছিলেন। এই ছবিগুলি হরিপরা পোস্টার নামে পরিচিত। শিল্পী বিনোদ বিহারীর মতে, ছবিশুলিতে "উচ্ছ্রল রঙের প্যাটার্ণ এবং ক্ষুরধার ক্যালিগ্রাফিক লাইন সমবেত ভাবে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। আবেদন ও সরন্সতা সুস্পষ্ট।" যে সহজ সরন্স অথচ প্রাণোচ্ছল মাধুর্যের কারণে লোকসঙ্গীত সব শ্রেণীর শ্রোতাদের মনোহরণ করে নন্দলালের হরিপরা পোস্টারে সে প্রকার সব গুণই বর্তমান । ছবিগুলি অশিক্ষিত দরিদ্র গ্রামবাসী এবং সহরবাসী শিক্ষিতদের মনকে সহজে আকষ্ট করেছিল। কংগ্রেসের অধিবেশনকৈ সাজ্ঞানোর দায়িত্ব নিয়ে নন্দলাল দেশবাসীকে দেখিয়ে দিলেন, প্রকৃত শিল্পীর দৃষ্টি থাকলে ভারতের গ্রামাঞ্চলে সৌন্দর্য সষ্টির যে সহজ্ঞ উপাদান ছড়িয়ে আছে তাকে অবহেলা করে ধনের আডম্বরের প্রতি নজর দেবার প্রয়োজন

নন্দলালের মত একজন প্রখাত শিল্পী জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের অধিবেশনের বিরাট অঞ্চলের সাজসজ্জার দায়িত্ব নিয়েছিলেন বলে তৎকালীন কিছু শিল্পরসিক মনে করেছিলেন, এতে নন্দলালের শিল্পী মর্যাদা ক্ষুৱ হয়েছে। তিনি যে তাঁর শিল্প সাধনাকে সম্পূর্ণ নতুন একটি দিক থেকে দেশবাসীর সামনে প্রকাশ করে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন সে কথা তাঁরা তখন বঝতে পারেন নি। কিন্তু মহান্বান্ধী এইরূপ রূপসজ্জার প্রয়োজনের কথা অনুভব করে নন্দলালকেই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি বলে মনে করেছিলেন এবং ব্ঝেছিলেন তাঁকে ছাড়া একাজ কখনই সম্ভব নয়।

কোন স্বদেশ প্রেমিকের মুখে অভিযোগ শুনেছিলেম যে নন্দলালের মত শিল্পীরা দেশের স্বাধীনতার আকাজ্জার সঙ্গে একতালে যদি না চলতে পারেন, তবে তাঁদের শিল্পসাধনার সার্থকতা কি ৭ শিল্পীর পারিপার্শ্বিক আরহাওয়া তাঁর মনকে আঘাত করে ও শিল্পীর শিল্প প্রচেষ্টায় তা প্রকাশ পায়। কিন্তু বড শিল্পসৃষ্টি সেই সাময়িক আবহাওয়ায় জন্মলাভ করেও চিরকালের জগতে স্থান গ্রহণ করে। সৌন্দর্যবোধহীন দেশবাসীর চিত্তে সৌন্দর্যের অনুভৃতিকে জাগানো কি বড কাজ নয় ৷ তা ছাড়া সৌন্দর্যর 🖁 সৃষ্টি যে বায়বছল নয় দেশবাসীকে সে শিক্ষাও তিনি কংগ্রেসের কাজে এবং শান্তিনিকেতনের নানা প্রকার উৎসবের সাজসক্ষার দারা বিশেষ করে বোঝাতে চেয়েছিলেন ।





দোলের শালবীথিকার গানের আসরের মাঝখানে আছেন দিনেজনাথ, তাঁর ডানদিকে জগদানন্দ রায় এবং নন্দলাল।

আমাদের দেশের শিক্ষিত বা ধনীদের চেয়ে অশিক্ষিত দরিদ্র গ্রামবাসীদের সৌন্দর্য বোধ ও চর্চায় নিজম্ব একটি বিশেব মার্জিভ ক্রচির পরিচয় পাওয়া যায় । পদ্মীগ্রামের দারিদ্র যতই প্রবল হোক না কেন, তার মধ্যেই তারা তাদের বাড়ি ঘরের প্রত্যেকটি কাব্দেই তাদের সরল সহজ আলংকারিক মনোভাবের ছাপ নিজেরাই ফটিয়ে তোলবার চেষ্টা করে। নিজেদের ব্যবহারের কাপড় জামা, বসবার টৌকি, চাটাই, বাসনপত্রে, দরজায়, খরের চালকে অলংকত করবার লোকের অভাব হয় না। হালে গ্রামবাসীদের এইরূপ মণ্ডপশিল্প ও কারুশিল্পের প্রতি নজর পড়েছে সহরের শিল্পীদের। ভারা চেষ্টা করছে সহরবাসীদের মধ্যে তাকে স্থান দিতে । উদ্দেশ্য, তারাও যে নিজন্ম সৌন্দর্য বিকালে পেছিয়ে নেই সে কথা সকলকে জানানো। গ্রামবাসীদের মত সহজ্ঞ সরল শিল্পবোধের চর্চার বাবস্থা সহরবাসী সমাজে নেই বলে, তাদের সব সময়ে শিক্ষকলেজের শিক্ষিত পেশাদার শিল্পীদের সাহায্য নিতে হয়। নিজেদের চেষ্টায় নিজের বাড়ির কোন সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানের সাজসজ্জার দায়িত নিতে সাহস পায় না । শিক্ষিত ধনীরা অর্থব্যয়ের মাপকাঠিতে সব কিছুকে বিচার করেন বলে তাঁদের সমাজে সাজসজ্জার মধ্যে ক্রচিবোধের পরিচয় প্রায়ই দৃষ্টিকট

শিল্পাচার্য নন্দলাল, কলাভবনকে শিল্পী তৈরির কলেজ হিসেবে যেমন গড়তে চেয়েছিলেন, তেমনি চেয়েছিলেন কলাভবনের দ্বারা দেশের মানুষের প্রতিদিনের জীবনচর্যার প্রয়োজনীয় বিষয়েও উন্নত শিল্পক্ষতির পরিচয় ফোটাতে ৷ মণ্ডন শিল্প ও কারুশিল্পকে এই কারণে কলাভবনের শিক্ষাসূচিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছিলেন । শান্তিনিকেতনের যাবতীয় সঞ্জা, উৎসব ও অনুষ্ঠানকে নানা রঙের আলপনায় এবং বিশেষ কয়েকটি রঙের কাপড় অন্যান্য জিনিসের সাহায্যে সাজাবার একটি নৃতন রীতির উদ্ভাবন 💈 করেছিলেন। তাতে সুন্দর, সহজ ও সংযত ক্রচির প্রকাশ দেখা যেত। অন্যবশ্যক জাঁকজমকের কোন স্থান ছিল না : শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর. নন্দলালের মণ্ডন শিল্প ও কারুকলাণ প্রতিভা বিষয়ে বলেছিলেন, তাঁর 👸 হাতে, "মণ্ডনশিল্প নৃতন রূপ পরিগ্রহ করেছে, বাধা রাস্তায় চলেন নি।"

শিল্পী রামকিংকর বলেছিলেন, "মগুনশিল্পের দেশীয় অপূর্ব ধারা-যেটি অবলপ্ত ছিল—মাস্টারমশাই (নন্দলাল) সেটি আবার জাগিয়ে তললেন।"

#### রবীস্ত্রনাট্যের সাজসজ্জার নব বিকাশে নন্দলালের দান

শুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নাটক ও গীতিনাটা প্রভৃতি শান্তিনিকেতনে যখনই অভিনীত হয়েছে তখন তার সঙ্গে জড়িত যে সাজে রঙ্গমঞ্চকৈ আমরা দেখেছি, তা কোনো দেশের প্রাচীন বা আধনিক পদ্ধতির সঙ্গে যে মেলে না—এ कथा মানতেই হবে । আমরা দেখি রঙ্গমঞ্চের পিছনে ঘন নীল বর্ণের কাপড়। তার প্রায় ২/৩ ফুট সামনে থাকতো প্রথমে ঘন হলদে রঙের দৃটি উইংস। তারই সামনে, সমদুরত্বে থাকত আরো দৃটি নীল রঙের দ্বিতীয় উইংস, বেগনী-নীল রঙের তৃতীয় উইংস দৃটি থাকত তার আগে। আর মঞ্চের সম্মুখে থাকত লাল ইটের রঙের চতর্থ উইংস দৃটি। চার রঙের এই উইংসগুলি কাঠের ফ্রেমে টান করে আটকিয়ে দাঁড করিয়ে রাখা হোত মঞ্চের দুই পাশে। উচ্চতা হত মঞ্চের উচ্চতার প্রয়োজন মত। এক একটি উইংসের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে মঞ্চের এক পালের উইংস থেকে অপর উইংসের মাথা পর্যন্ত, অনুরূপ চওড়া চারটি ফ্লাই টান করে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো। উইংসের উপরে থাকতো গ্রামে তৈরি রঙীন নকশা কাটা কাপড়। কখনো নিচু জল-চৌকী, কখনো কাঠের বান্ত নানাপ্রকার গ্রামীণ নকশাকটা কাপড়ে সাঞ্জিয়ে মঞ্চের কয়েক স্থানে রাখা হয়েছে বসবার আসন হিসেবে । কখন প্রদীপদানি বা ফুলের সারি **मिरा अकर्षे दिविद्या जाना इस्राह्म । कथता कथता मस्मा निह्न वा** পিছনের নীলপদার মাঝখানে প্রবেশ প্রস্থানের প্রয়োজনে ছোট দরজার আকারে ফীঁক রেখে তার তিন পাশে নানা রঙীন কাপড় সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার কখনো কাঠের ফ্রেমে দ্বাপতা কলার ইন্সিত ফোটানো হতো । এক কথায় রঙ্গমঞ্চটিতে সাজসজ্জার আডম্বর থাকতো যথা স**ভ**ব क्य. तिरामिन्टिक मुनाजक्का वा व्याका जित्नत्र कान द्वान छाटा दिन ना ।

দেশী লাল বা গেরুয়া, হলদে, নীল রঙের সঙ্গে কখনো সামান্য একট্ট সবুজ, সাদা বা কালো রঙের মিশাল মঞ্চে রঙের একটি ছন্দোময় বিন্যাস ঘটাতো।

রঙ্গমঞ্জের এইরাপ ছন্দোময় বর্ণ বিন্যাস আমাদের দেশের কোন কোন সমালোচকের প্রথমদিকে ভাল লাগেনি। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে একজন বাঙালী সমালোচক বাঙলা দেশের থিয়েটারের বিষয়ে আলোচনাকালে শান্তিনিকেতনের মঞ্চাসজ্জা বিষয়ে যা লিখেছিলেন তার অংশ বিশেষ উল্লেখেই সেই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর মতে, :—

"It looks like a bit of painted canvas of hazy and subdued colour and weired assemblage of unintelligible angles and lines, made to subject if any thing at all something quaint. shadowy and unsubstantial"

তাছাড়া যুরোপের futurist tendenciesএর এগুলো বার্থ অনুকরণ বলেও তাঁর মনে হয়েছিল। তিনি আরও বলেছিলেনঃ—

"The vagueness of their methods in a sense encouraged by the vagueness inherent in the plays of Rabindranath."

এইসব চিন্তাধারা যে কডটা অজ্ঞতাপ্রসূত তা জ্ঞানতে হলে আমাদের রঙ্গমঞ্চসজ্জার ঐতিহাসিক ও আদর্শগত ভিত্তি নিয়ে আগে কিছু আলোচনা করে নেওয়া দরকার।

ভারতবর্ষে নাটক রচনা ও তার অভিনয় যে বহু প্রাচীন যুগ থেকে প্রচলিত ছিল একথা শিক্ষিত মাত্রেরই জ্ঞানা আছে। থিয়েটার ও রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে ভারতে প্রথম লিখিত গ্রন্থ, ভরতের নাট্য শাব্রের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ ও তার সাজসজ্জা বিষয়ে যতটুকু বর্ণনা পাই, তাতে বোঝা যায় যে, খৃষ্টীয়া শতাব্দীর প্রারম্ভে আমাদের দেশে নাট্যসাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চের যথেষ্ট প্রচার ও প্রসার ছিল। আজকালকার মত নাটকের প্রত্যেক অঙ্কে যেমন দৃশ্যপটি পরিবর্তন করা হয়, সে ধরনের কোন পরিবর্তনশীল দৃশ্যপটের ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায় না। আর পাই না আজকালকার মত "ডুপসীন"-এর কোন কথা। নটনটীদের যাওয়া আসার সুবিধার জন্যে যে একটি "যবনিকা" ব্যবহাত হত তার গায়ে কিছু কিছু দৃশ্য আঁকা থাকত বলে মনে হয়। একটি মাত্র "যবনিকা" থাকার দরুণ নাটকের বিভিন্ন দৃশ্য দর্শকগণকে কল্পনায় দেখতে হত। এই 'যবনিকা' ব্যবহারের সঙ্গে বর্তমানে

দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত "কথাকলি" ও "যক্ষগণ" নৃত্যাভিনয়ের "যবনিকা" ব্যবহারে মিল পাওয়া যায় ।

সেখানে যে 'যবনিকা' দেখেছি তা অভিনয় মঞ্চের পিছনটার মাপে তৈরী নয়; তা দশ বারো হাত চওড়া ও লমা। কেবল রঙ বেরঙের নক্শাকাটা দৃশাহীন একটি পরদা। নটের প্রবেশের সময় তাকে এর দ্বারা আড়াল করে দৃটি মানুষ দুদিকে ধরে থাকে। নটের প্রকাশের পর 'যবনিকা' সরিয়ে ফেলা হয়।

প্রাচীন নাটকের রঙ্গমঞ্চে পাহাড় গুহা বিমান অশ্বাদি ব্যবহার হ'ত কিছু তা একবারেই আসল জিনিসের হুবহু অনুকৃতি নয়। যাত্রায় ছোট ছোট তীর ধনুকে কুরু-পাগুবের প্রচণ্ড যুদ্ধকে দেখানো হড, ছোট লাঙ্গলটি কাঁধে ফেলে বলরামের আবিভবি হড়, চাটাইয়ের সাহায্যে সর্বাঙ্গ মুড়ে ভূড প্রেতকে যাত্রার আসরে দেখেছি। ছোট একটা পর্বতের মত কিছু একটা হাতে করে হনুমানকে যাত্রার আসরে গন্ধমাদন বহন করতে দেখেছি। প্রাচীন ভারতের আদর্শানুযায়ী এভাবে অনেক কিছুর ব্যবহার হতো। পূর্ব এশিয়া মহাদেশের প্রাচীন পদ্ধতির সব নাটকেই এই আদর্শ এখনো বর্তমান।

একথা ঠিক যে, তখনকার দিনে রঙ্গমঞ্চকে সাজানো হতো কিছু সে সাজের সঙ্গে নাটকের কোন দুশ্যের বা উদ্লিখিত নাটকের বিষয়বন্ধু যে স্থান অবলম্বনে লিখিত, তার কোন পরিচয় ফোটান হতো না। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এ বিষয়ে যা বলা হয়েছে তা পড়ে মনে হয় যে সে যুগের লোকেরা সাজে মঞ্চকে এমন একটি বিশিষ্টতা দিতেন, যা দেখে মনে হতো যেন মঞ্চটি কোন একটি বিশেষ প্রয়োজনে সজ্জিত। অভিনয় স্থানকে বৈশিষ্ট্যদানের ইচ্ছা থেকেই মঞ্চসজ্জার আয়োজন। কোনরূপ বাস্তব দুশ্যের অবতারণা করার উদ্দেশ্য এতে ছিল না। বৈশিষ্ট্যদানের প্রকাশ স্থরূপ রঙ্গমঞ্চে নানা রূপ রঙ্গীন কার্ককার্য ও আলপনা ইত্যাদি দেখা যেত। সে সাজের সঙ্গেও নাটকের বিষয়বন্তুর কোন সাদৃশ্য ছিল না। রঙ্গমঞ্চ সজ্জার এই বিশিষ্টতাটি চীন ও জ্ঞাপানের প্রাচীন নাটকেও দেখা যায়। তাদের প্রাচীন নাট্যকলার রঙ্গমঞ্চ সজ্জায় তারা একই আদর্শ মেনে চলে। চীন দেশের আদর্শে বলা হয়েছে ঃ—

"Decoration is usually considred as an external of the drama. To the Chinese, scenery is a silly and unnecessary bother....scenic decoration of any importance were



কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কবিগুরু ও নন্দলাল



কলাভবনের ছাত্রীদের সঙ্গে নন্দলাল।

always out of question in the Chinese theatre."

काभारतत शांठीन "त्नी" नार्टोत्र तक्रमक विवस्य वना शस्त्रहरू :--"No does not seek to represent realistically...in the No Play there is no scenery, stage fixtures are of the simplest....The fixtures are intended to suggest and not

to be realistic." চীন ও জাপানের প্রাচীন রঙ্গমঞ্চের তিন দিক খোলা থাকে, অর্থাৎ

দর্শক তিন দিকেই বসে অভিনয় দেখে। সেখানেও রঙ্গমঞ্চকে অলংকৃত করা হয়েছে কিন্তু তার সঙ্গে নাটকের স্থান কালের সঙ্গে কোন যোগ নেই। সেখানেও মঞ্চটিকে সাজানো হয়েছে কেবল মাত্র একটি বৈশিষ্ট্য দেবার জন্যে। যে বৈশিষ্ট্যদানের আদর্শে আমরা পূজার বেদী ও উৎসবদিনের

প্রাঙ্গণ, ঘর বাড়ী পথ ইত্যাদি সাজাই।

প্রাচীন আদর্শে পরিচালিত নাট্যশালার একটি নমুনা আমি দেখেছি দক্ষিণ ভারতের কেরল প্রদেশের একটি বিখ্যাত মন্দিরে। আজও তাতে পেশাদারী অভিনেতা সম্প্রদায় সংস্কৃত ভাষায় নাটকের অভিনয় করে। সেখানকার অভিনয়-গৃহ ও তার রঙ্গুমঞ্চ ও সাজসজ্জার প্রকৃতি ও আদর্শের সঙ্গে ভরত বর্ণিত বা চীন জ্বাপানের প্রাচীন থিয়েটার ও তার রঙ্গমঞ্চ সজ্জার আদর্শে মিল লক্ষ্য করেছি। প্রকাশু মঞ্চগৃহের পশ্চিম দিকে স্থাপিত পূর্বমুখী রঙ্গমঞ্চটি। মঞ্চের তিন দিক খোলা। সেই তিন দিকেই দর্শকরা বসে। কারুকার্যময় কাঠের থামে মঞ্চটি সীমাবদ্ধ ও কারুকর্যময় কাঠের আচ্ছাদনে মঞ্চের উপরটি আচ্ছাদিত। পিছনে লাগা সাজ-ঘর। সেখান থেকে দৃটি দরজা দিয়ে তারা মঞ্চে প্রবেশ করে। এইখানেও বহু শত বংসর ধরে অভিনয় কলা সম্পন্ন হচ্ছে কিন্তু কোনরূপ বাস্তব দৃশ্যসজ্জার কথা এরা কখনো চিন্তা করেনি, আজও করে না। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হলেও চীন, জাপান ইত্যাদির মত "ডুপসীন"-এর ব্যবহার এদের মধ্যেও নেই।

বাস্তব দশোর সমর্থন এরা করেনি বলে যে এই মঞ্চকে একেবারে নিরলংকার করে সাজিয়েছে তা নয়। তাকে অভিনয় স্থান হিসেবে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে নয়নর**ঞ্জন করে সাঞ্জিয়ে**।

রঙ্গমঞ্চকে বিশেষ স্থানরূপে অলক্তে করবার পিছনে যে চিম্বা কাজ করেছে সেটিকেও আমাদের জ্ঞানা উচিত। এই যে সাজসজ্জা, এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হোলো স্থানটির প্রতি দর্শকের মনে একটি অনুকৃল ও সহাদয়তার ক্ষেত্র রচনা করা । পূজার স্থান, উৎসব বেদী বা প্রাঙ্গণ সাজানোর ভিতর দিয়ে আমাদের মনের উপর যে ক্রিয়া করে এরও আসল উদ্দেশ্য তাই। সেইরূপ সচ্চিত্র রঙ্গমঞ্চের উপরে যখন নট নটীরা স্থান নেয় তখন তারাও একটি বিশেষ রূপ নিয়েই দর্শকের চোখে উচ্ছল হয়ে ওঠে। একেও বলা চলে কতকটা স্থান মাহাম্ব্য। এদিকে নট নটীদের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষ্যে রঙ্গমঞ্চ আপনাকে এমনভাবে দর্শকদের মন ও চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় যে যতক্ষণ মঞ্চে নট নটীরা অভিনয় করছে ততক্ষণ তার কথা একটুও মনে থাকে না । কিছু যে মুহুর্তে অভিনেতারা নেই সেই মুহুর্তেই সে মঞ্চটি নিজের ন্নিন্ধ গন্তীর মাধুর্য নিয়ে দর্শকের সামনে হাজির । অভিনেতারা অভিনয়ে গানে ও নত্যে যে রসের সৃষ্টি করে গোল মঞ্চের জন্যে সে রস ব্যাহত হল না একটুও। তখন মনে হবে যে-সাজে রঙ্গমঞ্চটি সেজেছে সে সাজটি যেন নাটকের সব রকম রসেরই অনুকুল !

রঙ্গমঞ্চ সজ্জার এই দৃষ্টি-ভঙ্গী বা আদর্শটিকে ভারত ও পূর্ব এশিয়া মহাদেশে এতকাল প্রতিপালিত হয়েছে। **কিন্তু এ যুগে য়ুরোপের সভ্যতার** চাপে, তাদের মঞ্চসজ্জা পদ্ধতি আমরা গ্রহণ করলাম। আজ ভারতবর্ষের প্রত্যেক শহরে থিয়েটারের যে চলন দেখি এ সম্পূর্ণরূপে যুরোপের আদর্শ উদ্ভুত এবং এর রঙ্গমঞ্চের সাজও সম্পূর্ণরূপে সেই পথেই আন্মনিবেদন করেছে। অর্থাৎ দৃশ্যসজ্জা বা সীন একে রঙ্গমঞ্চকে নাটকের বর্ণনা অনুসারে যথাসম্ভব বাস্তবমুখী করবার দিকেই প্রব**ল চেটা। নট নটাদের** অভিনয়কালে এই দৃশ্যসক্ষা প্রবলভাবে দর্শকদের চোখে ভাসতে থাকে, সব সময় মনে করিয়ে দিতে চায়, সে আছে । **কিন্তু ছিতিশীল কোন বিশেষ** দৃশ্য অভিনেতাদের চ**লনশীল হৃদয়াবেগের প্রকাশের সঙ্গে খাগ খায় কিনা,** তা চিন্তার বিষয়।

বাঙলা দেশ যুরোপের আদর্শে রক্ষমঞ্চের সাজকৈ গ্রহণ করেছিল উনিশ শতকের গোড়া থেকেই ; কলিকাতাবাসী যুরোপীয়দের থিয়েটারের

অভিনয় দেখে। কিছু প্রকৃতপক্ষে বাঙলা দেলে পেলাদারী থিয়েটার স্থাপনের পর থেকেই সে আদর্শ কার্যকরীভাবে দেশের অভিনয় বা নাট্যকলার উপর প্রভাব বিস্তার করে। 'হিন্দুমেলা' বাজাতীয় মেলা' আন্দোলনের যুগেই ব্যাপক ভাবে এই পদ্ধতি গৃহীত হয়।

এই আন্দোলনের প্রভাব কলিকাতাবাসী বাঙালী সমাজেই প্রথম প্রবলভাবে পড়ে। জ্লোড়াসাঁকোয় গুরুদেবের পরিবারও এই প্রভাবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। এই পরিবারে যখনি নাটকাদির অভিনয় হয়েছে তখন য়ুরোপের আদর্শে রঙ্গমঞ্চ সজ্জার প্রতি তাঁরের কি প্রকার বোঁক দেখা দিয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তাদের পরিবারে অনুষ্ঠিত নানাপ্রকার দুশাসজ্জার বর্ণনা থেকেই তা ধরা পড়বে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ঠাকুর পরিবারের অভিনয় ইত্যাদি কলার একজন প্রধান উৎসাহী। তখনকার কালে এই পরিবারের যাবতীয় অভিনয়ের পিছনে এরই উৎসাহ বিশেষভাবে কান্ধ করতো। নিচ্ছেও এক সময় কতকগুলি নাটক লিখেছিলেন : গুরুদেব ও অন্যান্য আত্মীয়দের দিয়ে নাটক রচনা করিয়ে তা অভিনয়ও করিয়ে ছিলেন। পরিবারের অভিনয় আন্দোলনের প্রথম যুগের দৃশ্য সজ্জার কিছু বর্ণনা তাঁর কোন কোন লেখায় আমরা আজও যা পাই এখানে তা তুলে দিচ্ছি। তাঁর নিব্দের রচিত একটি নাটকের অভিনয় কালে তাঁদের বাড়ির—"দোতালার হলের ঘরে স্টেজ বাঁধা হইল। তারপর পটুয়ারা আসিয়া...সীন আঁকিতে আরম্ভ করিল। 'ডুপসীনে, রাজস্থানের ভীম সিংহের সরোবর তটস্থ জগমন্দির' প্রাসাদ অন্ধিত হইল।... তখনকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদিগের দ্বারা দৃশ্যগুলি অন্ধিত হইয়াছিল। স্টেজ যতদুর সাধ্য সুদৃশ্য ও সুন্দর করিয়া সাজান হইয়াছিল। দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিতে যতদুর সম্ভব, চেষ্টার কোনও ত্রটি করা হয় নাই । বনদুশ্যের সীনখানিকে নানাবিধ তরুলতা এবং তাহাতে জীবন্ধ জোনাকী পোকা আটা দিয়া জড়িয়া অতিসূদ্দর এবং সুশোভন করা হইয়াছিল। দেখিলে ঠিক সত্যিকারের বনের মতই বোধ হইত। এই সব জোনাকী পোকা ধরিবার জন্য অনেকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়া, তাহাদের পারিশ্রমিক স্বরূপ এক একটি পোকার দাম দুই আনা হিসাবে দেওয়া হইয়াছিল।"

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঐ সময়কার রঙ্গমঞ্চের বিষয়েও একই কথা निप्राद्धनः :---

"সীনও যেখানে যেমনটি দরকার, পুকুরঘাট রান্তা ; স্টেজ-আর্ট যতটুকু तियानिम्पिक ह्याराज भारत श्रयाहिन । এकरी। यस्तव मृन्य हिन, व्यव्यक्तवात বনের পথ,...সেই বনের সীন এলেই বাবামশায় অন্ধকার বনপথে জোনাক পোকা মুঠো মুঠো করে ছেড়ে দিতেন। ড্রপসীন পড়ল তাডে আঁকা ইউলিসিসের যুদ্ধযাত্রা, রাজপুত্তর নৌকোতে চলেছে, জলদেবীদের সঙ্গে 'যুদ্ধ হচ্ছে, পিছনে পাহাড়ের সার, গ্রীক যুদ্ধের একটি কপি। কোনও সাহেবকে দিয়ে আঁকিয়ে ছিল বোধ হয়, প্রকাণ্ড সেই ছবি । নৌকো থেকে গোলাপফুলের মালা ঝুলছে : কী ভালো যে লেগৈছে, তন্ময় হয়ে দেখছি।"

অপর একটি নাটকের অভিনয় সম্বন্ধে জ্যোতিবাবু লিখেছেন :---"ঝড়বৃষ্টির একটি দৃশ্য ছিল—ভাহাতে সত্য সত্যই ঝর ঝর করিয়া জলধারা পড়িয়াছিল, তখন অনেকেরই তাহা প্রকৃত বৃষ্টি ধারা বলিয়া ভ্রম উৎপাদন कत्रिग्राह्मि।"

**এর পরে এলো শুরুদেবের নাটকের যুগ। প্রথম নাটক "বাদ্মীকি** প্রতিভা।" <del>অবনীজনাথ এর বর্ণনায় লিখেছেন, :---</del>

"হ, চ, হ, এলেন সেবারে তাঁর উপর ভার পড়ল স্টেজ সাজাবার। কোখেকে দুটো তুলোর বক কিনে এনে গাছে বসিয়ে দিলেন, বললেন ক্রৌক্ষমিথুন হলো। খড়ভরা একটা মরা হরিণ বনের এক কোণে দাঁড় করিয়ে দিলেন, সীন আঁকলেন কচু বনে বন্যবরাহ পুকিয়ে আছে, মুখটা একটু দেখা यात्व्ह ।...আর বাগান থেকে বটের ডাল পালা এনে লাগিয়ে দিলেন। ' আর একবার এই নাটকের অভিনয়কালে..."মাটি দিয়ে উঠোনের খানিকটা অর্ধচন্দ্রাকারে ভরাট কর**লে**ন।...বন**জঙ্গল** বানালেন সেই মাটিতে। স্টেচ্ছে সভ্যিকার বৃষ্টি ছাড়া হবে, দোভালার বারান্দা থেকে টিনের নল সোজা চলে গেছে স্টেজের ভিতরে । নানারকম দড়িদড়া বেঁধে গাছপালা উপরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, সীন বুঝে সেগুলি নামিয়ে দেওয়া হবে। পদ্ম বনু, শোলার পদ্মফুল পদ্মপাতা বানিয়ে নেটের মতো পাতলা গজের পর্দা পর পর চার-পাঁচটা ভবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। প্রথমটা বেশ

ঝাপসা কুয়াশার মতো দেখাবে শরে এক-একটা পর্গ উঠে যাবে, ও-পাশ থেকে আন্তে আন্তো আলো ফুটবে আর একটু একটু করে পদ্মবনে সরস্বতী ক্রমশঃ প্রকাশ পাবে।"

"তখন এ-রকম ইলেকট্রিক বাতি ছিল না, গ্যাস বাতি, কার্বন লাইটের ব্যবস্থা হলো। লাল সবুজ মখমলের পদা দিয়ে স্টেজট্য সাজানো হোলো।"

…"তার পর বৃষ্টি হোলো স্টেচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে গান 'রিম্ থিম্ ঘন রে বরষে।' পিছনে আয়না দিয়ে নানারকম আলো ফেলে বিদ্যুৎ দেখানো হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে কড় কড় ক'রে আমি ভিতর থেকে টিন বাজাচ্ছি, দুটো দম্বেল ছিল—নিতুদা দোতালার ছাদ থেকে সেই দম্বেল দুটো গড়গড় করে এধার ওধার গড়াতে লাগলেন। সাহেব মেমরা তো মহাখুশী, হাততালির পর হাততালি পড়তে লাগল। যতদূর রিয়েলিস্টিক্ করা যায় তার চূড়ান্ড হয়েছিল।—ঘোড়ার পিঠে আমাদের লুটের মাল বোঝাই করে 'দিন্' স্টেন্ডে এল। একজন আবার গিয়ে ঘোড়াকে একটু ঘাস-টাসও খাওয়ালে। সে কী আ্যাকটিং যদি দেখতে।"

শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে প্রথম যেবার 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় হয় সেবারেও স্টেজ খাটানোয় কলকাতার প্রভাব দেখা গেছে। শ্রীযুক্ত বথীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেইবারের নাটকের মজ্জসজ্জার বর্ণনায় লিখেছেন—

"স্টেজ তৈরি করার জন্য যদিও খানকয়েক নড়বড়ে তক্তপোষমাত্র ছিল আমাদের সম্বল, তবু 'সিন' আঁকবার জন্য কলকাতা থেকে একজন শিল্পীকে আনানো হ'ল। তাঁর হাতের তুলি ছিল মুক্তগতি, আর তিনি দুটানে ছবি যা আঁকতেন তা হত একেবারে কিছুতকিমাকার—তাঁর জবডজঙ্গ চিত্রবিদ্যায় আমরা বরং রীতিমত বিমুগ্ধ হয়ে স্টেজ বাঁধতে উঠে পড়ে লেগে গেলাম।—দৃশাপটে ক্রচির অভাব যতই থাক, অভিনয় মোটেই খাবাপ হয় নি।"

এর পরে শান্তিনিকেতনের দৃশাসজ্জায় একটা বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়—তার প্রথম সূত্রপাত হোলো "শারদোৎসব" নাটকটি অবলম্বন করে এবং এর জের চলেছিল "অচলায়তন" এবং "ফাল্পুনী" পর্যন্ত । এই পরিবর্তনের বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন,—

"'শারদোৎসব', 'অচলায়তন' এবং 'ফাল্পনী'—শান্তিনিকেতনে এই তিনটি নাটকের অভিনয়কালেই চিত্রিত দৃশাপট বর্জন করা হয় এবং তার পরিবর্তে এল স্বাভাবিক দৃশ্যের প্রয়োজন", অর্থাৎ গুরুদ্দেরের নাটকে সীন আঁকা দৃশ্য-পট এইবারেই প্রথম ত্যাগ করা হল । প্রাভাবিক দৃশ্যসঞ্চার প্রয়োজন বলতে যা বোঝায় তা হোলো, রঙ্গমঞ্জের পিছনে মাটিব তিবি, ঘাসের চাপড়া, কাশের বন, শিউলির গাছ, শরৎকালের নদী রচনা করে একটি বাস্তব চিত্র রচনা । এই পদ্ধতির দৃশ্যসঞ্জা ১৯১৯ সাল পর্যন্ত শান্তিনিকেতনের শারদোৎসবের অভিনয়ে দেখেছি । তার দেখেছি মঞ্জের সামনে শিল্পগুরু নন্দলাল পরিকল্পিত নটরাজের চিত্র আঁকা প্রকাণ্ড একটি "ডুপসীন" । এটি একেছিলেন শিল্পী মুকুল দে ।

এই "ডুপসীন" জরাজীর্ণ হয়েছিল বলে এইবারের শারদোৎসরে অভিনয়কালে নন্দলাল আর একটি "ডুপসীন" একেছিলেন । তাতে ছিল শ্রংকালের একটি দৃশ্য । এইটিই বিদ্যালয়ের অভিনয় জীবনের শেষ "ডুপসীন"।

এই সময়ের কয়টি নাটক লেখার মূলে ছিল শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের আদর্শ ও পরিবেশ। অর্থাৎ যেখানে ছাত্ররা বিশ্বপ্রকৃতির আবেষ্টনে মন ও দেহকে তৈরি করবে। তাই মঞ্চসজ্জায় ও প্রকৃতিকে ছবির মত পিছনে সাজ্জাবার চেষ্টা করা হয়েছিল। বিয়েলিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গি তথ্যনও প্রবল।

প্রথমবার 'শারদোৎসব' নাটকের অভিনয়ের কিছু আগে থেকেই শুরুদেবের মনে রঙ্গমঞ্চ বিষয়ে যে বিশেষ চিন্তার উন্থা ক্রয়েছিল তা আমরা জানতে পারি ১৩০৯ সালে প্রকাশিত 'রঙ্গমঞ্চ' শার্ষক একটি প্রবন্ধে। তাতে লিখেছেন, "ভরতের নাট্যশাস্তে নাট্যমঞ্জের বর্তনা আছে। তাহাতে দৃশাপটের কোন উল্লেখ দেখিতে পাই না। তার্নাকে যে বিশেষ ক্ষতি ইইয়াছিল, এরপ আমি বোধ করি না।…

"ইহা বলা বাছলা, নাট্যোক্ত কথাগুলি অভিনেতার পাকে নিতান্ত আবশ্যক। কবি তাহাকে যে হাসির কথাটি জোগান, তাহা লইয়াই তাহাকে হাসিতে হয় ; কবি তাহাকে যে কান্ধার অবসর দেন, তাহা লইয়াই কাঁদিয়া সে, দর্শকের চোথে জল টানিয়া আনে। কিন্তু ছবিটা কে স্তাহা অভিনেতার পশ্চাতে ঝালিতে থাকে—অভিনেতা তাহাকে করিয়া তোলে না ; তাহা আঁকা মাত্র ;—আমার মতে তাহাতে অভিনেতার অক্ষমতা, কাপুরুষতা প্রকাশ পায়। এইরূপে যে উপায়ে দর্শকদের মনে বিভ্রম উৎপাদন করিয়া সে নিজেব কাজকে সহজ করিয়া তোলে, তাহা



্বাদিক থেকে উপবিষ্ট পত্নী সুধীরাদেবী, শ্রীমতী ঠাকুর, নদালাল ও রেপুকা কর । দাঁড়িয়ে : সৌরী ডঞ্জ ও অশোকা রায়

চিত্রকরের কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া আনা।...

"দূটো গাছ বা একটা ঘর-বা একটা নদী কল্পনা করিয়া লওয়া শক্ত নয়, সেটাও আমাদের হাতে না রাখিয়া চিত্রের দ্বারা উপস্থিত করিলে আমাদের প্রতি ঘোরতর অবিশ্বাস প্রকাশ করা হয়।

"আমাদের দেশের যাত্রা আমার ওই জন্যে ভালো লাগে। নামালিনী যখন তাহার পুষ্পবিরল বাগানে ফুল খুঁজিয়া বেলা করিয়া দিতেছে, তখন সেটাকে সপ্রমাণ করিবার জন্য আসরের মধ্যে আন্ত আন্ত গাছ আনিয়া ফেলিবার কী দরকার আছে—একা মালিনীরই মধ্যে সমস্ত বাগান আপনি জাগিয়া উঠে।

"য়ুরোপীয়ের বাস্তব সত্য নহিলে নয়। কল্পনা যে কেবল তাহাদের চিত্তরঞ্জন করিবে তাহা নয়, কাল্পনিককে অবিকল বাস্তবিকের মতো করিয়া বালকের মতো তাহাদিকগকে ভলাইবে।

"তাহার ব্যয়ও সামান্য নহে। বিলাতের স্টেক্তে শুদ্ধমাত্র এই খেলার জন্য যে বাজে খরচ হয়, ভারতবর্ষের কত অন্তচ্চেদী দুর্ভিক্ষ তাহার মধ্যে তলাইয়া যাইতে পারে।…

"প্রাচ্য দেশের ক্রিয়াকর্ম খেলা-আনন্দ সমস্ত সরল সহজ ।--আয়োজনের ভার যদি জটিল ও অতিরিক্ত হইত, তবে আসল জিনিসটাই মারা যাইত।

"বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি, তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য ; দর্শক যদি বিলাতি ছেলেমানুষিতে দীক্ষিত না হইয়া থাকে এবং অভিনেতার যদি নিজের প্রতি ও কাবোর প্রতি যথার্থ বিশ্বাস থাকে, তবে অভিনয়ের চারিদিক হইতে তাহার বহুমূল্য বাজে জঞ্জালগুলো বাঁট দিয়া ফেলিয়া তাহাকে মুক্তিদান ও গৌরব-দান করিলেই সহৃদয় হিন্দু সম্ভানের মতো কাজ হয়। ...

"বাস্তবিকতা কাঁচপোকার মতো আর্টের মধ্যে প্রবেশ করিলে তেলাপোকার মতো তাহার অস্তরের সমস্ত রস নিঃশেষ করিয়া ফেলে ... ।"

সীন আঁকা দৃশ্যসজ্জা পরিত্যক্ত হ'ল কিন্তু দৃশ্যসজ্জায় বান্তবিকতা পরিত্যক্ত হ'ল না। গাছ গাছড়ার সাহায্যে দৃশ্যসজ্জা শান্তিনিকেতনের ঋতু নাটকগুলিতে রয়ে গেল। এই সাজ সজ্জার প্রকৃত শিল্পকটি প্রকাশিত হয় নি বটে, তবুও তখনকার আশ্রমবাসীদের কাছে তা দৃষ্টিকটু ঠেকেনি। 'ফাল্পনী'তে অভিনয়ের সময় শালবীথিতে দোলনা বৈধে তাতে দূলতে দূলতে গান "ওগো দখিন হাওয়া', এর একটি ভাল উদাহরণ। যেন বসস্তকালে প্রস্ফৃতিত ফুলের বাগানে দোলনা চড়ে একটি বালক গাইছে। শান্তিনিকেতনে ১৯২০/২১ সাল পর্যন্ত যখনি "বাল্মীকি প্রতিভা"র অভিনয় হয়েছে তখনও প্রচুর ডালপালা দিয়ে স্বাভাবিক বনদশোর অবতারণা করা হয়েছে। তবে কলকাতার যুগের মত অতটা রিয়েলিন্টিক্ করা সম্ভব হতে। না।

এরই মধ্যে ১৯১৬তে "ফাল্পনী" ও ১৯১৭ "ডাকঘর" কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অভিনীত হোলো। এই সময়টি হোলো জোড়াসাঁকোর "বিচিত্রা" সংঘের যুগ। যেখানে গুরুদের, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁদের শিষ্যবৃন্দের মধ্যে নন্দলাল ও অসিত হালদার, সূরেন কর ইত্যাদি শিল্পরসিকরা মিলে ভারতীয় শিল্পাদর্শ ও রুচিকে মানুবের জীবন-যাত্রার বিভিন্ন দিকের সঙ্গে কিভাবে মেশানো যায় তার অনুশীলনে চিন্তায় ও কর্মে মগ্ন ছিলেন। রঙ্গমঞ্চ সজ্জাও এই সংঘের কার্যসূচীতে বিশেষ স্থান পেয়েছিল। এর কাজ তাঁরা শুরু করেছিলেন গুরুদেবের নাটকের উপযোগী রঙ্গমঞ্চ দিয়ে। "ফাল্পনী" ও "ডাকঘর"-এর মহড়ার সঙ্গে এই শিল্পীবৃন্দ প্রতিদিন একটু একটু করে রঙ্গমঞ্চ পরিকল্পনাকে রূপ দিয়েছেন। এখানে আঁকা সীন তাঁরা ব্যবহার করেন নি; কিন্তু স্বাভাবিক দৃশ্যসজ্জার আয়োজন ছিল।

তবৃও এই সময় মঞ্চসজ্ঞায় একটি বিশেষ পরিবর্তনের সূচনা হোলো নীলরঙ্গের কাপড় টানিয়ে ব্যাকগ্রাউণ্ড রচনা করে। অবনীস্ত্রনাথের ভাষায় এর একটু বর্ণনা তুলে দিছিছ। "ফাছুনী" রঙ্গমঞ্চের বর্ণনায় তিনি বলেছেন—

"স্টেজ সাজিয়েছিলুম দোলাটোলা বৈধে। ন্যাকগ্রাউণ্ডে দেওয়া হোলো সেই বাল্মীকি-প্রতিভার নীল রঙ্গের মথমলের বনাত, দেখতে হোলো যেন গাঢ় নীল রঙ্গের রাতের আকাশ পিছনে দেখা যাছে। ন্যাদাম গাছের ডালপালা এনে কিছু-কিছু এখানে-ওখানে দিয়ে দিয়ে স্টেজ সাজানো হোলো ।—বাঁশের গায়ে দড়ি ঝুলিয়ে দোলা টানিয়ে দিলুম। উপরে একটু ডালপালা দেখা যাচ্ছে, মনে হতে লাগল যে উঁচু গাছের ডালের সঙ্গে দোলা টানানো হয়েছে।"

মঞ্চের ব্যাকপ্রাউন্তে প্রথম নীল রঙের মখমলের বনাত টাঙাবার ইতিহাসটুকু এখানে উল্লেখযোগা । নাটকের মহড়ার সময় সব শিল্পীরাই উপস্থিত থাকতেন—তা ছাড়া তাঁরা অনেকে নাটকে অংশও গ্রহণ করেছিলেন । গুরুদেব যখন অন্ধ বাউলের অভিনয়ে 'ধীরে বন্ধু গো' গানটি গাইতে গাইতে ধীরে ধীরে মঞ্চ থেকে অন্তর্মালে চলে যেতেন তখন প্রোতাদের মনে গানের সূরে, ভাবে ও অভিনয়ে একটি বিশেষ রসাবেশের সৃষ্টি করতো । তাতে শিল্পীবৃন্দের মনে প্রশ্ন জাগলো অন্ধকার নিশীথের মধ্যে বহুদ্রে চলে যাওয়ার ইন্ধিত দৃশাসজ্জায় কোথাও ফুটিয়ে তোলা দরকার । সেই চিন্তা থেকেই ঘন নীল পদর্ম স্বুন্সাত । তাতে দ্রুদ্ধের হাপ দিতে গিয়ে রূপালী চাঁদের ফালি এক কোণে লাগানো হয় । মঞ্চের সামনে ফুল সমেত আসল পলাশ গাছের ভালও দিয়ে দেওয়া হয় । যদিও এই দৃশাসজ্জায় পূর্ব যুগের তুলনায় একটু অভিনবত্ব ছিল কিন্তু প্রকৃত শিল্পীর দৃষ্টিতে ব্যাকগ্রাউণ্ডে নীল পদ্যি দৃরত্বের ইন্ধিত ফোটানো হলেও বাস্তব্যার রেণীক তখনো ছিল।

১৯০২ সালে "রঙ্গমঞ্চ" প্রবন্ধে, সাজসজ্জা নিয়ে গুরুদের যে মতামত প্রকাশ করেছিলেন, ঠিক সেই কথাই তাঁকে আর একবার বলতে হোলো ১৯১৬ সালে 'ফাল্পুনী' অভিনয়ের পরে। এবারে তিনি তাঁর বক্তব্য ইরোজী ভাষায় বললেন আনা প্রদেশবাসীদের ইচ্ছায়। বললেন আনাদের রঙ্গমঞ্চ 'imaginative', যুরোপের হল realistic। এ ছাড়া আরও বললেন,—

"The theatre which we have set up in India today, in imitation os the west, are too elaborate to be brought to the door of all. In them creative richness of the poet and the player is overshadowed by the mechanical wealth of the capitalist. If the Hindu spectator has not been too far infected with the greed for realism: if the Hindu artist has any respect for his own craft and skill: the best thing they can do for themselves is to regain their freedom by making a clean sweep of the costly rubbish that has accumulated and is clogging the stage of the present day."

এবারেও তিনি শিল্পীবৃন্দকে রঙ্গমঞ্চ সজ্জায় কোন পথ নেওয়া উচিত তাই স্মরণ করিয়ে দিলেন। বিচিত্রা সঞ্জেয়র শিল্পীবৃন্দের কাজে তার প্রভাব কিছটা কার্যকরী হয়েছিল।

কলকাতায় অভিনীত 'ফাল্পনী' ও 'ডাকঘরে'র অভিনয়ের মঞ্চসজ্জায় বাস্তবতা ও কল্পনার মধ্যে থানিকটা বোঝাপড়া করার চেষ্টা যে হয়েছিল তা বেশ বোঝা যায়। ডাকঘরের সময় শিল্পীবৃন্দ একত্রে চিস্তা করে মঞ্চের উপরে সত্যিকার খড়ের চাল ও বাঁশের বেড়া দিয়ে একটি কৃটীর বানান। এ সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

'দরমা, চালা বেঁধে, গোবর মাটি লেপে, আলপনা কেটে, সিকেতে হাঁড়ি ঝুলিয়ে, মাটির পিলসুদ্ধে প্রদীপ রেখে রঙ্গমঞ্চে এক অপূর্ব ত্রী ফুটিয়ে তোলা হোলো। —পিছনের যবনিকার একপ্রান্তে নীলপদয়ি উজ্জ্বল রূপালী কাগজ মেরে চাঁদের প্রতিকৃতি করে দেওয়া হল।'

**जिक्याति निमान के जिल्ला कि निमान कि निमान कि निमान कि जिल्ला कि** 

বিশ্বভারতী স্থাপিত হবার পর শুরু হোলো আর এক ধরনের বর্ষাঋতুর গীত আসর, শুরুদেব যার নামকরণ করলেন 'বর্ষাঙ্গল'। কলকাতায় জ্যোড়াসাঁকোর বাড়িতে প্রথম বর্ষাঙ্গলের আয়োজন হোলো। খোলা মঞ্চের তিন দিকে ছিল শ্রোডাদের বসবার চেয়ার। মঞ্চের পিছনে ছিল কেবলমাত্র একটি নীলপর্দা—আর ছিল তার গায়ে আঁটা কাগজের এক সারি পাখা মেলে উড়ে-যাওয়া বক। আর কিছু ছিল না। রঞ্চ ছিল বর্ষার নানা ফুলে সজ্জিত। গায়ক-গায়কাদের গলায় ছিল বর্ষাকালীন ফুলের সুগদ্ধি মালা। এতখানি সরল ও অলক্ষার বিরল করে ফেলা হোলো মঞ্চকে। এখন থেকে শান্তিনিকেতনের প্রায় সব উৎসবই এই ভাবে অলংকার বিরল ও কেবলমাত্র ইন্ধিতপূর্ণ আবেষ্টনের মধ্যে নাটকের

SAS LEGISLA

অভিনয় ও গানের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হতে লাগল।

শরৎ ও বসম্ভ ঋতুর উৎসবে উশ্মক্ত প্রাঙ্গণ, কিংবা আত্রকঞ্জকে বিশেষভাবে সান্ধিয়ে নেওয়া হতো। ১৯২২ সালে শান্ধিনিকেতন ও কলকাতায় যখন আর একবার পরপর পরিবর্তিত আকারে শারদোৎবের অভিনয় হোলো তখন দেখা গেল, রঙ্গমঞ্চ সজ্জার আর একটি নতন রূপ। এই রূপের বৈশিষ্ট্য হোলো কেবলমাত্র রঙ্গীণ কাপড়ের বর্ণচ্চ্টা। গাছ-পালা ইত্যাদির দ্বারা শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের স্বাভাবিক দৃশ্য রচনার ধারাও পরিত্যক্ত হল এখন থেকে। সবটাই গতি নিল রংয়ের সহজ্ঞ সরল অলংকরণের দিকে। তারপর থেকে আজ্ঞ পর্যন্ত যত রক্ষমের নাটক শান্তিনিকেতনে কলকাতায় বা বাইরে অভিনীত হয়েছে তার বঙ্গমঞ্জ সজ্জাও রচিত হয়েছে একই আদর্শকে ভিত্তি করে। এই যুগটিকে বলেছি গুরুদেবের নাটকের সঙ্গে জড়িত রঙ্গমঞ্চ সজ্জার ততীয় যগ। প্রথম হোলো জোড়াসাঁকো বাড়ির যুগ, ষিতীয় যুগ হল শান্তিনিকেতনের প্রথম কৃতি বৎসর। ঐ শেষ যুগটির প্রবর্তক হলেন শিল্পগুরু নন্দলাল। আরন্তেই সংক্ষিপ্তাকারে রঙ্গমঞ্চ সঙ্জার যে বর্ণনা দিয়ে দেখা শুরু করেছিলাম, সেইটিই হোলো তাঁর দ্বারা পরিকল্পিত ও প্রচলিত গুরুদেবের নাটকের উপযোগী রঙ্গমঞ্চ সজ্জার মূল ভিত্তি । তিনি এ পথে গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যরূপে কলকাতায় তাঁদের সঙ্গে কাজ করেছিলেন, কিন্ত তাঁদের সেই আদর্শের মধ্যে নিজেকে তিনি বন্ধ রাখেননি। তিনি গুরুদেবের উৎসাহ ও প্রেরণায়, তাঁরই ইচ্ছামত রঙ্গমঞ্চকে সাজাতে গিয়ে কতখানি সহজ, সরল অথচ একটি বিশেষ সৌন্দর্যে মণ্ডিত করতে পারেন তিনি তারই চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর এই কাজে রঙের ছন্দোময় বিন্যাসই পেল প্রাধান্য। তাতে এনে দেয় মনে একটি স্লিগ্ধতা, গভীর শান্তি। তা দুর্বল রসমুগ্ধতায় মন ভোলায় না । এরই আবেষ্টনে দাঁড়িয়ে নট ও নটীরা যখন অভিনয় করে তখন সেই রঙ্গমঞ্চের সাজ-সজ্জা আলাদা করে নিজেকে জাহির করে না । এ যেন ভারতীয় ছবির ব্যাকগ্রাউণ্ড । আছে কি আছে না ছবি দেখার সময় বোঝবার যো নেই। শিল্পগুরু নন্দলাল প্রবর্তিত এই রডের বিন্যাসেও আমরা দেশী ছবির আদর্শ লক্ষ্য করি। প্রাচীন ভারতীয় চিত্রে যে কয়টি রঙ প্রধান, এই মঞ্চসজ্জায় তিনি সেই রঙগুলিকে বিশেষ করে ব্যবহার করেছেন। রঙের বিন্যাসেও তিনি সেই ধারাকেই প্রাধান্য দিলেন। রঙগুলিকে সাজানোর আরও একটি কারণ ছিল। নীল রঙের পার্শরসাহায্যে দুরত্বের যে ইন্সিত জ্বেগেছিল, তাকে আরও মধুর করে প্রকাশের ইচ্ছা থেকেই অন্য রঙগুলি স্থান পোল। নীলের বিশেষত্বটিকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়েই শিল্পগুরু মঞ্চের সামনে হলদে ७ लाल उष्टरक वजारलन ।

অনেক সময় এই প্রশ্ন মনে উঠতে পারে যে, গুরুদেবের একমাত্র লিরিক ধর্মী নাটকেই এইরূপ মঞ্চসজ্জা উপযুক্ত। সামাজিক বা ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে লিখিত ড্রামাটিক পরিবেশের নাটকের জন্যে এ নয়। কিছু এই আদর্শের মঞ্চ পরিকল্পনা গুরুদেবের এ ধরনের নাটকে বাবহৃত হয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, সব রকম নাটকের পক্ষেই এ উপযুক্ত।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন পুরাতন নাটক 'বিসর্জন' অভিনীত হোলো, স্বয়ং গুরুদেব যাতে অভিনয় করলেন, তারও মঞ্চসজ্জা শিল্পগুরু নন্দলাল প্রবর্তিত আদর্শকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। প্রথম ও মধ্য যুগের রিয়েলিস্টিক দৃশাসজ্জার কথা কারুরই মনে জাগেনি। পরে 'নটীর পূজা' ও ১৯২৯-এ 'তপতী'র মত নাটকেও আমরা একই আদর্শকে ভিত্তি করে রঙ্গমঞ্চ সাজাতে দেখলাম। এখানে স্থাপত্যকলার যে ইঙ্গিত ফোটানো হয়েছিল, তাতে শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ করেরও হাত ছিল। কিছু তার পরিকল্পনা মূল ধারার কাছে সম্পূর্ণ আদ্ধানিবেদন করেই প্রকাশিত।

এ ধরনের নাটকের সঙ্গে স্বাভার্বিক দৃশ্যসজ্জার কথা ওঠা স্বাভারিক মনে করে গুরুদেব পূর্বেই সতর্ক হয়ে প্রথমে "ভেরবের বলি" পরে "তপতী"র ভূমিকায় দৃশ্যসজ্জা বিষয়ে আর একবার সাধারণ দর্শক ও পাঠকদের সাবধান করেছিলেন। এই দৃটি ভূমিকাকে ১৯০২ ও ১৯১৬ সালের মন্তব্যের প্রায় পুনরুদ্রেখ বলা চলে। কিন্তু এখানে আরও দৃঢ় ও ক্পিষ্ট ভাষায় সেই মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে "ভেরবের বলি"-র ভূমিকায় লিখলেন "অঙ্ক ও গভাঁজের পরিবর্তনকালে রঙ্গমঞ্চে চিত্রপট ওঠানো নামানো আমার মতে অনাবশ্যক। এইরাপ সন্ধিছলে একবার আলো নিবাইয়া পুনরায় আলো জ্বালাইয়া দেওয়াই যথেষ্ট । নাট্যাভিনরে



শেষবারের মডো শান্তিনিকেডনের বর্ষমালন উৎসবে রবীক্রনাধের বোগদান দৃশ্যবিভ্রম উৎপাদনের চেষ্টা সাহিত্যের প্রতি অত্যাচার—উহা ছেলে ভোলানো খেলা। প্রাচীন ভারতে বা গ্রীসে উহা ছিল না। তখন নটদিগের ও দর্শকদিগের একমাত্র লক্ষ্য ছিল নাটকের সাহিত্যগত নাট্যবন্ধুর প্রতি।" "তপতী" নাটকের অভিনয়ের- সময় মুম্রিত গ্রন্থে জ্ঞানালেন—

"এই উপলক্ষা নাট্যমঞ্চের আয়োজনের কথা সংক্রেপে বুঝিয়ে বলা আবশাক। আধুনিক যুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্ররাধন দৃশ্যপট একদা উপপ্রবর্গপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষী। লোকের চোখ ভোলাবার চেটা। সাহিত্য ও নাট্যকলার মাধখানে ওটা গায়ের জোরে প্রক্রিপ্ত। অভিনয় বাাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল, দৃশ্যপটটা তার বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মুক, মৃঢ়, স্থাণু; দর্শকের চিন্তপৃষ্টিতে ক্রিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সঙ্কীর্ণ করে রাখে। মন যে জায়গায় আপন আসন নেবে, সেখানে পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেবার নিয়ম যাদ্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিল না। আমাদের দেশে চির প্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে, কিছু পটের উদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোন হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশাপট ওঠানো নামানোর ছেলেমানুষীকে আমি প্রশ্রম দিইনে। কারণ বাস্তব সত্যকেও এ বিশ্রপ করে, ভাব সত্যকেও বাধা দেয়।"

আজকাল বিজ্ঞলী বাতির যুগ, রঙ্গমঞ্চের আলোক-সজ্জার নানারূপ উপায় য়ুরোপে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানে তার সদ্ব্যবহারও হচ্ছে। শান্তিনিকেতনও সেই পথের সাহায্য নিয়েছে, কিন্তু আলোর এতটা কারিকুরি এই সব নাটকে গ্রহণ করা হয়নি। এখানে আলোর ভিতর भिराउ अदे प्रव प्रव तर्छत **इत्मा**यस विकितगर প्राथाना প्राराह । তा ব্যবহার করা হয়েছে নাটকের রসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। ঘন ঘন রঙের পরিবর্তনে অর্থহীন রঙের খেলা দেখানোই এর আসল উদ্দেশ্য নয়। এখানেও আলো ফেলার রীতি সহজ্ঞ ও সরল । সাধারণত অ্যাম্বার লাল ও নীল এই ক'টি রঙই অভিনয়ের সময় ব্যবহার করা হয়। মঞ্চের রঙে ও অভিনেতাদের সাচ্ছের রঙেও আলোর রঙে একটি বর্ণসাম্য যাতে ঘটে. শিল্পী নন্দল্যলের সেই ছিল ইচ্ছা। এই ইচ্ছাটিকে ভারতের শিল্পকৃচি ও আদর্শজাত একটি খাঁটি জিনিস এ কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। সূতরাং **এই मध्यमञ्जा विस्ति निद्यमृष्टित वार्थ क्षकान वा जनकत्रन এ कथा** কোনমতেই বলা চলে না । এ ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত আমাদেরই শিল্পীর একটি বিশেষ সৃষ্টি, যা গুরুদেবের প্রভাবে ও শিক্ষগুরুর চেষ্টায় আমাদের দেশে এ যুগের রঙ্গমঞ্চ স**ড্জা**য় একটি যুগ প্রবর্তন করেছে।

 <sup>&</sup>quot;রূপকার নন্দলাল" লাভিদেব ঘোষের বছপূর্বে প্রকাশিত ক্রয়ের অংশ। পুনর্মন্ত্রিত হল কারণ অধুনা গ্রন্থটি দুব্বালা।



# নন্দলাল বসুর শিল্পী জীবনের গোড়ার দিকের তিনটি ছবি

জয়া আপ্লাস্বামী

এই তিনটে ছবি আছে লন্ডনের ভিকটোরিয়া এবং অ্যালবার্ট যাদুঘরে।
যে কোনো শিল্পীর গোড়ার দিকের কান্ধ অবশাই জরুরী। কারণ প্রথম
জীবনের কান্ধে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব এবং বৈশিষ্ট্যের বীজের অঙ্কুলোদগম
পরিদৃষ্ট হয়। এই বিশেষত্বগুলি পরে ফুলন্ড এবং ফলন্ড বৃক্ষে পরিণত
হয়। কলকাতার সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ে থাকাকালীন নন্দলালের
অন্ধিত চিত্রগুলি শিল্পান্টি হিসাবে মহৎ পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। তবুও
এই আলেখা দর্শন করার ফলে তাঁর পছন্দ ও অপছন্দ যেমন বোঝা সম্ভব
হয়, তেমনি সহজেই বোঝা যায় যে তিনি পল্লবগ্রাহী ছিলেন না। শুধু তাই
নয়, বরং স্বাধীনভাবে মৌলিক কান্ধ করার চেষ্টা করছিলেন।

শিল্পকলা শিক্ষণ খুব সৃক্ষ্ম একটা পদ্ধতি । শিল্পশিক্ষককে তার জন্যে হতে হয় মনস্তত্ত্ববিদ এবং আবিজ্ঞারক । ধাত্রী এবং মালঞ্চের মালি । ছাত্রের মধ্যে প্রতিভার পল্লবোদগম লক্ষা করা মাত্র তার যত্ত্ব নিতে শুরু করতে হয় । অবনীন্দ্রনাথের মতো মহা গুরুর অধীনে ভারতীয় বিভাগে ভর্তি হতে পারাটা নন্দলালের পক্ষে যে পরম সৌভাগোর বিষয় হয়েছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহের তিলমাত্র অবকাশ নেই । অবনীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রীতি,

ভারতীয় কৃষ্টির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং প্রেম, নতুন মাধ্যমের সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রবণতা, নন্দলালের মনের তন্ত্রীতে স্বভাবতই সুরের হিল্লোল তুলেছিল। এমন গুরু আর কোথায় পাওয়া যাবে যিনি ছাত্রদের মনকে ঐশ্বর্য সম্ভারে ভরে তোলার মানসে মহাকাব্য এবং পুরাণ পাঠ করার জন্য নিজ ব্যয়ে শাস্ত্রপাঠক নিয়োগ করবেন ? তার উৎসাহ তিনি ছাত্রদের মনে সঞ্চারিত করতে সক্ষম ছিলেন। রূপময় জগতের সকল আকারে নিহিত সৌন্দর্যের প্রতি ভালবাসার দৃষ্টি ফেলার জন্য তিনি ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন সহজেই। কল্পনাকে তিনি মনশ্চক্ষে দেখতে পারতেন এবং মনের চোখ দিয়ে যা দেখতেন তা তিনি আলেখ্যয় রূপায়িত করতে পারতেন। তথাপি তিনি ছাত্রদের মেজাজ মর্জি অনুসারে কাজ করার স্বাধীনতা দিতেন এবং ব্যক্তিগত শৈলী উন্নয়নের পথে বাধা হতেন না। আর্ট স্কুলের বৃটিশ অধ্যক্ষ ই বি হ্যাভেলকে ধন্যবাদ! ভারতীয় পরম্পরা এবং প্রতীচ্যের প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক শিল্পকলার বিরোধ এবং বাবধান তার কাছে অম্পষ্ট ছিল না বলেই তার অনুমত্যানুসারে, বস্তুত উদ্দীপনায়, অবনীন্দ্রনাথের আধুনিক



ভারতীয় শৈলীর আবিষ্কারের কাজ সহজ হয়েছিল।

চারুকলা বিদ্যালয়ে নন্দলালের ভর্তি হওয়াটা তাঁর আশ্মীয়স্বজ্জনদের দুঃখ দিয়েছিল নিশ্চয়ই । কিন্তু তিনি তাঁর সহজাত স্বধর্ম সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন। পেশা নির্বাচনে ভূল হয়নি এটা বুঝেছিলেন। এর জন্য সবরকম আত্মতাগ করতে তিনি রাজী ছিলেন। অধিকন্ধ তিনি তখনকার দিনে জনপ্রিয় প্রচলিত এবং অর্থকরী পশ্চিমী শিল্পরীতি না গ্রহণ করে. অবনীন্দ্রনাথের কাছে কাজ শিখবেন বলে স্থির করলেন। যে তিনটে ছবি निएर आलावना करता सिक्षनि जैत माज वादेश वहत वरास्त्रत काछ । অচলা গুরুভক্তি সত্ত্বেও, নন্দলালকে স্বক্ষেত্রে অধিষ্ঠানের আয়োজন শুরু করতে দেখা যায়। এই অল্প বয়সেই তিনি দেখিয়েছেন কোন পথে গন্ধবো পৌছবেন।

শিল্পী হিসাবে উত্তরণ ঘটার প্রক্রিয়ায় সম্ভবত দটি প্রভাব ছাত্রদের ওপর ক্রিয়া করে সবচেয়ে বেশি। অর্থাৎ এই দুইয়ের গুরুত্ব স্বাধিক। প্রথমত শিল্পীর নিজের পরিবেশ এবং ঈক্ষণ সম্বন্ধে সমকালীন ধারণা এবং পরস্পরা এবং দ্বিতীয়ত শিল্পীর গুরুর মেজাজ এবং কাজ । নন্দলালের গোড়ার দিকের কাব্দে দুইয়েরই ছাপ পড়েছে কিন্তু তাও সামান্য। করণকৌশলের বিচার তাঁর অন্ধন এবং আলেখোর সঙ্গে সমকালের সম্পর্ক থাকলেও এক্ষেত্রে কিন্ত তাঁর ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যও সন্দীপ্ত ৷ "বাংলা কলমের" অন্যতম প্রধান শিল্পী এবং অবনীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ছাত্র হিসাবে তাঁকে ধরা হলেও. তাঁর সতীর্থ এবং গুরু থেকে তিনি স্বতম্ব। অবনীক্রনাথ কর্মচিত্রলোকের অধিবাসী ছিলেন এবং ছবি আঁকার সময় তিনি রূপকথার জগতে প্রস্থান করতে ভালবাসতেন, সেক্ষেত্রে নন্দলাল মাটির কাছাকাছির



নববিবাহিত বর-বধুসহ বর্যাত্রা





পলাশ গাচ

মানুষ। নর-নারীকে তিনি বাস্তব পরিবেশের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতেন। অবনীন্দ্রনাথের পাত্রপাত্রীরা স্বপ্পমায়ার অলীক জগতে বাস করে, তাদের সৌন্দর্য ক্ষণভঙ্গুর এবং বায়বীয়। পক্ষাস্তরে নন্দলালের চরিত্রগুলি পরম্পরা, নিসর্গ এবং জীবনের প্রতিনিধি। অবনীন্দ্রনাথ যেখানে ছায়াচ্ছন্ন বা ইন্ধিতময়তার দ্যোতনায় আভাসিত, সেখানে নন্দলালের ছবি গঠনে এবং রূপবন্ধের দৃঢ়তায় প্রকাশিত। অবনীন্দ্রনাথ কল্পনারিলাসী। নন্দলালের কল্পনায় অভিজ্ঞতার স্পর্শ।

নন্দলাল ধুয়ে নিয়ে আঁকার রীতিপ্রকরণ ওয়াশ পদ্ধতি শিখেছিলেন। কিন্তু তিনি তরুণ বয়স থেকেই তুলির কান্ধও আয়ন্ত করে নিয়েছিলেন। প্রথমদিকের কান্ধে রংয়ের কিছু ঔজ্জ্বলা থাকলেও, তাতে বাংলা কলমের কাব্যময়তারও ছাপ আছে। ক্রমে দেখা যায় তিনি দু ধরনের বিষয় এবং

অভিব্যক্তি নিয়ে কাজ শুরু করলেন। হয় তাঁর ছবি পুরাণঘেষা, দেবদেবীর লক্ষণ মিলিয়ে আঁকা এবং রূপারোপিত, না হয় দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাই তাতে রূপায়িত। প্রথম ধরনের কাজে হিন্দু দেবদেবীর প্রধান্য বা তা নিছক নকশাকারী—যথা "সরস্বতী" বা "স্বর্ণকুষ্ত"। দ্বিতীয় ধরনের কাজে গ্রামীণ লৌকিক জীবনযাত্রা প্রাধান্য পেয়েছে। এতে হয় নিসর্গদৃশ্য বা মাটিখেষা মানুষজন চিত্রিত। পরিশেষে একথা ভুললে চলবে না যে নন্দলাল তাৎক্ষণিক রেখাচিত্র আঁকতে ভালবাসতেন। এমন কোনো বিষয় নেই যা তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি। প্রকৃতির সকল কিছুই পর্যবেক্ষণ এবং স্বযুতিতে ধরার জন্য রেখাচিত্ররূপে একে নিতেন, বিশ্লেষণ করে নিতেন।

বাইশ বছর বয়সে আঁকা এই চিত্রগুলির মধ্যে তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলির

আভাস আছে । প্রথম ছবিতে বর্ষান্ত্রীদের বিয়ের পর কন্যাকে নিয়ে ঘরে ফেরার দৃশা একেছেন । পাত্রপাত্রী গ্রামের সাধারণ মানুষ । ছবি ধূসর ছায় (টোন)-এ আঁকা । ধূয়ে আঁকা পদ্ধতিতে না আঁকলেও, ছায়ের বৈচিত্রো ধোয়া বীতির কিছু সামান্য অবদান আছে । বিষয়তে আনন্দের ভাষ পরিস্টুট হলেও অবনীন্দ্রনাথের ঘরানা রোমাণ্টিক আবহস্টির কোনো ছাপ নেই । বর-কনে ঘিরে অল্লবমসী কিছু তরুণ নাচেচ, গাইছে । খোলামেলা তেপান্তরে ঘটনাটা ঘটছে । এখানে ওখানে গাছপালা । সকলের যেন গতি আছে । কিছু যুবক ঢোল আর মাদল বাজাছে । কারোবা ঠোটে বাঁদী । তাদের সঙ্গেই চলেছে গ্রামের একটা কুকুর । পরবর্তীকালে তাঁর ছবির সেই দৃঢ় রূপরেখা এখানে নেই । কিংবা কুরুর রিনাটিও নেই । সকলের চুল ঘন কালো চাপিয়ে আঁকা । তুলির রেখায় আঁকা বস্ত্রাবরণ নরম খুবই । অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছে । কিছু সেই সঙ্গে অনারকম কিছু বিশেষত্বও আছে । দৃশাটি আটপৌরে এবং নাটক জমানোর কোনো চেষ্টাই নন্দলাল করেননি ।

দিতীয় চিত্রটির নাম সোজা সরল—নিসর্গ অনুশীলন। এই ছবিতে ফুলে ভরা একটি পলাশ গাছকে একছেন নন্দলাল। আঁকার খাতার পাতায় আঁকা কাজটি মিশ্র পদ্ধতির। পেছনটায় ধোয়া পদ্ধতি বাবহৃত। গাছটি টেম্পেরা জাতীয় প্রক্রিয়ায় অন্ধিত। নরম কোরা বেলে রঙের পশ্চাদপটে ঝরাপাতার প্রেক্ষিতে একা বৈকে দাঁড়িয়ে আছে কক্ষ পলাশ গাছটা ডালে গাল ফুল নিয়ে। প্রকৃতির মধ্যে বসে আঁকা নিয় ছবিটা কিছু প্রকৃতি অবলম্বনে আঁকা। বৈজ্ঞানিক নিখুছের চাইতে এখানে মন্ডনধর্মিতার ওপব জোর দেওয়া হয়েছে বেশি। পলাশের সেই কালো ভেলভেট কুঁড়ি একটিও নেই, সেটা কিছু লক্ষ্য করার মতো। গাছটার কাগুটি বলিন্ঠ এবং বাকলের বলিরেখার বুনোট খুব জমাটি। নীচে ঝরাপাতা এবং পশিড়ি। চরপাশের পরিবেশ ছবিতে নেই। আকাশও নয়। প্রধান রঙপুলো মাটমেটে। কিছু পাতার বছহ সবুজ, কালচে রং-এর উদ্ভি এবং গেকডানো ফুলকির মতো ফুলগুলির জন্যে ছবিতে বর্ণের জেলা আছে। ঈষং রূপারোপিত কাজটিতে হয়তো অবচেতন থেকে মন্ডনধর্মিতা উঠে এসেছে।

তৃতীয় ছবিটাতে রয়েছে একটি ঘুমন্ত মেয়ে। কালচে নীল পটের ওপর সোনালী রেখায় আঁকা। মোটা কাগজটায় প্রথমে ধোয়া পদ্ধতিতে নীলটা হয়তো লেপে নিয়ে, তারপর সৃক্ষ্ম তৃলি দিয়ে সোনালী রেখাগুলো আঁকা হয়েছিল। পশ্চাদপটের নীল আবছা, অনুজ্জ্বল এবং নরম। তৃলি নিয়ে বাদবাকী কাজটুকু সম্পূর্ণ করেছেন রেখা দিয়ে। সরু কিন্তু নরম আঁচড় কেটে। মেয়েটি ঘুমিয়ে আছে। তার দেহের তিন চতুর্থাংশ দেখা যাঙ্কে এবং বাদবাকীটুকু দর্শকের কল্পনার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। মেয়েটির মুখের খুটিনাটি একেছেন, আদৌ মুখপ্রীকে আদিশায়িত করেন নি। হয়তো দেখেই আঁকা, তাই হাতগুলো পড়ে আছে স্বাভাবিকভাবে। সাজিয়ে নিয়ে আঁকেন নি বলেই মনে হয়। তৃলির রেখা সাবলীল, কখনো সরু কখনো মোটা, ঢেউয়ের মতো গড়ানো। আলতো মধুর। অলঙ্কারবর্জিত ছবি। শুন্য ফাঁকা জায়গা খাট বাদ দিয়ে ছড়িয়ে থাকাতে শায়িত দেহবল্পরীর দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

প্রথম জীবনের এই ছবিগুলি দেখলে বোঝা যায় যে গোড়া থেকেই নন্দলালের চিত্রশৈলী নিজম্ব থাতে বহুমান ছিল। মনে রাখতে হবে সেইসময় পশ্চিমী প্রাতিষ্ঠানিক রীতিপ্রকরণের রমরমা চলছিল। প্রথাগত পদ্ধতিতে আলো ছায়ার খেলা দেখিয়ে তেল রং-এ ছবি আঁকার বয়স ইতিমধ্যে পঞ্চাশ পেরিয়েছে। ছবি একে জীবন নির্বাহ তখন খবই কঠিন। নব্য বাংলা কলমটার পক্ষে তো আরও শক্ত। কারণ এদের নতুন শৈলী তখন বিতর্কের ঝড় তলেছে। অবনীন্দ্রনাথের শিষ্য হয়ে নন্দ্রলাল তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা দেখিয়েছেন। তিনি এও দেখিয়েছেন যে তাঁর শৈলী মৌলিক, শুরুর প্রতিধ্বনি নয়। স্বভাবতই তিনি স্বতম্ভ। প্রথমদিকের কাব্দে এটুকু স্পষ্ট যে, নন্দলাল অভিজ্ঞতাকে রূপান্তরিত করে রূপায়িত করেছেন, কল্পনাকে নয়। তিনি আটপৌরে গ্রামীণ দৃশ্য একেছেন, শহুরে জীবন নয়। প্রকৃতিই তাঁর উৎস। স্বপ্ন নয়। রচনায় অন্ধনই তাঁর প্রধান হাতিয়ার। সর্বোপরি লক্ষ্য করি যে তাঁর মন অভিযাত্রীসূলভ, এবং শিল্পী হিসাবে তিনি স্বাধীন । নন্দলালের পরবর্তী কাজে এসবই বেডে উঠে ফলে ফলে ভরে যেতে দেখি। এসবই তাঁর ছবির প্রস্তর কঠিন দৃঢ় ভিত্তিভূমি। ছবি তিনটি ভিকটোরিয়া আলবাট মিউজিয়ামেন সৌজনে।



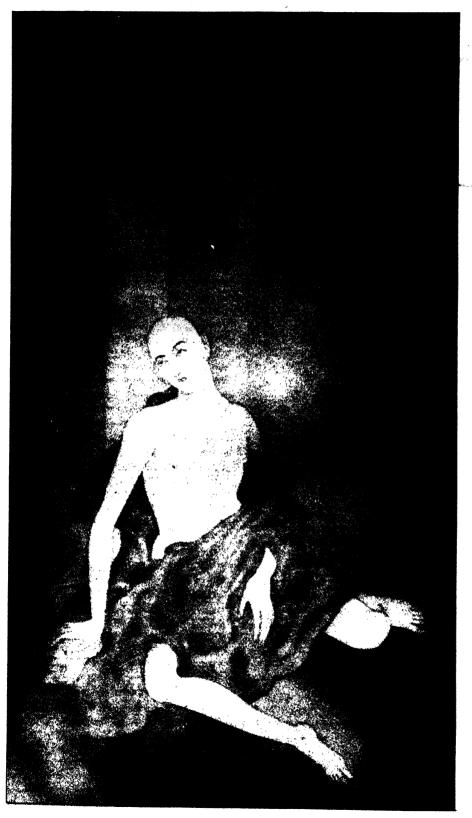

'গড়ুর ব্যব্তের পাদমূলে ঞ্জীচৈডনা' (ধোয়াপদ্ধতিতে [ওয়াশ] আকা, ১৫<sup>১</sup>/২"×৯", ১৯০৬)।

বিশ্বরূপ বসূর সৌজনো

## নন্দলাল : কারুসংঘ ও জাতীয় আন্দোলন

#### প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়



বাইরের জগতের কাছে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর পরিচয়-ভারতবর্বের বর্তমান শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রকর হিসাবে ৷ তিনি শিল্প শুরু আচার্য অবনীন্দ্রনাথের প্রিয়তম এবং প্রধানতম শিষ্য ছিলেন, স্রিয়মান ভারতশিল্পের পুনরুজীবনে তাঁর যোগ্যতম সহায়ক এবং গুরুর ভাবানুসারী শিল্পগোষ্ঠীর মধ্যমণি ছিলেন, অপরদিকে আধুনিককালে অতীতের অজন্তা বাগশুহার শিল্পীদের শ্রেষ্ঠতম উত্তরসাধক হয়েও তিনি তাঁদের ঐতিহ্যে পরস্পরাকে.—এমনকি তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথের উদ্ভাবিত অন্ধন পদ্ধতিকে আঁকড়ে ধরে থেমে থাকেননি ; আজীবন তিনি নতন পথের সন্ধানী পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, দেশী-বিদেশী নানা শিল্পধারায় পরিচয়শাভের চেষ্টায় এবং রঙ ও রেখা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। বিশ্বভারতী কলাভবনে তিনি ওধু অধ্যক্ষ ছিলেন না. ছিলেন তার প্রকৃত স্রষ্টা—স্বরকম কর্মপ্রেরণার জীবন্ত উৎস স্বরূপ প্রাণপুরুষ ৷ তাঁর আকর্ষণে দেশ-বিদেশে নানা শিল্পশিক্ষার্থী কলাভবনে 🖁 এসেছেন, তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকি পৃথিবীর সর্বত্র চারুকলার ক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করেছেন। কবিশুরু কর্তৃক প্রবর্তিত শান্তিনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন উৎস্বানুষ্ঠানে ও অভিনয়ে নন্দলালের উদ্বাবিত অনাড়ম্বর অথচ মনোরম সজ্জা ও মঞ্চসজ্জা এবং আলপনা প্রভৃতি অলব্বরণের কান্ধ আন্ধও অপরিহার্য, আন্ধও সারা ভারতে বিদশ্ধসমাজে তাঁর উৎসবক্ষেত্রমণ্ডন পদ্ধতি অনসত হচ্ছে। তিনি তাঁর ছাত্রছাত্রীদের শুধু অতীতের শিল্পীদের অন্ধভাবে অনকরণ না করে প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার থেকে নিতা নতন মণিরত আহরণ করতে শিখিয়েছিলেন : বিশ্বকর্মার সষ্ট যে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অজয়অমর সৌন্দর্যসন্ধার আমাদের চারদিকে প্রসারিত,—যা থেকে আদিমগুহামানব থেকে আরম্ভ ক'রে অতীতের শ্রেষ্ঠতম শিল্পীরা যুগে যুগে রূপসৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছেন, তাঁর সঙ্গে যোগসাধনের পথ দেখেছিলেন। তাঁর বহু ছাত্রছাত্রী তাঁর শিক্ষা নিজেদের সাধ্যানসারে কাজে লাগিয়েছেন এবং দেশময় বিকীর্ণ করেছেন। অন্তত মণ্ডনশিল্পের ক্ষেত্রে তাঁদের দেখাদেখি ভারতের বহু নগরে ও গ্রামে দীনতম কৃটির বাসীরাও নিজেদের চেষ্টায় সুলভ সামান্য উপকরণের সাহায্যে শোভন সুরুচিসম্মত প্রসাধনের দ্বারা দেহ, গৃহ এবং উৎসবক্ষেত্র সাজিয়ে আনন্দ দিতে এবং পেতে শিখেছেন দেখা যাছে। নন্দলাল আপাতদষ্টিতে অতিতচ্ছ,--এমনকি অসুন্দর বস্তুকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে জানতেন; বাঁশ, খড়, পাট, পাঁকাটি শরকাটি, কলসী, ঝডি, ঝটিা, ইকোর খোল, দরমা, চাটাই, গরুর গাড়ির চাকা, মাটি, ত্র্ব, গোঁবর, আলকাতরা প্রভৃতি দিয়ে তিনি তোরণ, ভাস্কর্য শোভিত কটির ও বিচিত্র গহসজ্জাপ্রবা প্রস্তুত করেছেন : নারকেল মালা, বেলের ও লাউয়ের খোলা, তালপাতা, গাছের বাকল প্রভৃতি দিয়ে কত রকম পাত্র পাখা প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য সন্দর জিনিস তৈরি করেছেন তার হিসাব নেই, সেই সব অপরূপ শিল্পদ্রবা স্থাতে তৈরি করে অকাতরে প্রার্থীদের বিলিয়ে দিতেও তাঁর জড়ি ছিল না । শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক অধ্যাপিকারা মাঝে মাঝে কাছাকাছি কোন গ্রামে শালবনে বা নদীতীরে চড়ইভাতি করতে যান, বছরে একবার দুবার শিক্ষামূলক দেশ-ভ্রমণে মাতরাভ প্রথা আছে। দলের সঙ্গে সেইরকম পর্যটনে বেরিয়ে পথে নন্দলালের হাতের কামাই থাকত না : গ্রামে, টেনে, বনে পাহাডে, তাঁবতে তিনি অজম্র 'ম্বেচ' করতেন এবং সেগুলি সঙ্গীদের দান করতেন . ছাত্রছাত্রীদের বন্ধদের তিনি কতশ' সচিত্র চিঠি লিখেছেন এবং স্বাক্ষর সন্ধানী পরিচিত ও অপরিচিত কত ভক্তকে কত সহস্র রেখাচিত্র স্বাক্ষরের সঙ্গে 'ফাউ' দিয়েছেন তার হিসাব কেউ রাখেনি সেগুলির সংখ্যা নিরূপণ ও মল্যায়ন ও কোনোদিন হবে না । কবিশুরুর সঙ্গে এবং শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক আবহাওয়া এবং বহিঃপ্রকৃতির প্রেরণা তাঁর শিল্পসৃষ্টিতে নবযুগ **এনেছিল এবং তাঁকে ঋণী করেছিল—সে কথা মানতেই হবে. কিন্ত** দীর্ঘজীবনের অবিচল কর্তবানিষ্ঠায়, অপরিসীম ত্যাগন্ধীকারে এবং অক্লান্ড পরিশ্রমে সারা ভারতে এবং বহিবিশ্বে বিশ্বভারতীর কলাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা বাড়িয়ে, অপরূপ সারশ্যসুন্দর সূক্ষচিসন্মত প্রসাধনে শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের বহিরঙ্গের শোভা বাডিয়ে এবং প্রতিটি উৎসবে, অভিনয়ে अ अल्लेनी-विल्लेनी माननीय अिंधिलय मरवर्धना अनुष्ठात এवर आखामत्री দৈনন্দিন জীবনে কল্যাণ ও আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে তিনি সে ঋণ শোধ তো করেই গেছেন, মনে হয় যা পেয়েছেন তার চেয়ে বেশি দিয়ে তিনি কবিশুরুকে এবং তাঁর মানসকন্যা বিশ্বভারতীকে চিরঋণী ক'রে রেখে গেছেন। মহাকবির অপূর্ব তপস্যাকে পূর্ণতা দেবার জন্য তাঁর মতো মহাশিল্পীর সারস্বত সহায়তা এবং আদর্শ জীবনের অর্ঘ্যোৎসর্জন ছিল অপরিহার্য। মণি যতই উ**ক্ষল** এবং মহার্য হোক—তার সৌন্দর্যের সমাকরণে মর্মোদবটনের জনা সে কাঞ্চনের অপেকা রাখে অলভার নির্মাণের সময়। রবীজ্ঞনাথ নম্মলালকে তাঁর দক্ষিণ হস্ত বলতেন

অকারণে বলতেন না।

মান্য নন্দলাল তার সৃষ্ট শিল্পকার্যের চেয়ে কত বড়ো ছিলেন তা' তাঁর ছাত্রছাত্রী প্রতিবেশী এবং অস্তরঙ্গ বন্ধুরা ছাড়া আশ্রমের বাইরে অল্পলোকেই জানেন। বীরভূমের অন্তাজপল্লীর অগ্নিদাহে জ্বলম্ব কৃটিরশীর্বে উঠে প্রাণপণ চেষ্টায় আগুন নেবাতে, শান্তিনিকেতন মন্দিরের পরিপূর্ণ উপাসনাসভা থেকে সকলের আগে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে সহস্র সহস্র ক্রোধোন্মত্ত পাহাড়ী মৌমাছির দ্বারা আক্রান্ত অবোধ শিশুর প্রাণ রক্ষার জন্য নিজের প্রাণ বিপন্ন ক'রে তা'কে বুকে ক'রে তলে নিয়ে গিয়ে অদুরে অতিথিশালার রুদ্ধদ্বার গুহে আশ্রয় দিতে, দরিদ্র সাঁওতাল ডোম বাউরি প্রভৃতি অবহেলিত দুঃখী গ্রামবাসীর আপনজ্জন হ'য়ে রোগে শোকে তাদের পাশে দাঁড়াতে এবং অকুষ্ঠ সেবা ও অবৈতনিক চিকিৎসায় তাদের দুঃখ লাঘব করতে, পরলোকগত দুঃস্থ সতীর্থের পরিবারকে এবং প্রবাসে বিপন্ন প্রাক্তন ছাত্রদের নিজের চরম অর্থকষ্টের মধ্যে গোপনে অর্থ সাহায্য করতে যারা না দেখেছে,—তাদের কাছে মানুষ নন্দলালের সম্যুক পরিচয় অল্পকথায় দেওয়া সম্ভব নয়। সে-যুগে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের তহবিলে টানাটানি লেগেই থাকত, আদর্শবাদী অধ্যাপকেরা কোনোমতে সপরিবারে জীবনধারণের উপযোগী সামানা বেতনও মাসকাবারে একসঙ্গে পেতেন না, তাঁদের প্রাপ্য অর্থ সারা মাস ধরে পাঁচ দশ টাকা ক'রে নিতে হ'ত। সেই অবস্থায় প্রতিদিন সংসারের নানা অভাবের মধ্যে পরিবার প্রতিপালন এবং অতিথিসংকারের জন্য দারিদ্রোর সঙ্গে ক্রমাগত যদ্ধ ক'রে যে ভারতবিখ্যাত শিল্পী বারংবার ভিন্ন প্রদেশের সরকারী সাহাযা। পৃষ্ট কলা শিক্ষালয়ের দেড় হাজার দু'হাজার টাকা মাসিক বেতনের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য ক'রে দেড় শ' থেকে আড়াইশ' টাকা বেতনে আপন আদর্শে অবিচল নিষ্ঠা নিয়ে প'ড়ে থেকেছেন, তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। আরু আমি শুধু কর্মযোগী নন্দলালের দু'টি কল্যাণ কর্মপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে কিছু ব'লব । দু'টি ব্যাপারেই আমি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলুম, তাই কথাপ্রসঙ্গে নিজের কথাও কিছু বলতে হবে, সহাদয় পাঠক পাঠিকা সেজন্য অপরাধ নেবেন না আশা করি। আজ আমার আলোচ্য বিষয় হ'ল কারুসংঘ স্থাপনে এবং জাতীয় আন্দোলনে অর্থাৎ স্বাধীনতাযুদ্ধে শিল্পাচার্য নন্দলালের ভূমিকা।

কারু সংযের কথা বলবার আগে শিল্পাচার্যের ছাত্রবাৎসলোর কথা কিছু বলা দরকার। নিজের গুরু অবনীন্দ্রনাথের কাছে নন্দলাল চিরদিন পত্রমেহ পেয়েছিলেন, নিজের ছাত্র-ছাত্রীদেরও তিনি চিরজীবন পুত্র-কন্যার মতে। ভালোবাসায় অতিষক্ত করে রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন কলাভবনের অধাক্ষ, কিন্তু তাই বলে প্রতিষ্ঠানের 'সর্বেসব'র অভিমান নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করে চলতেন না ; প্রথমদিকে দেহলার দোতলার পিছনদিকের লম্বা ঘরটায়, তারপরে গ্রন্থভবনের দোওলায় হলঘরে কলাভবনের ছেলেমেয়েরা যেমন একটা করে ডেস্ক ও জলভর্তি মাটির গামলা নিয়ে মাদুর বা আসন পেতে মেঝেয় বসে ছবি আঁকড,— তিনিও তেমনি তাদের সঙ্গে একই সারিতে ঘরের শেষ প্রান্তে বসে নিজে ছবি আঁকতেন ; মাঝে মাঝে উঠে এসে তাদের কাজ দেখতেন, পরামর্শ দিতেন, কখনও কখনও একটু আধটু শুধরেও দিতেন। বিকেলের দিকে তাদের নিয়ে কাছাকাছি সাঁওতাল গ্রামে, শালবনে, মাঠে বা খোয়াইয়ে স্কেচ করতে বেরোতেন, প্রকৃতির অক্ষয় ভাণ্ডার থেকে অতীতের শিল্পীরা কীভাবে সম্পদ আহরণ করে ছবির উপাদান সংগ্রহ করেছে এবং বর্তমানেও আমরা কীভাবে তা করতে পারি সে বিষয়ে উপদেশ দিতেন। চড়ুইভাতিতে, শিক্ষামূলক পর্যটনে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে সমানে কায়িক পরিশ্রম করতেন, অমাবস্যা পূর্ণিমার ছুটিতে, গান্ধী পূণ্যাহে এবং ৭ই পৌষের মেলার আগে আশ্রম পরিষ্করণের কাজে ছাত্রদের সঙ্গে ঝুড়িঝাঁটা নিয়ে জঞ্জাল সাফ করতেন। তিনি প্রায়ই ছাত্রাবাসে গিয়ে ছেলেদের সুখ-সুবিধার তত্ত্বাবধান করতেন, তাদের যতদূর সম্ভব স্বাচ্ছন্দোর ব্যবস্থা করতেন, দরিদ্র ছেলেদের অবৈতনিক ছাত্র করে নিতেন প্রয়োজন বুঝলে নিজ দায়িত্বে। ছাত্রছাত্রীরা আশ্রম ছেড়ে যাবার পরেও তাদের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে চিরঙ্গীবন যোগ রাখতেন বিপদে সুপরামর্শ, (কখনও বা গোপনে অর্থ সাহায্য) শোকে সান্ধনা দিতেন। শিক্ষাদানের ব্যাপারে তাঁর ঘড়ি-ঘন্টার হিসাব থাকত না, নিজের আহার নিদ্রার চিন্তা থাকত না, দিনে রাত্রে ছাত্রদের কাজে সাহায্য করতে বা

করতেন না । নন্দলাল নিজে অবনীন্দ্রনাথের কাছে জলরঙে ছবি আঁকতেই শিখেছিলেন কিন্তু শান্তিনিকেতনে ফরাসী মহিলা শিল্পী আঁদ্রে কার্মের কাছে আমরা কেউ কেউ যখন তেলরঙে ছবি আঁকতে, কাঠ খোদাই করে ছাপ নিতে শিখি তখন তিনি বাধা তো দেনইনি, সাধামতো সাহাযা করেছেন। অষ্ট্রিয়ান শিল্পী লিজা ফনপট ও ইংরেজ শিল্পী মাদাম মিলওয়ার্ড প্রভৃতি মডেলিং ক্লাসের পন্তন করে গেছলেন, (তিনি নিজে প্রৌঢ় বয়সে ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে বসে কিছদিন সুসংবতবেশী সাঁওতাল স্ত্রী পুরুষকে দাঁড করিয়ে বা বসিয়ে মডেল ড্রয়িং করেছিলেন) তিনি ভাস্কর্য শিক্ষার জনা নতন বাডি না তৈরি হওয়া পর্যন্ত গৌর প্রাঙ্গণের দক্ষিণে তোরণঘরের দোতলায় তার বাবস্থা করে দিয়েছিলেন, বিদেশী শিল্পীরা চলে গেলে নিজেই শেখানোর ভার নিয়েছিলেন। লিজাপটের নির্দেশে এক বুক উঁচু যে 'ঘরন চৌকি'গুলি তৈরি হয়েছিল নির্মীয়মান মর্তিকে সব দিক ঘরিয়ে দেখে সুসামঞ্জুসা দেবার জনা, সেগুলি ছুটির সময় বাডি নিয়ে যাওয়া যেত না বলে ছেলেদের কাজে বাধা পডত, মাস্টার মশাই নিজের বৃদ্ধিতে দু'খানা এক ফুট-দেড় ফুট কাঠের পাটা দিয়ে তার সংক্ষিপ্ত সংস্করণ তৈরি করে দিয়েছিলেন, সেগুলি অন্ধ খরচে তৈরি করিয়ে বিছানা বা ট্রাঙ্কে ভরে নিয়ে যাওয়া চলত, ছাত্রেরা বাড়িতে তেপায়া বা টেবিলে বসিয়ে ঘুরন টৌকির মতো মূর্তি নির্মাণের কাজে লাগাতে পারত। ছাত্র-ছাত্রীদের মঙ্গল চিন্তা ছিল নন্দলালের আম্ভরিক, তাই তারা সামান্য বেতনে আর্থিক প্রয়োজনে যখন দরদরান্তরে চলে যেত তখন তিনি আত্মীয় বিচ্ছেদ বাথা অনুভব করতেন। রমেন্দ্র চক্রবর্তী, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, সতোন্দ্র বন্দোপাধাায়, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মা, মণি রায় প্রভৃতি অনেকেই এভাবে বাইরে গেছলেন । বিদ্যালয়ের তখন এমন অবস্থা ছিল না যাতে তাঁদের গ্রাসাচ্ছাদনের খরচ দিয়ে বিশ্বভারতীর কাব্রে লাগানো যায়: বিনোদবিহারী মুখোপাধাায়, রামকিন্কর বেইজ, বিনায়ক মাসোজী প্রভৃতি র্যাদের নামমাত্র বেতনে তিনি চাকরী দিতে পেরেছিলেন, তাঁদের অর্থাভাব লেগেই থাকত, কারণ বাইরে খ্যাতি না থাকায় ইচ্ছামতো ছবি একে নায়েমুলে। বিক্রি করা প্রায় অসম্ভব ছিল । বিভিন্ন প্রদর্শনীতে ছবি পাঠিয়ে দু' চারজনের যা দু' চারখানা ছবি বছরে বিক্রি হ'ত বা প্রবাসী বিচিত্রায় ছাপিয়ে যা সামানা দক্ষিণা মিলত তাতে কারোই অভাব মিটত না। মাঝ থেকে বাইরে প্রদর্শনীতে গিয়ে অনেকেরই কিছু ছবি হারাত ৷ আমার, রামকিন্ধরের এবং অনা বন্ধদের কারও কারও ছবি মাদ্রাজ, বোদ্বাইয়ে গিয়ে উদ্যোক্তাদের উদরপূর্তির সাহায্য করেছিল।

নন্দলাল তখন নিরূপায়, নিজে বাইরের বহু উচ্চ বেতনের আহান প্রত্যাথান করে ও প্রলোভন জয় করে দু'শ টাকা বেতনে পড়ে আছেন শান্তিনিকেতনে। তাঁর বন্ধু গণেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী পজোর আগে আনন্দবাজার পত্রিকায় ছবি একে দেবার জন্য একশ টাকা করে অগ্রিম দিতেন, তাতে তাঁর পুঞ্জোর বাজারের সাহাযা হ'ত। সার্জন ললিত বন্দোপাধাায়ের অস্ত্রোপচারের জন্য প্রাপ্য টাকাও নন্দলাল ছবি একে শোধ করেছেন সেই সময়ে। এই অবস্থায় বন্ধদের মধ্যে আমিই প্রথম পিতৃবিয়োগের পর আর্থিক প্রয়োজনে শান্তিনিকেতনে বসেই ফরমাসী পুস্তক প্রসাধনের কাজে বিজ্ঞাপনী ছবি, প্রাচীর চিত্র প্রভৃতি একে স্বাধীনভাবে কিছু কিছু উপার্জন করতে আরম্ভ করি। প্রথম দিকে অধ্যাপক জগদানন্দ রায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, নেপালচন্দ্র রায় প্রভৃতি স্থানীয় শুভার্থীরা তাঁদের পুস্তক প্রসাধনের কাব্রু দিয়ে সাহায্য করতেন, পরে কলকাতায় বৃক কোম্পানী এবং অন্যান্য প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ স্থাপিত হওয়ায় নিয়মিত কাজ পেতে থাকি ৷ ১৯২৯ সালে মাসিক আয় যথন প্রায় গড়ে পাঁচশ টাকা দাঁডিয়েছে তখন মাস্টারমশাই একদিন তাঁর অন্তরের বাসনা প্রকাশ করলেন আমার কাছে: "নিজে তো ভালোই রোজগার করছ, তোমার বন্ধদের জন্য কিছু করতে পারো না ?" তিনি নিজে শান্তিনিকেতনের আকাশে বাতাসে, আশ্রম গুরুর সান্নিধো, নিতানব উৎসবানুষ্ঠানে এবং সুধীজনের পরিমণ্ডলে ও যাতায়াতে যে আনন্দ প্রবাহে স্নান করে নিজের অর্থদৈনা ভূলেছিলেন, তিনি চাইছিলেন তাঁর প্রিয় ছেলে-মেয়েরা সেই আনন্দতীর্থ ছেডে আর্থিক প্রয়োজনে নিব্যসিত জীবনযাপন না করে, এইখানে বসেই যাতে তারা জীবিকানিবাহের মতো 🕏 উপার্জন করতে পারে। বললেন, "এইখানে শিল্পীদের একটা উপনিবেশ 🕫 গড়তে চাই কিছু জমি কিনে : সেখানে প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা আশ্রম 🎉

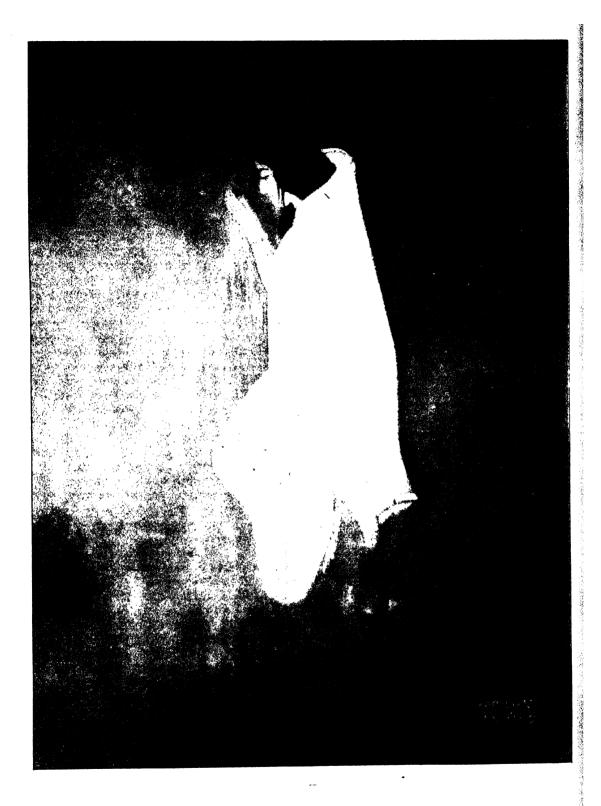

म बित्मायन, ५०४३



করে বাইরে থেকে স্বাধীনভাবে কিছু টাকা রোজগার করবে, আর বাকী ক'দিন নিজেদের মন থেকে ছবি আঁকবে, মুর্তি গডবে, ললিতকলার চর্চা করে আঘোষ্ণতি করবে । অর্থ না হলেও নয়, আবার আপনার কল্পনাকে রূপ দিয়ে আনন্দ না পেলেও আটিস্ট শুকিয়ে যাবে, তার জীবনটাই বার্থ হয়ে যাবে । যাঁরা জাত শিক্ষক, অনাকে ছবি আঁকতে শিখিয়ে যারা সতি। আনন্দ পায়, তাদের দ্বারা দেশের বড়ো কাজ হবে, তাদের আমি বাধা দিতে চাই না : কিন্তু পেটের দায়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার ছাত্রেরা কেউ বিদেশে মাস্টারী করতে যায়— এ আমি চাই না ! এই পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করতে হলে সমবায়ভিন্তিতে দল বেঁধে কাজ করতে হবে. প্রত্যেককে কিছু স্বার্থত্যাগ করতে হবে অনা সবার জনা । কলকাতা, দিল্লী, বোদাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি বিভিন্ন শহর থেকে এবং ভারতবর্ষের সর্বত্র শান্তিনিকেতনের যে সব অনুরাগী শিল্পপ্রিয় মানুষ ছডিয়ে আছেন তাঁদের কাছ (থকে 'বৃক ইলাষ্ট্রেশন' (পুস্তক প্রসাধন), পোস্টার (প্রাচীর চিত্র), সূচী শিল্পের এবং কাপড়ে ও চামডায় বাটিকের অলঙ্করণের কাজ ও সিমেন্ট ঢালাই, মোজেইক প্রভৃতির অর্ডার সংগ্রহ করতে হবে। মূল্যবাবদ যা মিলবে তা থেকে সংঘ খরচ ও মজুরি বাবদ কিছু অংশ (১৩%) কেটে রাখবে কমিশন হিসাবে। সেইভাবে যে টাকা জমবে তা থেকে সদসোরা যার যখন প্রয়োজন হবে বিনা সুদে টাকা নিতে পারবে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজেদের আয় থেকে শোধ করতে হবে সে টাকা। তোমার এ কাজে অভিজ্ঞতা আছে, তুমি যদি অর্ডার সংগ্রহের এবং প্রাথমিক খরচপত্রের দায়িত্ব নাও তবে কাজে নামা যায়।"

বিভিন্ন কারুশিল্প সম্বন্ধে সচিত্র পুস্তিকা ছাপানোও ছিল তাঁর পরিকল্পনার মধ্যে। আমি প্রাথমিক খরচের ও দেখাশোনার দায়িত্ব এবং বাইরে থেকে অডরি সংগ্রহের ভার নিলুম। **শিল্পীরা কারুশিল্পে**র জনা দলবদ্ধ প্রচেষ্টায় কাজ আরম্ভ করলেন। আমার পরামর্শে 'কারু সংঘ' নাম রাখা হল শিল্পীগোষ্ঠীর । শ্রীনিকেতন যাবার পথের ধারে তাঁর নিজের বাডিব ডাইনে বাঁয়ে পাঁচ বিঘা জমি সংগৃহীত হল আমার টাকায় এবং তাঁর ্রেষ্টায়, আমি এবং মাসোজী সঙ্গে সঙ্গে এক বিঘা করে জমি পেলম মলা দিয়ে : সংঘের পরিচিত পুস্তিকা ছাপানো হল বিনোদবাবুর 'হাসি' নামক রঙিন ছবি দিয়ে। সংঘের প্রতীক্চিহুম্বরূপ মাস্টারমশাই একটা "সীল" করে দিলেন, দু' পাশে দু'টি করে পাতা ঝুলে আছে তারমধ্যে থেকে একটা ফলের কৃডি উঠছে। সংঘের শিল্পীরা নিজেদের আঁকা ফরমাসী কাজে কেউ নিজের নাম ব্যবহার করতে পারতেন না, সেই 'মুদ্রা'ই তাঁদের গোষ্ঠীর পরিচয় দিত। শান্তিনিকেতনে লর্ড আরুইনের আগমন উপলক্ষে শ্রীনিকেতনের পল্লীদেবার এবং কটির শিল্প কর্মপ্রচেষ্টার পরিচয় দেবার জন। সেই সময় কর্তৃপক্ষ কিছু রঙিন প্রাচীর চিত্র (পোস্টার) আঁকাবার জনা কলকাতা থেকে শিল্পী আনাচ্ছেন জানতে পেরে আমি বাধা দিই এবং রথীন্দ্রনাথের কাছে নিজ দায়িত্বে সেগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আঁকিয়ে দেবার প্রতিশ্রতি দিই। নবনির্মিত 'নন্দম' বাডিটার পশ্চিমের হলঘরে (পরে যার দেয়ালে বাগগুহার ভিত্তিচিত্র আঁকা হয়েছে) সমবেত চেষ্টায় কাজ আরম্ভ করি আমরা ক'জন সতীর্থ। প্রত্যেক প্রাচীর চিত্রের উপরে কিছু লেখন এবং ছ'টি করে ছকের মধ্যে আঁকা রঙিন ছবি ছিল। মাস্টারমশাই কয়েকটা ছবির খসড়া করে দিয়েছিলেন পেনসিলে, সব ছবির মাথায় একই অক্ষর বারবার লেখা শ্রমসাধ্য বলে একটা বাদামী কাগজে বিশ্বভারতী পল্লী সংগঠন বিভাগের নাম এবং সেই ছবিতে যে কর্মপ্রচেষ্টার পরিচয় আছে তার বিবরণ বড়ো অক্ষরে লিখে ছুঁচ দিয়ে ফুটো করে দিয়েছিলেন, সেই কাগজটা ছবির কাগজের উপর ফেলে কিছু গাঢ় রঙের গুড়ো ন্যাকডায় বৈধে বুলিয়ে গেলেই নীচের কাগজে অক্ষরগুলোর আউটলাইন ফুটে উঠত, তথন সেগুলোকে বিনা পরিশ্রমে তুলি দিয়ে কালো অক্ষরে ছবির শিরোনামায় পরিণত করা যেত। ভিতরের ছকের মধ্যে की आँका হবে श्वित হলে হয়তো পেনসিলের 'আউট লাইন' মাস্টারমশাইয়ের, মাথা হাত পা'র ও জামা কাপড়ের রঙ ভরলুম আমি বা সুধীর খান্তগীর, চোখমুখ আঁকলেন এবং পরিণত রূপ দিলেন রামকিঙ্কর। এইভাবে যন্ত্রের মতো কাজ করে কয়েকদিনে আট শ' টাকা উপার্জন করা 🕺 গেল । কারু সংঘের সব সদস্য তখনও মিলিত হননি ; সূতরাং আমরা যে ু ক'জন ছিলুম টাকাটার ভাগ পেলুম, মাস্টারমশাই কিছু নিতে চাইলেন না। াঁর ইচ্ছা ছিল সংঘের অর্থ ভাণ্ডার স্থাপনে নিজে কিছু সাহায্য করবেন, ন্দ্র' না প্রেসের স্কারাদান জনক্ষেত্র সবিধায়াকো। ঐসময় কলকাতায় এক

ইংরেজ ভদ্রমহিলা কাগজে একটা প্রাচীর চিত্র প্রতিযোগিতার সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন দিলেন, 'স্বাস্থ্যই সম্পদ' (হেলথ ইজ ওয়েলথ) সম্বন্ধে নিব্যচিত পোস্টার 'একশ' টাকা পুরস্কার পাবে। আমি মাস্টারমশাইকে বিজ্ঞাপনটি দেখাতেই তিনি সেইদিনই মোটা বাদামী কাগজে 'পোস্টার কলারে' মোটা তুলি দিয়ে একটা ছবি একে দিলেন, একটি অল্পবয়সী মা তার ছোট্ট মেয়ের হাত ধরে নাচছে এবং তাকে নাচাচ্ছে। আমি সেটি কলকাতায় নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌছে দিই এবং মনোনীত হয়েছে চিঠি পেয়ে একশ টাকা পুরস্কার মাস্টারমশাইয়ের অনুমতি পত্র দেখিয়ে নিয়ে আসি। ছবিতে শিল্পীর নাম ছিল না, কারু সংঘের সীল ছিল। অন্য যে দশ বারোখানা ছবি এসেছিল, তার সবকটিই দেয়ালে টাঙানো ছিল। বিজ্ঞাপনে জানানো ছিল ছবি ফেরত দেওয়া হবে না। তার মধ্যে রামকিঙ্করের একটি ছবি দেখেছিলুম, জন আষ্ট্রেক জোম্বান লোক একটা নৌকোয় একযোগে দাঁড বাইছে। সে নিজের নামেই আমাদের না জানিয়ে কবে ছবি পাঠিয়েছিল জानि ना । সেটি মনোনীত ना क'रत कৌশলে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। যাইহোক সেই একশ টাকা দিয়েই কারুসংঘের অর্থভাণ্ডার খোলা হল। কাগজ, রঙ, তুলি, সেট স্কোয়ার, টি-স্কোয়ার, কালি, ডুয়িং বান্ধ, কাপড প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিস সংগৃহীত হল।

সংঘের প্রথম সদসাদের মধ্যে সুধীর খাস্তগীর, রামকিন্ধর বেইজ, বিনায়ক মাসোজী, মনীন্দ্রভূষণ গুপ্ত, হীরেন্দ্র ঘোষ, কেশব রাও, বনবিহারী ঘোষ, ইন্দস্ধা ঘোষ ছিলেন মনে আছে, সম্পাদক আমি ছাডা ৷ ভারপর থেকে আমি যতদিন আশ্রমে ছিলুম ততদিন সংঘের সব দায়িত্ব আমাকে বহন করতে হয়েছিল—মাস্টারমশাইয়ের পরামর্শ অনুসারে ৷ রামানন্দবাব্ প্রবাসীতে কারুসংঘের কথা লেখেন, তাতে বহির্বঙ্গের বাঙালী আনেকে জানতে পারেন আমাদের উদ্দেশ্য ও কর্মপ্রণালীর কথা, তাতে বাইরের অডার পেতে সাহায়া হয় । পস্তক প্রসাধনের (বৃক ইলাষ্ট্রেশনের) কাজেই ছিল নিয়মিত আয় । কালি কলমের কাজ এবং রঙিন ছবি সবই থাকত অডারের মধ্যে : মাস্টারমশাইয়ের একটি 'কাবলিওয়ালা ও মিনু'র অপুর্ব সন্দর রঙিন ছবি দশ টাকায় গ্রেছল মনে পড়ে। বাটিকের কাজে হীরেন্দ্র নাম করেছিলেন। রামকিন্ধর, সুধীর, মাসোজী, আমি ও কেশব রাও তিন টাকা থেকে দশ টাকা মূলো অনেক বইয়ের ছবি একেছিলুম মনে পড়ে ইন্দুসুধা ঘোষ ছিলেন সুচীশিল্পে ও অলঙ্করণের কাজে সিদ্ধহস্ত, তাঁর স্চীশিল্পের নকশার বই 'সীবনী' অবনীন্দ্রনাথের ভূমিকাসহ বার হয়েছিল কারুসংঘের উদ্যোগে : ছুচের এবং কাপড়ের কাজ ছাড়া বাটিক করা. চামডার থলি, বটুয়া প্রভৃতি বিক্রি হত, অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধাায়েব ফরমাসে রামকিষ্কর দটি সিমেণ্ট জমানো টালিতে অজন্তার ধরনের দটি বিচিত্র হাঁসের মূর্তি ঢালাই করেছিলেন, আয় পঞ্চাশ টাকা । আমি সেগুলি ক্রেতার ভবানীীপরের বাড়িতে পৌছে দিয়ে টাকা নিয়ে আসি। সদ**্র** मतुङात भाषाय नागाता इर्साइन (मर्श्वन, भरत नीर्फत घत 'वाजे কোম্পানী ভাড়া নেওয়ায় তাদের সাইনবোর্ডের তলায় চাপা পড়েছিল দেখেছি, এখন কী অবস্থায় আছে জানি না। ১৯২৯ সালে হেমন্তকালে মাস্টারমশাই আমার্দের আটন্ধন ছাত্রকে নিয়ে প্রায় একসপ্তাঃ শান্তিনিকেতন থেকে মাইলখানেক দূরে খোয়াইয়ের মধ্যে তাঁবু ফেলেছিলেন, সেইসময়ে আমরা সকলেই অনেকগুলি করে কার্ডে কালি কলম এবং রঙ তলি দিয়ে 'ক্ষেচ' করি, সবচেয়ে বেশি রঙিন এবং কালিতুলির কাজ করেছিলেন মাস্টারমশাই নিজে। সাতই পৌষের মেলায় সেই কার্ডগুলি দু'আনা থেকে চার আনা দামে বেচে প্রায় দু'শ টাকা সংগৃহীত হয়। সেই টাকায় কারুসংখের নামে একটি ছোটো তাঁবু কেন। হয়। কলাভবনের ছেলেরা বার্ষিক শিক্ষামূলক পর্যটনের সময় সেটি অনা তাঁবুর সঙ্গে ব্যবহার করত, ক্রমে তার স্বাতন্ত্র্য লোপ পেয়েছে। যাই হোক 🖁 বাইরের বিভিন্ন শহর থেকে 'ব্যবহারিক শিল্প'র কাব্রু পেতে থাকায় ও 🖁 সংঘের সদস্যদের ঘরে বসে নিজেদের কলা সাধনা বজায় রেখে কিছু কিছু আয় হতে থাকায় সকলেই খুশি ছিলেন। মাস্টারমশাইয়ের পরিকল্পনাকে 🖔 রূপ দিতে পেরে আমি, পরিশ্রম বাড়লেও এবং নিজের আয় কমলেও. তৃপ্তি পেয়েছিলাম । শ্রীপদ্রীতে মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির পাশে বাড়ি করব সংসারী হব, সব ঠিক, হঠাৎ জীবনটা বদলে গেল। ১৯৩০ সালের ক'মাস ना (यरुटे भशपाकीत 'जाकि याजा' कतरहरून करन भन्दा हक्कन हन. কারুসংঘের কর্তত্বের এবং কবির শান্তিনিকেতনে ঘর বাঁধবার লোভ ছেড়ে 🖔 স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেওয়া কর্তব্য মনে হল। মাস্টারমশাই বাধা তে 🖁 দিলেনই না, বরং আশীর্বাদ করলেন, তাঁর বছদিনের অপূর্ণ সাধ আমি পূর্ণ করতে যাচ্ছি জানিয়ে উৎসাহ দিলেন। কারুসংখের সমস্ত দায়িত্ব এবং হিসাবপত্র বুঝে নিলেন। আমি চলে যাওয়ার পর মণি গুপ্তদা কিছুদিন সম্পাদকের কাঞ্চ নেন। মাসোজী আমার সঙ্গে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগ দেবার জনা বেরিয়ে প্রথমে কলকাতায় আমার বাড়িতে ওঠেন, পরে গুজরাটে যান। কিছুদিন পরে ফিরে এসে সংঘের সম্পাদকতা করেন। কিন্তু মন্দার বাজ্ঞারে—বিশেষ করে বুক কোম্পানী প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকাশন সংস্থার সঙ্গে তাঁদের আমার মতো ঘনিষ্ঠতা না থাকায় এবং অন্যত্র অর্ডার সংগ্রহের কৌশল না জানায় এবং প্রধানত সাধারণের কাজে নিঃস্বার্থ ভাবে কঠিন পরিশ্রম করার মনোবলের অভাবে বন্ধরা কারুসংঘ বৎসরাধিক কাল চালাতে পারেননি। বাইরের অর্ডার আসা প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সদস্যদের মাসিক আয় একশ'র নীচে নেমে যায়। রামকিঙ্কর কারুসংঘের দাবা সবচেয়ে উপকত হয়েছিলেন সে সময়ে, তিনি আর্থিক প্রয়োজনে দেওশ' টাকায় দিল্লীতে নিউ মডেল স্কলে ছ'মাস কাজ করে বনিবনা না হওয়ায় ফিরে আসেন। স্থীর খান্তগীর গোয়ালিয়রে সিদ্ধিয়া স্কলে দুশ টাকায় চাকরি নেন, পরে 'ড়ন' স্কলে অনেকদিন ছিলেন, তারও পরে বিলেত ঘুরে এসে লখুনো আঁট কলৈজের অধ্যক্ষ হন। ১৯৩০ সালের মাঝামাঝি আমি আলিপর সেন্ট্রাল জেলে মাস্টারমশাইয়ের চিঠি পাই "--কিন্ধর বেচারার টাকা অর্ধেন্দ্রবাবু দিলেন না, আমি আনিতে গিয়াছিলাম, অপমানিত হইয়া আসিয়াছি।...তোমার কি ছবি ছিল পাই নাই। গুরুসদয় বাবুর বই দং ২০০্-র মধ্যে ১০০ আদায় হয়েছে ('চাঁদের বড়ী' বইখানিতে রামকিন্ধরের কতকগুলি চমৎকার ছবি ছিল, সে বইখানি এখন দুর্ম্প্রাপ্য : প্র ব) আবার চিঠি দেওয়া হইয়াছে । হিসাব মাসোজী রাখছেন, হিসাব পরিষ্কার আছে ।···কারুসংঘ মরে নাই, আমার সঙ্গে মরিবে। ভগবানের কি ইচ্ছা জানি না। আমি এখনও ভরসা রাখি।···আানাটমির ক্লাস নিয়মিত হচ্ছে, তবে একটু নীরস লাগছে। তুমি তো জানো কারুসংঘের কান্ধ উঁহারাই করিবেন দ্বির করিয়াছেন, তাতে একট ঢিলা পড়েছে। তবে আমি সলতেটা জ্বালিয়ে রেখেছি। মাঝে মাঝে বিজ্ঞাপনও দিই । ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি জানলিও বড একপাতার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন। ফ্রে**শকো**র চেষ্টাও করছি। **ছটিতে করব বলে অনেককে** থোঁজখবর করতে বলেছি। আর পারি না। বয়স হয়েছে, জীবন অবসাদ গ্রস্ত কেন জানি না, তেমন উৎসাহ নাই।"

ধীরে ধীরে অর্ডার আসা বন্ধ হয়ে গেল, সদস্যরাও ক্রমে সরে গেলেন। মাসোজী এবং ইন্দস্ধা শ্রীনিকেতনে শিল্পসদনে চাকরি নিয়েছিলেন, বনবিহারী আহমদাবাদে কাপডের কলে একশ টাকা বেডনে ডিজাইনার হয়ে চলে গেছলেন। কারুসংখের কান্ধ সেবারের মতো বন্ধ रन । नमनात्मत आश्रांग (bष्टा मार्खंख । তবে 'काक्रमश्च मार्त नार्डे'. নন্দলাল তা দেখে গেছেন। তাঁর মেয়ে যমনা সেন এবং অবনীন্দ্রনাথের পৌত্রবধৃ অৰুদ্ধতী ঠাকুরের চেষ্টায় কারুসংঘ নবরূপে আবার পুনরুজ্জীবিত হয়েছে নন্দলালের দুই কন্যা, গৌরী ভ**ঞ্জ** এবং যমুনা সেন প্রভৃতি তাদের ছাত্রীদের নিয়ে স্বর্গীয় অধ্যাপক তে**জেশচন্দ্র সেনের** 'তাল ধ্বজ' নামক কটিরটিতে কারুসংঘের কার্যশালা খলেছেন, তার মাধ্যমে অনেকগুলি আশ্রমবাসিনী গৃহবধু এবং কাছাকাছি বিভিন্ন গ্রামের মেয়ে বাটিকের, সূচীশিল্পের, চামড়ার চিত্রিত থশি, পশম বোনার ও নানারকম অলম্বরণের কাজ করে শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্য অনুযায়ী সুরুচিসক্ষত গৃহ ও দেহসজ্জার উপকরণ সৃষ্টি করে চলেছেন। কলাচর্চার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের কিছু আয়ের ব্যবস্থাও তার ম্বারা করেছেন। তাঁদের পরিকল্পনায় নন্দলালের ব্যাপক কর্মসূচী—শিল্পীউপনিবেশ স্থাপন, পুস্তক প্রসাধন, বইছাপানো বহিবঙ্গৈ প্রচারকার্য প্রভৃতি না থাকলেও তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার একটা দিক তাঁরা গত কয়েক বছর ধরে অক্ষুপ্প রেখেছেন। তাঁর তৈরি 'কারুসংঘে'র প্রতীক্চিহ্ন এবং নামও বজ্ঞায় রেখেছেন, নন্দলালের আস্থা তাঁদের কর্মনিষ্ঠায় নিশ্চয় তৃত্তি পাচ্ছে। আমরা কারুসংখের প্রথম যগের সদস্যেরা আমাদের কর্মক্ষেত্র পরাধীন ভারতের কয়েকটি শহরে ও গ্রামে সীমাবদ্ধ রেখেছিলুম, অরুদ্ধতী ঠাকুর স্বামীর সঙ্গে আমেরিকা প্রবাসিনী হওয়ায় তাঁর চেষ্টায় সৃদৃর যুক্তরাট্রেও কারুসংঘের কৃটির শিল্পের কাঞ্জ আজ পৌছোক্ষে এবং আদৃত হচ্ছে। বাটিকের কাজ করা শাড়ী-ব্লাউজ, চামড়ার থলি, ঝোলা ও বটুয়া আৰু সেদেশের প্রবাসিনী ভারতনারী ছাড়া খেতাঙ্গিনীরাও উচ্চমূল্যে কিনে ব্যবহার করতে গর্ব অনভব করছেন। বোঝা যাচ্ছে, কর্মসচী সম্বীর্ণতর হলেও কারুসংখের কর্মক্ষেত্র ক্রমেই वााभक्कतं रहा हर्लाष्ट्र । ভविषारः व्यवद्या व्यात्रश्च मण्डल रहा रग्नरा নন্দলালের পরিকল্পনাকে পূর্ণরাপ দিতে পারবেন বর্তমান পরিচালিকারা। কারুসংঘের কথা ছেডে, স্বাধীনতা যুদ্ধে নন্দলালের ভূমিকা সম্বন্ধে কিছু বলব । এ বিষয়ে পূর্বে বিভিন্ন পত্রিকায় আমি অনেক কথা লিখেছি, তব যার সেসব প্রবন্ধ পড়েননি তাঁদের কাব্দে লাগতে পারে। জাতীয় আন্দোলনের ভূমিকার কথা বলবার আগে নন্দলালের জীবনের পূর্বকথাও किছ वमा श्रायाञ्चन श्रव ।

ভারতবর্ষের অতীত শিক্সকীর্তির জন্য—তার স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার জন্য মমতা, শ্রদ্ধা ও সৌরববোধ যেমন শিল্পাচার্য নন্দলালের সহজাত ছিল, তেমনি একদা জগৎপূজা দেশজননীর পরাধীনতার জন্য তীব্র অপমানবোধও ছিল তার সহজাত। কিশোর বয়স থেকেই ভারতবর্বকে বিদেশীর শৃথালমুক্ত করবার আকাক্তম তাঁকে পেয়ে বসেছিল। দেশের স্বাধীনতার জন্য বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অর্থ পৃথিবীর অধীশ্বর প্রবল ইংরেজ রাজশক্তির সঙ্গে যাঁরা সেদিন মৃত্যুপণে অসমযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন সেই বীর যুবকেরা ছিলেন তাঁর আত্মার আস্মীয়, তার জীবনের আদর্শ। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে দেশোদ্ধারের জন্য বোমাবন্দুক নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়া তাঁর পক্ষে পারিবারিক নানা প্রতিকৃপতার জন্য সম্ভব হয়নি। পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান হওয়ায় এবং অক বয়সে পিতার বন্ধকনাকে পিতনির্দেশে বিবাহ করতে বাধ্য হওয়ার পিতার অবর্তমানে সংসারের যে দায়িত্ব তাঁর উপরে পড়েছিল তা অবীকার করা তিনি কর্তব্য বোধ করেননি, অথচ দেশের মৃক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে না পারায় তাঁর মনে শান্তি ছিল না। গোপনে বিপ্লবীদের সঙ্গে বোগ রাখতেন তিনি, দেশান্ববোধক বই পড়তেন : স্বদেশীব্রত নিয়েছিলেন : বীর সন্মাসী বিবেকানন্দের ভাবশিষাক্সপে দেশের বঞ্চিত অবহেলিত নিম্ন শ্রেণীর দরিস্ত মানবদের অন্তরঙ্গ হয়ে তাদের সেবা করতেন সাধ্যমত। তাঁর 😘 অবনীন্দ্রনাথও দেশকে ভালোবাসতেন, ভারতশিক্ষের পুনরভূাদরের পথিকং ছিলেন তিনি। বর্তমান বুগের মহান শিক্সিওর ঐ মানুবটিও লর্ড কার্জনকত বঙ্গভঙ্গের পর রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতগণ যখন রাখীবন্ধন দ্বারা এপার বাংলা ওপার বাংলার মধ্যে যোগরক্ষার এবং বিদেশী বর্জন. স্থদেশীরত গ্রহণ ও জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের দিকে জোর দিলেন তখন তাঁদের পালে দাঁড়িয়ে ছিলেন, চরখার সূতো কেটেছিলেন, বাড়ির বিদেশী আসবাব দর ক'রে ভারতীয় আদর্শে গৃহসক্ষা করেছিলেন, চতুর্ভুজা তপশ্বিনীরূপা ভারতমাতার অপুর্বসূক্ষর ছবি একেছিলেন, গরিবের ছেলেদের বিনা বেতনে পড়িরেছিলেন ; কিন্তু খুনখারাপীর মধ্যে যেতে বা ইংরেজবিছেষের জন্য জেল ফাঁসির বিপদ বরণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। তাঁর বাড়িতে তাঁর ছবির সমবাদার ইংরেজ রাজপুরুবেরা আসতেন, তাঁদের চেষ্টায় সরকারী সাহায্যে তিনি 'ওরিয়েন্টাল আর্ট সোসাইটি' স্থাপন করে ভারতশিল্পের প্রদর্শনীর, শিক্ষার ও প্রচারের ব্যবস্থা করেন। তাঁর মুখে শুনেছি, নন্দলাল তাঁর কাছে ছাত্র হবার জন্য গেলে তিনি তাঁকে আঁট স্থলে ভর্তি করবার পূর্বে তাঁর আগেকার আঁকা কিছু ছবি দেখতে চান। নন্দলাল পরদিন তাঁকে যে ক'খানি ছবি দেখাবার জন্য নিয়ে গেছলেন তার মধ্যে একটি ছিল ক্ষুদিরাম ফাঁসির দড়িতে ঝুলছেন। অবনীজনাথ वनात्मनः "সর্বনাশ ! করেছ कि ? नुकिया यम्म, আর কাউকে দেখিও না । মাথা ঠাণ্ডা ক'রে ছবি আঁকতে শিখতে চাও তো এস কাল থেকে।" মাস্টার মশাই একদিন আমাকে বলেছিলেন, "কাগজে প্রায়ই খেরোতো ইংরেজ প্রভুর জুতোর ঠোক্তরে গরিব চাকরের বা চা-বাগানের কলির পিলে ফাটার ফলে মৃত্যুর খবর, ইংরেজ বিচারকের বিচারে নামমাত্র জরিমানা হ'ত বা কিছুই শান্তি হ'ত না অপরাধীর। কেউ কোখাও পধে যাটে ইংরেজের অবজ্ঞা অপমানের শোধ দিয়েছে ইংরেজকে শিটিয়ে ভনলে আমারও হাত নিসপিস করত। মোহনবাগান বেদিন গোরাদের श्रतिया भीन्छ एभन मिनन की जानन श्राहिन की वनव !" जिनि भतिशत ক'রে বলতেন, "ভগবানের প্যালেটে যত রঙ ছিল, সব আমাদের শরীরে পৌচের পর পৌচ লাগিরে খরচ করে কেলেছিলেন, তাই ও ব্যাটাদের ভাগ্যে আর রঙ জোটেনি, জমির চামড়া সাদাই ররে গেছে !" বলতেন, 🕺 "ট্রেনে সন্ত্রান্ত দেশী ভদ্রলোক ফার্স্ট-সেকেও ক্লাসে ইংরেজ যাত্রী থাকলে ট্র্ অনেক সময় উঠতে পেতেন না—টিকিট থাকা সন্থেও ; পরে কেউ ট্র ইংরেজ এসে তাঁর স্থান দখল করে তাঁকে নামিয়ে দিলে গার্ড ও রেলের 🎚



'মধ্যাহেন স্বপ্ন' (স্পর্শন পদ্ধতিতে [টাচ টেকনিক] আঁকা, ১৩"×২৬", ১৯৩১)।

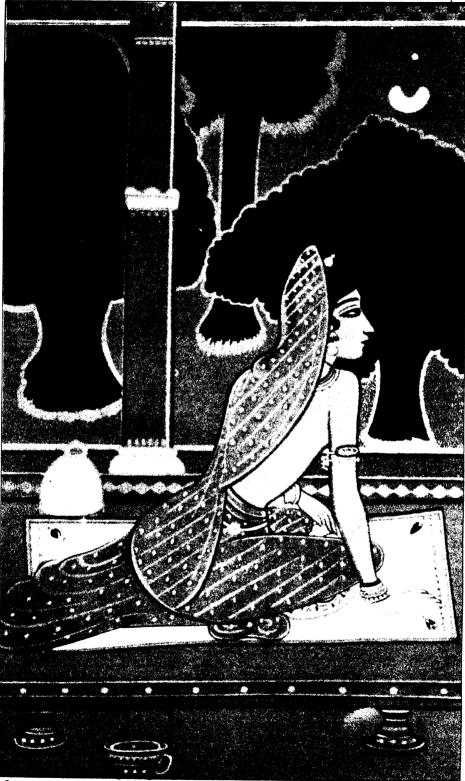

'প্রতীক্ষা' (টেস্পেরা, ১৬"×২৬", ন্যাশানাল গ্যালারী অব্ মডনি আট, ন্য়াদিল্লীর সৌজনো ।

কর্মচারীরা তার পক্ষ সমর্থন করত, ট্রেনে 'ইউরোপীয়ান' লেখা থার্ড ক্লাস কামরায় কোনো বাঙালী ধৃতিচাদর পরে উঠতে পেত না অথচ কালো খ্রীষ্টান বা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কোটপ্যান্ট পরে উঠত, অনেক বৃদ্ধিমান বাঙালী অনা গাড়ির ভিড় এড়িয়ে সেই ফাঁকা গাড়িতে আরামে যাওয়ার জন্য হাফ প্যান্ট শার্ট পরে অবশ্য উঠত তাতে। ক**লকাতার পথেঘাটে** বিশেষ করে চৌরঙ্গীপাডায় তখন সাহেব-মেম এবং গোরাসৈন্য গিসগিস করত, সুযোগ পেলেই, পান থেকে চুন খসলেই তারা নেটিভদের অপমান করত, অধিকাংশ পথচারীই সে অপমান নীরবে হজম করতেন ; সেই থেকে আমার এমন হয়েছিল যে, সাদা চামড়া দেখলেই বক্ত গরম হয়ে উঠত।" আট স্কলে ছাত্রাবস্থায় ভারত শিল্প প্রেমিক হ্যাভেলের সংস্পর্লে এসে এবং প্রথম যৌবনে শ্বেতাঙ্গিনী ভগিনী নিবেদিতার, অজস্তার গুহাচিত্রের নকল করতে গিয়ে লেডি হেরিংহামের এবং শাস্তি নিকেতনে এসে অ্যাক্রজ, পিয়র্সন, এলমহাস্ট প্রভৃতি মহাপ্রাণ শ্বেতাঙ্গদের দেখে ও তাঁদের সঙ্গে মিশে তাঁর শ্বেতাঙ্গবিদ্বেষ কমে গেছল বটে, তবে সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাস তখনও যায়নি। প্রৌঢ় বয়সে মহাত্মা গান্ধীর চরিত্র বলে ভারত জোড়া জনজাগরণ দেখে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অহিংস যুদ্ধের সফলতার পূর্ব ইতিহাস শুনে তাঁর বিশ্বাস হয় গান্ধীব্দির নেতৃত্বে অহিংসার পথেই দেশের মুক্তি আসবে। সেই থেকে তিনি সেই যে মহাদ্মাকে চিন্ত সমর্পণ করলেন, তার পর থেকে আর তাঁর মতি পরিবর্তন বা পথভ্রম হয়নি। আসলে মুখে বোমাবন্দুকের কথা বললেও মনটা ছিল তাঁর খুব নরম, মানুষের কষ্ট দেখলে,—রক্তপাত দেখলে তিনি সহ্য করতে পারতেন না । গুরুপত্মী সুধীরা বৌদি'র কাছে গুনেছি, ডাব্রুার শিশুকন্যার অস্ত্রোপচার করছে দেখে তিনি একবার অজ্ঞান হয়ে গেছলেন । সেই মানুষের পক্ষে গুপ্তহত্যা, স্বদেশী ডাকাতি, ট্রেন উড়িয়ে দেওয়া প্রভৃতি নিষ্ঠুর কাজ প্রকৃতিবি<del>রুদ্ধ</del> ছিল এবং অন্যায় মনে হ'ত, কেবল স্বাধীনতালাভের অন্য উপায় নেই ভেবে তিনি সেপথে আকৃষ্ট হয়েছিলেন ; দেশপূজ্য সত্যসন্ধ নেতা যখন দেশের বন্ধন মোচনের জন্য অন্য সরল পথের সন্ধান দিলেন তখন তিনি নিশ্চিম্ব হলেন, স্বস্তি পেলেন। কিন্তু তখনও তিনি প্রকাশ্যে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগ দিতে পারেননি, বাইরে থেকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করেছেন, গঠনমূলক কাজ করেছেন। আমি যখন সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে আশ্রম ছেড়ে যাই তখন তাঁর মনও খুবই চঞ্চল হয়েছিল আমার সঙ্গী হবার জন্য। তার কয়েক বছর আগে ইংরেজ গভর্নর আশ্রম পরিদর্শনে আসছেন শুনে তিনি কলাভবনে তালা দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বনভোজন করতে গেছলেন। সেবার রবীন্দ্রনাথ খুবই অপ্রকৃত হয়েছিলেন, তবু কিছু বলেননি। লর্ড আরুইনের আগমন উপলক্ষ্যে যখন তোড়জ্ঞোড় চলছে, তখনও মাস্টরমশাই সরে পড়বার মতলবে ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এসে আমাদের সামনে অনুরোধ करत्रन, "नन्मनान, আমার অতিথি আসছেন। তौর যেন অপমান না হয়, আমার যেন মুখরক্ষা হয় দেখো।" অগত্যা মাস্টারমশাইকে হাসিমুখে রাজপ্রতিনিধিকে অভার্থনা করতে হয়। ১৯৩০ সালে গান্ধীজির ডাণ্ডি মার্চের সময়েও তিনি অভাবের সংসারের দায়িত্ব এবং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক নাস্ত কলাভবনের দায়িত্ব অগ্রাহ্য ক'রে তাঁকে অনুসরণ করতে পারেননি। আমি শ্রদ্ধেয় সতীশচন্দ্র দাসগুণ্ডের নেতৃত্বে মহিষবাথানে লবণ আইন ভঙ্গ, চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ, মাদক বর্জন আন্দোলন প্রভৃতি উপলক্ষে যখন কঠিন পরিশ্রম করছি এবং নির্যাতন সহ্য করছি তখন শান্তিনিকেতনে নন্দলাল তকলি চরখার প্রবর্তন করেছেন, স্বদেশী প্রচার উপলক্ষ্যে ছবিতেও দেশী রঙ ব্যবহার আরম্ভ করেছেন কলাভবনে। শান্তিনিকেতন ছেড়ে আসবার সময় মাস্টার মশাই আমাকে কিছু হোমিওপ্যাথিক ওবুধ দিয়েছিলেন প্রয়োজন পড়লে নিজের এবং সঙ্গীদের কাজে লাগবে বলে, একটা আংটা দেওয়া ঘটি এবং নিজের তৈরি একটি তক্লি রাখবার চামড়ার বটুয়াতে তকলি ও পাঁজ ভরে দিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে দিয়েছিলেন কিছু অমূল্য উপদেশ, या চিরজীবন কাজে লেগেছে। বলেছিলেন, "গুরুদেব বছদিন আগে যা বলেছিলেন মহাত্মাজী আজ তাই বলছেন, নতুন কথা কিছু নয়। তবে মহাত্মান্দ্রীর কথার পিছনে কঠিন দুঃখের সাধনা আছে, কিছু সাফল্যের ুঁ ইতিহাস আছে, তাই তাকে বেশি মানছে লোকে। স্বামীজী বলতেন, 'বেতে পায় না যারা, তাদের কাছে ধর্মের কথা বলতে যাসনি।' <del>গুরু</del>দেবও ্ট্র বলছের, 'ৰাধীনতার আগে গরিব দেশবাসীর জন্য অন্ন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, 🖥 সামাজিক সুবিচার এবং নির্মল আনন্দদানের ব্যবস্থা করা দরকার।' মহান্মাজী বলছেন, 'দেশবাসী যতদিন স্বার্থপর বিদেশী বেনেদের শাসনশোষনের সুযোগ দেবে ততদিন অন্য কোনো সমস্যার সমাধান হবে না, তাই স্বাধীনতা আগে চাই।' তবে তাঁর মতে, 'স্বাধীনতা আনতে হবে অহিংস যুদ্ধে, শত্রুকে ভালোবেসে জয় করতে হবে-তার সঙ্গে অসহযোগ ক'রে !" তার অত্যাচারকে ভয় না ক'রে, তার প্রভুত্ব অস্বীকার ক'রে : বিশ্বের ইতিহাসে এ যুদ্ধের নঞ্জির নেই, ভূলো না তোমরা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করতে যাচ্ছ। তেমনি ভূলো না, তুমি গুরুদেবেরও শিষ্য, শান্তিনিকেতনের প্রতিনিধি ; কল্যাণকর্মের সঙ্গে সুন্দরের সাধনা ছেড়ো ना । ७५ त्राधीनका जानला हमारा ना, मन्त्रीष्टाका मारा नन्त्री फितिरा আনতে হবে। যে গ্রামে থাকবে সেখানে শুধু রান্তাঘাটের পানাপুকুরের আবর্জনা সাফ করলে চলবে না ফলফুলের বাগান করবে, শুধু ওষুধ দিলে, ছেলে পড়ালে হবে না, আনন্দের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে, সবার আপনজন হ'য়ে দলাদলি ভোলাতে হবে । বিপ্লবীরা কাজ খানিকটা এগিয়ে রেখেছেন, তোমাদের ভার শেষ করবার।" প্রণাম ক'রে রাত্রের ট্রেনে আমি সেদিন সতীর্থ বিনায়ক মাসোঞ্জীর সঙ্গে কলকাতায় আসি । সেখানে আমাদের বাড়িতে একদিন থেকে মাসোজী গুজরাটে চলে যান, আমি যাই মহিষবাথানে সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয়ের কাছে লবণসত্যাগ্রহ শিবিরে 🗆

স্থানীয় দেশভক্ত জমিদার লক্ষ্মীকান্ত প্রামাণিকেরা তিন ভাই মহিষবাধানে আগেই সত্যাগ্রহে যোগ দিয়ে চৌকিদারী ট্যাক্সলবন্ধ, তাড়ি-তৈরি-বন্ধ, বিদেশী-বর্জন প্রভৃতি আরম্ভ করেছিলেন, তাঁরা তাঁদের অবৈতনিক জাতীয় বিদ্যালয় গৃহটি সতীশবাবুকে সত্যাগ্রহশিবির করতে ছেড়ে দিয়েছিলেন, পাশে ছিল বিভিন্ন তাঁবুতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সমিতির শিবির। সেখান থেকে দিনকতক মাথায় দশ সের নুন নিয়ে জলার জলকাদা ভেঙে কলকাতায় বেচবার জন্য যাতায়াতে যোলো মাইল হাঁটায় শিবিরে পুলিসের এবং মাঝে মাঝে বিভিন্ন গ্রামে তাল গাছের মোচ কাটতে গিয়ে তাড়িয়ালের মার খাওয়ায় অভ্যস্ত হচ্ছি, এমন সময় খবর পেলুম, মাস্টারমশাই আমের ঝুড়ি নিয়ে সোদপুর আশ্রমে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে ফিরে গেছেন। মহিষবাথানেই খবর এল, সরকারী জুলুমের প্রতিবাদে ক'লকাতার এবং বাংলাদেশের সমস্ত সংবাদপত্র বন্ধ হয়েছে, আনন্দবাজ্ঞার পত্রিকা ও অন্য বন্থ কাগজের হাজার হাজার টাকা জামিন বাজেয়াপ্ত হয়েছে। সতীশবাবু অবিলম্বে 'সাইক্লোস্টাইল' কিনে হাতে ছাপা 'সত্যাগ্রহ সংবাদ' পত্রিকা বার করলেন, আমাকে করলেন তার মুদ্রাকর। কাজের সুবিধার জন্য ঐ পত্রিকার কার্যালয় প্রথমে সোদপুরে খাদি প্রতিষ্ঠানে, পরে সেখান থেকে কলকাতায় কলেজ স্কোয়ারে আইন অমান্য পরিষদের ভাড়া-বাড়িতে উঠে যায়। আমি এবং আমার সহকর্মী রবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে দিনে রাত্রে কুড়ি ঘন্টা খেটে কয়েক হাজার কাগজ ছাপতুম। প্রতিদিন ভোরবেলা অবিভক্ত বঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে স্বেচ্ছাসেবকেরা নিজেদের অঞ্চলের সত্যাগ্রহের এবং পুলিসের অত্যাচারের খবর নিয়ে আসত, সেগুলি বাছাই ক'রে সংক্ষেপে সংবাদ ছাপতে হ'ত আমাদের। সতীশবাবু সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতেন। পত্রিকা **স্বেচ্ছাসেবকদের মারফতেই সারা বাংলায় ছডাত। মাঝে মাঝে পুলিস** এসে সাইক্রোস্টাইল কেড়ে নিয়ে যেত, সেইদিনই নতুন যন্ত্র কেনা হ'ত। কিছুদিন টাইপরাইটারও ব্যবহার করা হয়েছিল। পুলিস সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতেই আমরা কিছু মুদ্রিত কাগজ (কিছু অর্ধসমাপ্ত সংবাদ সহ) তেতলার ছাদে উঠে পাশের বাড়ির ছাদে ফেলে দিতুম, পরদিন কলকাতার বড়ো বড়ো পথের মোড়ে সেগুলিই দেখা যেত ; তাতে ছাপা থাকত, 'পুলিস এইমাত্র আসিয়া মুদ্রশযন্ত্রটি লইয়া গেল। সতীশবাবু অসম্ভব খাটতে পারতেন, কলকাতা, মহিষবাধান, সোদপুরে প্রায় প্রতিদিন ছুটে বেড়াতেন। আমরা শেষ পর্যন্ত ঐ বাড়ি থেকে বন্দী হয়ে আমহার্স্ট স্ট্রীট থানা ও লালবাজ্ঞারে যাই, তারপর দণ্ডিত হয়ে প্রেসিডেলি জেল ও আলিপুর সেম্ট্রাল জেলে থাকি। সেই সময় মাস্টার মশাইয়ের বড়ো ছেলে বিশ্বরূপ এবং ছাত্র হরিহরণের কারুশিল্প শিক্ষার জন্য জাপান যাওয়া স্থির হয়, তার আয়োজন করতে তিনি সন্ত্রীক কিছুদিন কলকাতার বাসা ভাড়া ক'রে বাস করেছিলেন ; প্রায় প্রতিদিন আইন অমান্য পরিষদের বাড়িতে আমাদের খৌজ নিতে আসতেন তিনি। সেখানে মাখন সেন, সূরেশ দেব প্রভৃতি পরিচিত দেশকর্মীরা ছাড়া তাঁর বন্ধু শান্তিনিকেতনের বৃদ্ধ কশাউণ্ডার অক্ষয়বাবু ছিলেন, তাঁর বিশেষ কোনো কাজ থাকত না, তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প ক'রে কোখায় কী রকম চলছে আন্দোলন জেনে

য়েতেন। আমাকে ক্লান্ত দেখাল উৎসাহ দিতেন। ঐ সময় একদিন অবনীন্দ্রনাথের দৌহিত্র মোহনলাল জোড়াসাকো থেকে পালিয়ে এসে স্বেচ্ছাসেবকদলে নাম লেখায়, কর্তৃপক্ষ তাঁকে আমার সহকর্মী ক'রে দেবার ঘণ্টা দুই পরে অবনীন্দ্রনাথ সপুত্র এসে রাগারাগি ক'রে তাঁকে নাম कांग्रिय कितिय नित्य यान । निश्चीत श्रियुक्त निया नन्नलाल मिनिन সেখানে উপস্থিত: তিনি তেতলার সিঁডিতে লুকিয়ে বসেছিলেন, রুদ্রমর্তি গুরুর সামনে যেতে সাহস করেন নি। সে বাডিতে যে কোনো মহর্তে পুলিশ এলে গ্রেপ্তার করতে পারত। তাঁদের চেয়ে তিনি তাঁর গুরুকে ভয় করতেন বেশি। আমার কাছে তিনি পাঁচ মিনিটের বেশি বসতেন না, কাজের ক্ষতি হবে বলে। তবে আমার অনুরোধে মহাত্মাজীর ডাণ্ডি অভিযানের ছবিটি তিনি এঁকে নিয়ে আসেন বাড়ি থেকে একদিন, পরদিন আমি সেটি সাইক্লোস্টাইলে ছাপি সত্যাগ্রহ সংবাদের জন্য। পরে ঐ ছবিটির নানা রূপান্তর ঘটে এবং সেটি ভারত বিখ্যাত হয় এবং স্বাধীন ভাবতের ডাকটিকিটে স্থান পায়। সতীর্থ সুধীর খাস্তগীর সেটিকে শাস্তিনিকেতনে একটা বাড়ির দেয়ালে বড়ো মাপে লাল সিমেন্টের 'রিলিফ' কাজে রূপায়িত ক'রে গেছেন, দেবীপ্রসাদ, রামকিন্ধর প্রভৃতি ভাস্কর্যে রূপ দিয়েছেন কিছু পরিবর্তন ক'রে ৷

প্রৌঢ় শিল্পী নন্দলাল স্বেচ্ছাসেবকদলে নাম লিখিয়ে জেল খাটতে বা মার খেতে প্রকাশ্যে পথে নামেননি ব'লে জাতীয় আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেননি বলা ভূল হবে ; নিজের পথে সূজনকর্মের মাধামে তিনি যা করেছেন তা' আর দ্বিতীর কারও দ্বারা সন্তব হ'ত না। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রেরণা দিয়ে রসদ যুগিয়েছেন সেদিন আরও অনেকে, কিন্তু তিনি মহাত্মাজীর নির্দেশে তিনবার জাতীয় মহাসভার বার্ষিক অধিবেশনে নগর ও মণ্ডপসজ্জা এবং প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ক'রে সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত অধিবাসীকে তাদের স্বদেশের অতীত গৌরব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষে অবহিত ক'রে এবং বিভিন্ন প্রদেশের লোকশিল্পের মহত্ব সম্বন্ধে বিদগ্ধ সমাজকে সচেতন ক'রে তিনি জাতীয় আন্দোলনে সাহায্য করেছেন। তার পূর্বে তিনি নিজে হাতে সূতো কেটে বোলপুরে অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু প্রতিষ্ঠিত তীতে বুনিয়ে আমাকে খন্দর উপহার দিয়েছেন। আমি আইন অমান্য পরিষদ থেকে গ্রেপ্তার হয়ে আলিপুর সেন্ট্র্যাল জেলে গেলে বোলপুর থেকে বিনোদ মুখোপাধ্যায়, ইন্দুসুধা ঘোষ প্রভৃতি চার পাঁচজন ছাত্রছাত্রী নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে গেছেন। আমি প্রথমবার প্রথম শ্রেণীর বিনাশ্রমে দণ্ডিত কয়েদী থাকায় কারাগারে কিছু লেখবার ও আঁকবার সুযোগ পেয়েছিলাম। জেল থেকে বেরিয়ে শান্তিনিকেতনে গেলে মাস্টারমশাই সভা ক'রে কলাভবনে আমার জেল থেকে একে আনা কারাভান্তরের বিভিন্ন দৃশ্যের স্কেচগুলি 'প্রজেক্টর' যন্ত্রের সাহাযো ছায়াচিত্রে রূপায়িত ক'রে দেখিয়েছিলেন। গুরুদেব তারপর উত্তরায়ণে সভা ডেকে আমার দেশাষ্মবোধক কবিতা কিছু শোনেন। অতঃপর নন্দলাল গ্রামাঞ্চলে রাজদ্রোহ প্রচারের জন্য কতকগুলি প্রাচীরচিত্র মোটা তুলিতে এঁকে দিয়েছিলেন ; 'লিনো কাট্'-এর সাহাযো সেগুলি মুদ্রিত করে আমরা চবিবশ পরগনার রাজারহাট থানায় এবং ভাঙড় থানায় বিভিন্ন গ্রামে কুটিরের গায়ে আটকে দিয়ে এবং গ্রামপরিক্রমার সময় স্বেচ্ছাসেবক দলের সামনে রেখে জনতাকে উত্তেজিত করেছি ! দু'রঙে ছাপা 'ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা' ছবিটি ছিল এক অপূর্ব বলিষ্ঠ শিল্পসৃষ্টি । তিন সারি নরমুণ্ডের সিঁড়িযুক্ত বেদীর উপর চরকা। চিহ্নিত জাতীয় পতাকা উড়ছে, তার ডানদিক থেকে একজন পুরুষ এবং বাঁদিক থেকে একজন স্ত্রীলোক সেটিকে ধ'রে আছে, মাঝখানে দাঁড়িয়ে একজন শিশুও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সে ছবিটি বাংলার বাইরেও গেছল এবং আদৃত হয়েছিল, এক সময়ে আমি পাটনার নিউ মার্কেটে একটা দেয়ালের গায়ে একটা মুদ্রিত পোস্টার দেখেছিলুম ৷ আর একটা ছবিতে ছিল পেটমোটা রিংমাস্টার জন বুল পৈশাচিক হাসি হেসে চাবুক ঘুরিয়ে সার্কাসের খেলা দেখাচ্ছে একটা চৌকিতে দাঁড়িয়ে, তার দু'পাশে ছ'টি বৃত্তের মধ্যে ছিল ছ'টি রেখাচিত্রে তার এদেশের ভেদবৃদ্ধিতে ইন্ধন দেওয়ার দৃশ্য ; উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মোন্মাদদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হত্যাকাণ্ড, দেবস্থান অপবিত্রীকরণ, সেইসঙ্গে ডিম্ন সম্প্রদায়ের সেনা দিয়ে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালনা। শিরোনামায় ছিল 'হাড় খাব মাস খা'ব, চামড়া দিয়ে ডুগড়ুগি বাজাব।' বিদেশী রাজশক্তি কীভাবে দেশের মানুষকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে স্বার্থোদ্ধার করছে তা'র বীভৎস

বাস্তব বর্ণনা। আর একটি ছবিতে ছিল সমুদ্র বেষ্টিত একটা রুদ্ধদ্বার দুর্গের পাঁচিলে দাঁডিয়ে গান্ধীজী হাত নেডে বলছেন, 'ফিরে যাও।' আর ইংরেজ জাপানী প্রভৃতি বিদেশী বণিকেরা যে-যার পিঠে পণা সম্ভার বৈধে নিয়ে সাঁতার কেটে আসতে আসতে সমুদ্রের জলে হাবুড়বু খাচ্ছে। 'ইণ্ডিয়াজ্ ফস্টার শ্মাদার' শিরোনামার ছবিতে একজন স্থূলকায়া ইণবেজ নার্স বেতের চেয়ারে বসে আছে, তার পিছন দিকে দেয়ালের তাকে সাজানো আছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াাল, ট্রেন, স্টীমার, এয়ারোপ্লেন প্রভৃতি কিছু খেলনা। নার্সের পায়ের কাছে রাখা একটা বেতের চ্যান্টা ঝুড়িতে একটা উলঙ্গ কন্ধালসার ছেলে শুয়ে পা ছুঁড়ে কাঁদছে, তার দু'হাতে ধরানো আছে একটা ফিডিং বটল-এর উল্টো মুখটা : সোজা মুখ থেকে একটা লম্বা রবারের নল গেছে নার্সের মুখে, সে সেটা চুষতে চুষতে খুখ বাঁকিয়ে বলছে, 'আনগ্রেটফুল বীস্ট !'

দুর্ভাগ্যক্রমে কলকাতার যে বন্ধুরা সেগুলি আমার অনুরোধে গোপনে ছেপেছিলেন, তাঁরা জেলে যেতে প্রস্তুত না থাকায় পুলিশের ভয়ে মূল ছবিগুলি এবং বাকী মুদ্রিত প্রতিনিপিগুলি পুড়িয়ে ফেলায় নন্দলালের সে-যুগের কয়েকটি বহু মূলা শ্রেষ্ঠসৃষ্টি চিরদিনের মতো লুপ্ত হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনে নন্দলালের ভূমিকার কয়েকটি দুর্ধর্য সাক্ষীকেও আজ পাঠক-পাঠিকার সামনে হাজির করা গেল না।

গান্ধীজির মধ্যে যে শিল্পরসিক সৌন্দর্যরসপিপাস ব্যক্তিসত্তা দেশসেবায় রূপাঞ্জলি দেবার উপযুক্ত সহ-সাধক খুঁজেছিলেন তার আশা মিটল । তিনি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস অধিবেশনের আগে নন্দলালকে ডেকে পাঠালেন সেখানে প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ভারতশিল্পের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস চিত্রপ্রদর্শনীর মাধ্যমে দেশের লোকের প্রতাক্ষগোচর করার জন্য। শান্তিনিকেতন থেকে, কলকাতা থেকে এবং ভারতের নানা ধনীগৃহ থেকে ও গ্রন্থাগার থেকে চিত্র সংগ্রহের কাজে আমি গুরুকে সাহায্য করবার সৌভাগ্য লাভ করি। সতীর্থ বিনোদ মুখোপাধ্যায়ও প্রথম থেকে আমার সঙ্গে ছিলেন মাস্টারমশাইকে সাহায্য করতে । প্রাচীন **স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন ফোটোর সাহায্যে** দেখানো হল। যতদুর মনে পড়ে, স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন রইল ধামেক স্তুপ, সাঁচীর তোরণ, মহাবদ্ধীপুরমের গঙ্গাবতরণ, ইলোরার কৈলাস মন্দির, ভূবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির, খাজুরাহোর কাণ্ডারীয় মহাদেব মন্দির, কোণার্কের সূর্যরথ মন্দির, চিতোরের জয়স্তম্ভ, বিজাপুরের গোলগুম্বড, মাদুরার মীনাক্ষী মন্দির, আগ্রার তাজমহল, দিল্লীর লালকেল্লা, সাসারামে শের সাহের সমাধি, ও অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরের ফোটোতে। ভারত ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনম্বরূপ রইলেন ধ্যানী বৃদ্ধ, গ্রিমূর্তি, নটরাজ। মৌর্য যক্ষিণীমূর্তি, বোধিসন্তের, বিষ্ণুর, সূর্যের, মহিষমর্দিনীর, নৃসিংহ ও বরাহ অবতারের এবং অতীতের হস্তী, সিংহ, বৃষ, আৰু প্রভৃতি পশু মূর্তির ছায়াচিত্রও ছিল মনে হয়। সীমান্ত গান্ধীর ছেলে আমাদের সতীর্থ আলিখান তাঁর তৈরি আবক্ষ দারুমুর্তি দৃটি শেষ মুহুর্তে নিয়ে এসেছিলেন, আধুনিক ভাস্কর্যের নমুনাস্বরূপ তারা স্থান পায় দুই কোণে দুটি তাকে। অজন্তা ও বাঘগুহার ভিত্তিচিত্রের হাতে আঁকা রঙীন প্রতিলিপি, পাল যুগের তালপাতায় আঁকা দেবীমূর্তি, দক্ষিণী চোল, গুজরাতের জৈন, মোগল, রাজপুত, পাহাড়ী কাংড়া প্রভৃতি শৈলীর মূল ছবির সঙ্গে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বহু ছবি প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায়, অসিত হালদার এবং তাঁদের সতীর্থ ও শিষ্যদের ছবিগুলি কালানুসারে সাজানো হয়েছিল, ছবির শোভাযাত্রা শেষ হয়েছিল অতি-আধুনিক বিমূর্তবাদীদের ছবি দিয়ে, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ছবির উচ্ছুসিত প্রশংসা করে গেছলেন ফ্রান্সের মুক্তে গিসের অধ্যক্ষা, নন্দলালের বৃহদাকার তপস্বিনী উমার ছবিটি বহু দর্শকের এবং তাঁর বন্ধু ও শিষ্যদেরও মনোহরণ করেছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিদগ্ধ নাগরিক অভ্যাগত এবং লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর উত্তরপ্রদেশের পদ্মীবাসী মানুষকে স্বদেশের শিল্পৈর্য সম্বন্ধে সচেতন করবার জনা ঐরকম সুবিপুল আয়োজন তার পূর্বে বা পরে ভারতবর্ষে কোথাও হয়নি। প্রদর্শনী গৃহ তৈরি হয়েছিল রৌদ্র বৃষ্টি রোধের প্রয়োজনে ঢেউ তোলা (টিন) লোহার লালিত্যহীন উপকরণ দিয়ে, ভিতরে চুকলেই বিমুদ্ধ দর্শকের চোখে ভেসে উঠত এক অপরূপ মায়াপুরীর দৃশ্য । 🕺 বিশাল কক্ষটির ভিতরে চারদিকের দেয়াল ঢাকা পড়েছিল আকাশীনীল 🛭 রঙের খব্দরে , চারদিকের গ্যালারির লম্বা কাঠের তক্তাগুলি সাদা খব্দরে 🕏 মুড়ে তার উপরে সারি দিয়ে সাজানো হয়েছিল বিচিত্র বর্ণাঢ়া চিত্রসম্ভার । 🧞



'পলাশ' (স্পর্শন পদ্ধতি, ১৩"×১৩", ১৯৩১)।

विश्वज्ञण वजूत स्त्रीकाता

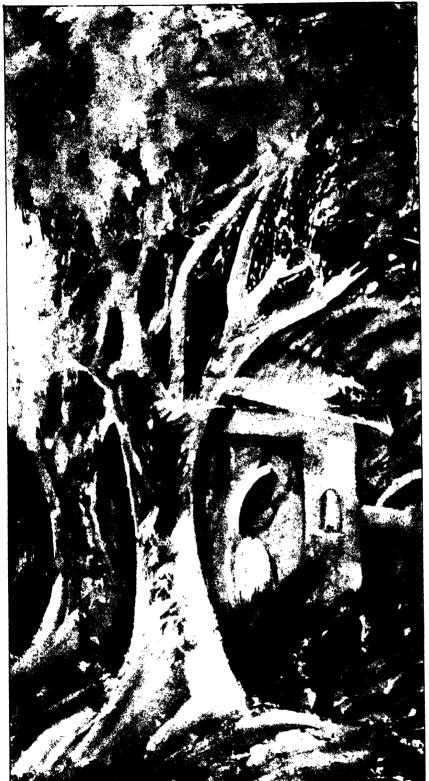

'সন্ধ্যা' (স্পৰ্শন পদ্ধতি, ১৩"×২৬", ১৯৩১)।

নিৰ্ভাৱ সাক্তান



গান্ধীজির ভাণ্ডি অভিযান : লিনোকাটে ছাপ নেবার আগে অন্ধিত খসড়া । অণুকণা খান্তগীরের সৌজন্যে

ছবিগুলির পিছনে ছিল ঘনসন্নিবিষ্ট পীতাভ শ্বেত শরকাঠি দীড় করানো, যন নীল আকাশের পশ্চাৎপটে কাশবনের মধ্যে নন্দনিকুঞ্জ থেকে নেমে মাসা রঞ্জনার ধারা বয়ে চলেছে ! প্রদর্শনীগৃহের প্রবেশ ও নির্গমন পথের জনা রচিত দরজা দৃটির মাথায় দুলছিল ফুলের মালা, দু পালে ছিল চিত্রিত াঙ্গল ঘটে পদ্মগুচ্ছ, মেঝেয় ছিল সুন্দর আলপনা। মহাত্মাজী ভারি খুলি।

মাস্টারমশাইয়ের নির্দেশে আমি প্রবীণ শিল্পী যামিনী রায় মশাইয়ের ারা বিভিন্ন কটির শিল্প বিষয়ক অনেকগুলি বৃহদাকারের পট আঁকিয়ে লাম, তিনি নিজে সেগুলি কংগ্রেস নগরের বাইরের দেয়ালে টাঙিয়ে ায়ে গেছলেন। নামমাত্র মূল্যে সেগুলি নেওয়া হয়েছিল, প্রদর্শনীর শেষে নামরা তাঁকে সেগুলি খুলে নিয়ে যেতে তাঁর আর্থিক ক্ষতি বেশি হয়নি। ঠনিও ছিলেন নন্দলালের মতো দেশভক্ত অভাবী শিল্পী, জনতাকে আনন্দ নয়ে নিজেও তৃত্তি পেয়েছিলেন। পর বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন হয় মহাত্মাজীর নির্দেশে খান্দেশের নিভূত পল্লী প্রান্তে ফৈব্রপুরে। মহাত্মাজী সবার নন্দলালকে ডাক দিয়েছিলেন ভারতের কৃটির লিল্পের একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে এবং গ্রামের উপযোগী বাঁশ খড দরমা চাটাই দিয়ে নগরসজ্জা করতে। মাস্টার ডেকে পাঠালেন, আমি তখন আন্দোলন বন্ধ 🏙কায় কৃষ্ণপুর গ্রামে একটি অবৈতনিক জাতীয় বিদ্যালয় চালাচ্ছিলাম, দঙ্গীদের ভার দিয়ে ফৈজপুরে গেলাম। সতীর্থ বিনোদ মুখোপাধ্যায়, কানাই সামন্ত ও অরুণাচল পেরুমল আগেই গেছলেন, অধিবেশন স্থানের পাশেই একটি তাঁবুতে স্থান নিয়েছিলেন তাঁরা। এবার প্রদর্শনীগৃহ তৈরি হয়েছিল বাঁশের কাঠামোয় দরমার এবং চাটাইয়ের আচ্ছাদন দিয়ে, বিভিন্ন |धारम्य (थरक ग्राम) कारुनिष्मत्र ज्यत्मक ভाলো ভালো निषर्यन এসেছिन, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বাংলার নক্সী কাঁথা ও লিকে এবং মধ্যপ্রদলের ্ যাযাবর বাল্লারী মেয়েদের বিচিত্র আঙরাখা বাল্লারী চোলি। গ্যালারিগুলি ছিল বাঁশের মাচামাত্র, ঘরের মাঝখানে ছিল একটা প্রকাণ্ড শাল কাঠের ্থাম ত্রিবর্ণ খন্দরে মোড়া এবং উপর থেকে খন্দরের ঝালর ঝোলানো। খামটার নীচে শোভাবৃদ্ধির জন্য চার পাশে বৃত্তাকারে মাস্টারমশাই লাল পাতার কেয়ারি না দিয়ে ছোলার চারা লাগিয়েছিলেন, যাতে অধিবেশন শেষে গ্রামের ছেলেরা কিছু ছোলা খেতে পায়। ফুল পাতা মঙ্গল ঘট ও আলপনা দিয়ে 'খেড়াতিল কারাগরী'র ঘরটি অল্পব্যয়ে সৃন্দর করে সাজানো হয়েছিল, মাচায় সাজানো বাঁশের, মাটির, ধাতুর, কাঠের ও কাপড়ের শিল্পদ্রবাগুলি যাতে কেউ ছুঁতে না পারে সেজন্য এক হাত তফাতে বাঁশের বেডা দেওয়া হয়েছিল। প্রথম দিনেই জনতার ভিডের চাপে বেড়াগুলি ভেঙে পড়বার উপক্রম হলে আমি প্রবেশদ্বারের মাথায় পেস্টবোর্ডে লিখে টাঙিয়ে দিই 'ফক্ত ব্রিয়া কডিতা' অর্থাৎ কেবল মেয়েদের জন্য ঐদিনটি নির্দিষ্ট । খ্রীলোকের সংখ্যা ছিল অল্প, আর পুরুষ কৈউ ঢুকল না, যারা ঢুকেছিল তারা বেরিয়ে এল অবিলম্বে, মেয়েরা ফাঁকা যরে আনন্দ করে প্রদর্শনী দেখলে। মাস্টারমশাই অবাক হয়ে বললেন, কী ডিসিপ্লিন দেখেছ ! কলকাতায় তো এভাবে নোটিস দিলে আমাদের মেরে পাট পাট করে দিত।" কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, করাচি সর্বত্রই বড়ো শহরের কংগ্রেস অধিবেশনে মেয়েরা প্রধানত কুচকাওয়াজ করে গান গিয়ে শাঁখ বাজিয়ে শোভাবৃদ্ধি করেছেন, রান্নার এবং পরিবেশনের কাজ লরেছেন পুরুষেরা। ওখানে রাল্লা করেছেন মেয়েরা বডো বডো হাঁডা, ্রাসেছিলেন বাঁশের সাহায্যে, অক্লান্ত পরিভ্রমে পরিবেশন করেছিলেন। মাস্টারমশাই বাড়িতে চিঠি লিমেছিলেন, "বাংলার মেয়েদের এদেশে হীর্থযাত্রায় আসা উচিত।" সেবার বড়ো বড়ো তোরণগুলি তৈরি হয়েছিল বাঁশ দরমা দিয়ে। সভাপতি (রাষ্ট্রপতি) জবাহরলালকে স্টেশন থেকে **ফংগ্রেসের মণ্ডপে আনবার জন্য মাস্টারমশাই একটা বলদের গাড়িকে** ত্রিবর্ণ খব্দরের সাজে সাজিয়ে উপরে ছাতা লাগিয়ে রথে পরিণত করেন। তাতে যে চারটি প্রকাণ্ড সুসজ্জিত বলদ জ্বোতা হয়েছিল, সভাপতি নেমে গেলে সেই তেজী বলদ গুলিকে তাদের মালিক বাড়ি নিয়ে গেছলেন। শরদিন ভোরে মহাস্থান্ধী প্রদর্শনী দেখতে এসে বললেন, সভাপতির র্থটার গোক্ত খুলে দেওয়ায় সেটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। যারা-শোভাষাত্রার সময় দেখেনি তাদের মন ভরছে না। তুমি চারটে 'বয়েল' তৈরি করে ওটাতে জুতে দাও। "লকড়ি-উকড়ি কোই চীজ সে বনা 'দনা। কাল সূবাকো হো যাগা না ?" ব'লেই তাঁর দ্রুত পদে প্রস্থান।

নন্দলাল তো কিংকর্তব্যবিমৃত, "এক রাত্রে চারটে বাঁড় ! বাদশার হুকুম **७नत्न** ?" कि**षु** ममवात मानुष नन व्यामारमत ७३२ । कार्क्यत यौड़ इन ना বটে তবে প্রায় এক-মানুষ-উচু চারটে দরমার গায়ে পুরু করে তেল রঙ দিয়ে চারটে সাদা ষাঁড আঁকা হল । তাদের গায়ে বিচিত্রবর্ণের কাপড়ের টুকরো জুড়ে তৈরি ঝালর দেওয়া সাজ, গলায় সারি সারি ঘণ্টার মালা, পিতল বাঁধানো শিঙে ঘূণ্টি, ঠিক যেমন বাস্তবে ছিল। দরমাগুলোকে মাঝখানে ক'টা বাঁশের খুটি দিয়ে দাঁড করানো হল, আগে পিছনে জোড়া জোডা করে। রথটার ধুরোটা তুলে দেওয়া হল দুই সারি দরমার মধ্যে গুপ্ত একটা পিপের উপর। রথ খাডা হল, দশ হাত দুর থেকে দেখলে মনে হচ্ছিল সত্যিই মহাকায় বৃষেরা রথ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মাস্টারমশাই বাইরের রেখাগুলো আঁকেন এবং একটা সাজ আঁকেন, আমরা রঙ ভরি এবং অনা সাজগুলোয় তাঁর আঁকা কারুকার্যের নকল করি ।

মহাত্মাজী সকালে দেখে মুগ্ধ, সভায় বললেন, "নন্দলালজী তো জাদুগর হাাঁয় :" উপস্থিত সভোরা তাঁকে দেখতে চেয়েছিলেন, মহাষ্মাজীর অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি যাননি । আত্মপ্রচারবিমুখ তিনি চিরদিনই । কিন্তু ঐ মানুবটিরও ধৈর্যচ্যতি হত আত্মসম্মানে ঘা লাগলে। মহাসভার অধিবেশন শেষে আমরা অজন্তা ইলোরা দেখতে যাব কথা ছিল, আমরা ছাত্রেরা ষাট টাকা করে নিলুম, কিন্তু তিন মাস অক্লান্ত পরিভ্রমের পর 'নন্দলালজীকা ষাট রূপেয়া বেতন' নন্দলালজীর সহ্য হল না ! তিনি নিজেও টাকা নিলেন ना, जामारमञ्ज निएं मिलन ना । य यात्र विद्याना भिर्छ (वैद्य करहक মাইল পথ হেঁটে আমরা স্টেশনে পৌছেছি এমন সময় কর্তৃপক্ষের অন্যতম 'সহস্রবৃদ্ধি' মোটর নিয়ে এসে হাজির : "আপনি অপমানবোধ করবেন আমরা বুঝতে পারিনি, মহাদ্বাজী খুব রেগেছেন আমাদের উপর। ফিরে চলুন।" শিল্পাচার্য ফিরলেন না, অগত্যা আমাদের অজন্তা ইলোরায় নিয়ে যাওয়ার জ্বন্যে একটা মোটর দিয়ে গেলেন তিনি। আমরা সেই মোটরে অজন্তা, দেবগিরি এবং ইলোরা দেখবার দূর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেছিলুম সেবার শিল্লাচার্যের সঙ্গে।

মহাত্মাজীর ডাকে পর বংসর হরিপুরার কংগ্রেস নগর সাজাবার ভার निए इराइब्न मिन्नाठार्यरक, जाभि नाना कात्ररंग रार्ट भातिन । किडूपिन আগে শান্তিনিকেতনে গিয়ে দেখেছিলুম, তিনি নন্দন বাড়িটার ছাদে তাঁবু খাটিয়ে হরিপুরার তোরণ সাজাবার জন্য সাধারণ দরিদ্র পদ্মীবাসীর গার্হস্থাজীবনের ও কৃটির শিল্পের বিভিন্ন দৃশ্য দেশী রঙে মোটা তুলিতে পটের মতো করে আঁকছেন, ছাত্রেরা সেগুলি নকল করছে। তাঁর আঁকা তিরালিটি ছবি এবং সেগুলির প্রতিলিপি মিলিয়ে দু'শ'র বেশি প্রাচীর চিত্রে সেবার জাতীয় মহাসভা অধিবেশনে চুয়ান্নটি তোরণ-দ্বার সাজ্ঞানো হয়েছিল, 'হরিপুরা পোস্টার' নামে সেগুলি বিখ্যাত হয়েছিল। সূভাষবাবু ছিলেন সভাপতি, তিনি নন্দলালের স্নেহভাজন কুটুম্বহানীয় দেশনেতা। সেবার তাঁর সঙ্গে শান্তিনিকেতন থেকে বহু ছাত্র গেছল, তাঁর ব্রী, সুধীরা বসুও অধিবেশনের আগে উপস্থিত হয়েছিলেন। ওরকম বিপুল শিলৈশ্বর্যমন্তিত আয়োজন পূর্বে বা পরে আর হয়নি কংগ্রেসের অধিবেশনে । সুভাষবাবুর অপমানে ব্যথিত নন্দলাল তারপর আর যেতেন না কংগ্রেসনগর সাজাতে।

রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে নন্দলালকে একটা চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমি বাজিয়েছি বাঁশের বাঁশি, আর তোমরা সেই বাঁশে মঞ্জরী ফুটিয়েছ ।" কবির আশ্রমে বিদগ্ধ রুচির নরনারীর নৃত্য-গীত-বিদ্যাচর্চার আবহাওয়ায় বাঁশে শিল্পের মঞ্জরী ফোটানোর চেয়ে ঢের কঠিন কাজ কঠোর কর্মযোগী সংগ্রামী গান্ধীজীর সহকর্মীদের নীরস রাজনৈতিক ঘন্ধোদ্বেল স্বাধীনতা যুদ্ধোদ্যমের আখড়ায় আন্তরিক দেশপ্রীতির সঙ্গে অনাবিল সৌম্পর্যবোধ জাগ্রত করে, আত্মবিস্মৃত ভারতীয়দের তাদের স্বদেশের ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে পাথরে ফুল ফোটানো। রবীন্দ্রনাথ নন্দলালের মধ্যে বৃদ্ধি, হুদয়, নৈপুণা, অভিজ্ঞতা ও অন্তদৃষ্টির দুর্লভ সমাবেশ দেখেছিলেন, গান্ধীজীও তাঁর মূল্য বুঝেছিলেন। নিঃস্বার্থ নিবেদিতজীবন শিল্পী তাঁর নিজের নিভৃত অন্তরের সৌন্দর্য সাধনাকে দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রে श्वाधीनठा-সाधनाग्र युक्त करत्र खाठीग्र आत्मामान नवस्त्रीयनत्रम मध्यात করেছিলেন, কল্যাণকর্মে আনন্দকে মূর্ড করে তাকে শ্রীমণ্ডিত 🖁 স্বাধীনতা যুদ্ধে নিজের রীতিতে তিনি যে করেছিলেন। ভূমিকা নিরেছিলেন তা আর কারও পক্ষে নেওয়া সম্ভব হত না বলে 🗜 আমার বিশ্বাস।





# द्याकिषि

201X 8169

## শ্ৰীনন্দলাল বসু

কলাদ্বন, শাক্তিনিকেজন বেলপুর

এম.্সি, সরকার এও সক চৰ নং ক**লেছহে**ছার, কলি**জাত**া চ

#### পরিচয়

যে তুলির কাজের মর্ম্ম জানে সূচের কাজের সৌন্দর্যাটিও সেধরে নেয় সহজে।

যে জানে সে জানে যে তুলি দিয়েই টানি বা সূচ দিয়েই বুনি ছুয়েই তুলা মূল্য আটের হিসেবে!

ঘরের দেওয়াল সাজলো ছবিতে, ঘরের বিভানা পর্দা গালিচা এমন কি ঘরের মানুসগুলিও সাজলো স্লচে বোনা ফুলের এবং পাতার অলঙ্কারে! ভালমন্দ ছোট বড় একথা ওঠার অবকাশই হোলনা আর্টের নানা বিভাগের চর্চার ও সাধনার বেলায়।

গ্রীভাবনীক্রনাগ লাকুর

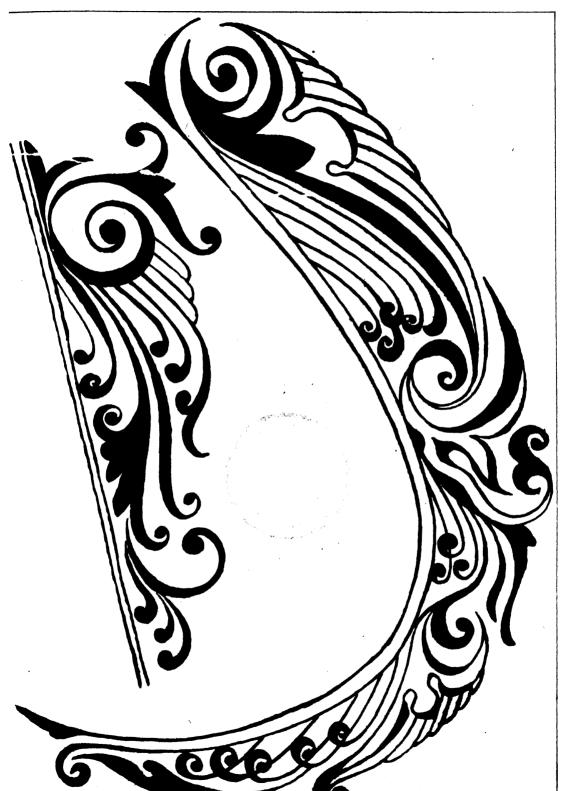



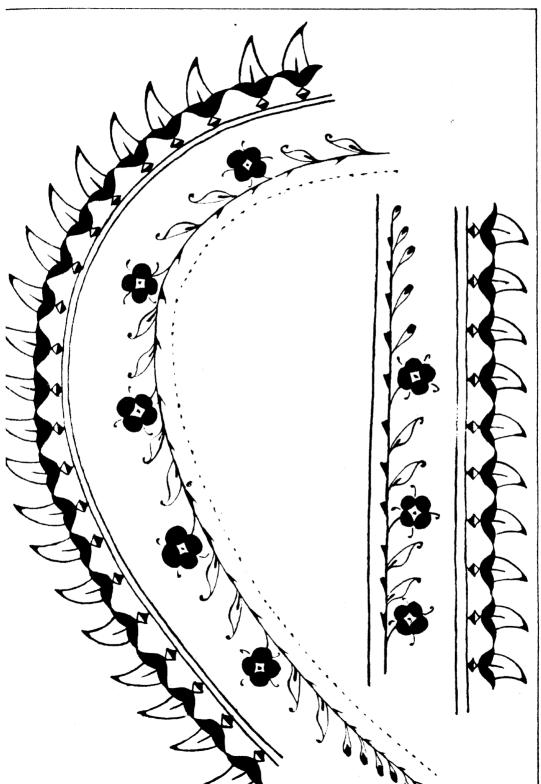

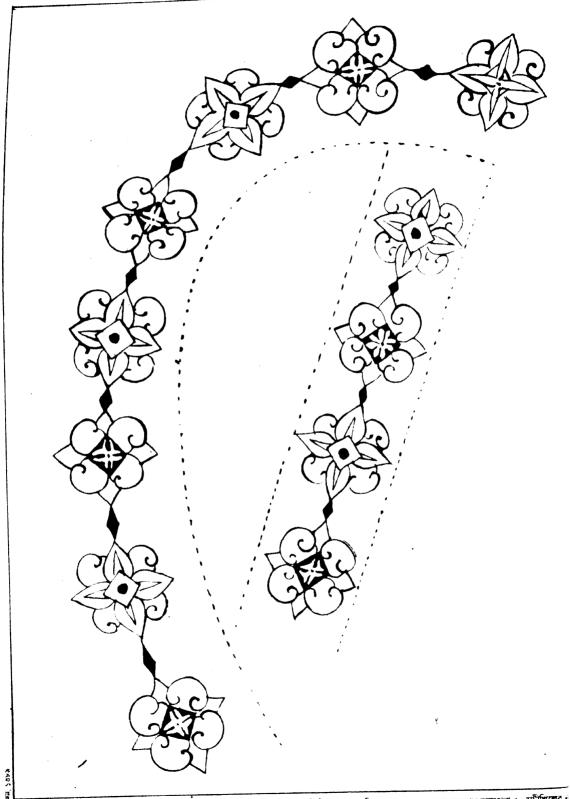

चरित्राचारा व

# মানুষ নন্দলাল

## রানী চন্দ

मानूय नम्ममाम (मथा ठाइ।

মানুষ-নন্দলাল বলে আলাদা কিছু ছিলেন না তো তিনি ! ছিলেন যে শিল্পীতে মিলেমিশে একজন।

নবাই তাঁকে ডাকেন 'মাটার মশার' আমরা বলি নন্দদা। আমাদের
া (শিল্পী মুকুল দে) এই নামেই ডাকতেন, তাঁর কাছ হ'তেই নন্দদা
শিখেছি আমরা। কত ছোঁট ব্যুস থেকেই নন্দদাকে জানতাম।
া আমার বয়েস চার বছর, বাবা মারা গোলেন, কলকাতাতেই ছিলাম
রা সে সময়ে। নন্দদা আসতেন, আমাকে কোলে তুলে নিতেন, আদর
তন। সেই তখন হ'তেই তাঁর স্নেহটুকু আমার বুক ছুঁয়ে ছিল।
গারপর কিছুকালের ব্যবধান। মা ছোঁট ছোঁট ভাই-বোন আমাদের
গকৈ নিয়ে ঢাকা চলে এলেন। বড়দা বিলেত গোলেন। ফিরে এলেন
করেকবছর বাদে। কলকাতার আঁট স্কুলে প্রিলিপালের কাজ
ন। আমরা ফিরে এলাম কলকাতার।

মার্টস্কুলেরই দোতলায় প্রিন্সিপালের ফ্ল্যাট। সে আমলের সাহেবদের । বিরাট বিরাট ঘর, উঁচু ছাদ। চওড়া দেয়াল। পশ্চিমদিকে মন্ত র ঘর, একসময়ে সেই ঘরের মেঝেতে বসে ছবি আঁকার ধূম পড়ে। বড় বড় মেঝে তৈরী করার সময়ে মেঝে যাতে না ফাটে—মাঝা

মাঝি আড়াআড়ি সুত্লীর দাগ দেগে দেয় রাজমিব্রিরা—তাদের রীতি মাফিক। তেমনি দাগ কাটা চার চারটে ভাগ ছিল মেখেতে।

সে সময়ে যামিনীদার (যামিনী রায়ের) ভাড়া বাড়িটি ছিল অতি ছোট। ছড়িয়ে বসে ছবি আঁকার পরিসর ছিল না তেমন। যামিনীদা তখন আগের আঁকা-পদ্ধতি ছেড়ে পট নিয়ে মেতে উঠেছেন।

বড়দা যামিনীদা'কে এনে সেই ঘরের একটা ভাগে বসিয়ে দিলেন, প্রচুর কাগজ দিলেন, রঙ দিলেন, —বললেন, 'যত ইচ্ছে ছবি একে যাও'। যামিনীদা বসে বসে পটের পর পট একে যেতেন।

আরেকটা ভাগে বড়দা ছবি আঁকতেন ছুটির দিনে বা অবসর সময়ে। তাঁর ছবি আঁকার সরঞ্জাম থাকতো তাঁর ভাগের মেঝেতে।

যামিনীদার পাশাপাশি ভাগটাতে বসে গেলাম আমি। তখন সবে আঁকা শুরু করেছি, তাই উল্লাসটা ছিল আমারই বেশী। বাকী একটা ভাগ খালি পড়ে থাকতো, নন্দদা কলকাতায় এলে—তখনকার দিনে প্রায়ই আসতেন, এলে আমার ভাগের মেকেতেই এসে বসে পড়তেন। বড়দা যামিনীদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাতে রঙ তুলি নিয়ে আমার ছবিতে রঙ দিতেন, রূপ ফোটাতেন। আমি তন্ময় হয়ে কুঁকে পড়ে দেখতাম। যেবারে যেটুকু ধরতে পারতাম সেইটুকু নিয়েই আবার আঁকা শুরু

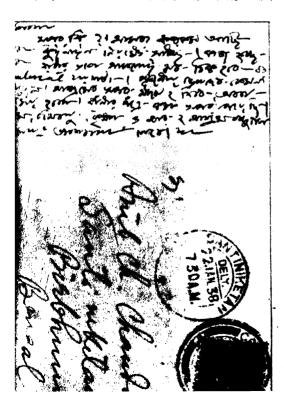





করতাম। নন্দদা এসে এসে ছবিতে যেন রস সিঞ্চন করতেন। সেই তখন হতেই সারা মন প্রাণ দিয়ে নন্দদাকে আঁকড়ে ধরেছিলাম, সে মুঠি এতটুকু তিলে হয়নি কোনদিন।

নন্দদার হাতে যেন যাদু খেলতো। দেখতাম —বড়দা তখন একটা বড় ছবি আঁকলেন। ছবিখানা অনেক আগের করা, ছোঁট আকারের ছিল,—সেখানাই বড় করে বড় কাগজে এঁকেছেন। তখনকার দিনে মোটা কার্টিজ কাগজ কাঠের ফ্রেমে আট্রেক আঁকতে হত এইসব ওয়াশের ছবি। গঙ্গালানের ছবি, ঘাটো বুদ্ধা প্রৌটা ও যুবতী বধু—তিনটি নারী। বৃদ্ধা লানান্দে ঘাটে বসে জপ করছেন, প্রৌটা স্থানশেবে পারে উঠে দাঁড়িয়েছেন, বধৃটি-গলা জলে—তখনো আর একটা ভূব দেবে আশা। সারাহ্মকাল। ঘাটের অশ্বর্থগাছের পাতাভরা ভাল জলের উপরে এসে পড়েছে। জল মাটি আকাশ সব মিলিয়ে পূর্ণান্দ ছবি একখানি। এই ছবিটি আঁকবার কালে বার কয়েক এসেছেন নন্দদা —যথারীতি বসেছেন আমার ছবি নিয়ে। আঁকতে আঁকতেই গল্প করেছেন বড়দা যামিনীদার সঙ্গে। কিছু সময় কাটিয়ে চলে গোছেন।

বড়দা বার বারই বলতেন, 'নন্দদা আমার ছবিতে একটু হাত দাও'। বড়দাও বুঝতে পারতেন ছবিটা যেন শেব হয়েও শেব হতে চায় না। কোধায় যেন একটা অভাব।

একদিন-সেদিন বড়দা খুবই আগ্রহ নিয়ে বঙ্গে আছেন।

নন্দদা আমাকে বললেন,—ঘন করে থানিকটা চাইনিজ ইংক্ গোলো তো, আর কিছুটা ইণ্ডিগো, আমি রং গুলছি, নন্দদা তাকিয়ে আছেন ছবির দিকে।

নন্দদা একটা বড় চওড়া ফ্ল্যাটব্রাশ জলে ডুবিরে ছবির নানা অংশ একট্ ভিজিয়ে নিলেন। আর একটা চওড়া ফ্ল্যাটব্রাশের ডগা দিয়ে ভূলে নিলেন চাইনিজ ইংক আর ইণ্ডিগো পর পর একটা ব্রাশেই, নিয়ে ঘাটের পার থেবে কয়েকটা ক্রোক দিতে দিতে গলার উপর দিয়ে চলে গিয়ে আকাশে মিলে গেলেন। সন্ধ্যের কালো কালো ঢেউগুলি ঘাটের কাছে এসে ছলাৎ ছলাৎ করে ধাকা খেয়ে উঠলো। বড়দা খুশীতে হেলে উঠলেন। নন্দদা হাতের তুলি নামিয়ে রাখলেন।

त्य चनात्रा जावावा वास्त्राचा गांत्रिजीवा कात प्रधारा कात शासीद कथा वस्तुरुन

বাইরে গেছেন, নন্দদা তাড়াতাড়ি তাঁর কাগজে পটের স্টাইলে একখান ছবি একে রেখে দিলেন। যামিনীদা এসে প্রথমে অবাক হতেন, পরে বুবাতেন, হাসতেন। হেসে ছবিখানা যত্নে পালে তুলে রাখতেন।

যামিনীদার তখনকার সেই সব ছবি দিয়ে আর্টস্কুলে প্রথম থামিনীদার ছবির একজিবিশন হয়। বড়দাই ব্যবস্থা করেছিলেন সব। এ কাজটা করতে তিনি ভালোবাসতেন এবং অতিশয় নিপ্ণভাবে করতেন। মনে আছে একজিবিশন শেবে থামিনীদা দাগকাটা তাঁর মেঝেতে বসে আছেন বড়দা এসে একগাদা নোট তাঁর মাথার উপরে পুস্পরৃষ্টির মতো ছড়িত দিলেন। থাক—এ' প্রসঙ্গ আলাদা।

এর পর তো আমরা দুবোনে চলেই এলাম শান্তিনিকেতন।
প্রকাশু বনস্পতি, তার তলায় শালপিয়াল লতাশুলা কা
কী—সবশেষে একেবারে মাটি ছেয়ে মাটির বুক ঘেষে লুটিয়ে আছে ।
ভাস—সবার ন্নেহসিক্ত ছায়া তলে তা'তে ফুল ফোটে লাল নীল হল্ন
গোলাপী। ঘাস জানতেও পারেনা কে ফোটালে ফুল। কে দিল তারে
নিরাপদ আপ্রয়।

নক্ষদার ছায়ায় আমার ভূমিটুকু চিরকালের মতো পাকাপোক্ত হয় রইলো।

মানুষ-নন্দলাল লিখতে হবে—ঘরে ঘরে তাঁর অফুরন্ত ভাণ্ডার, ত দূরে যাবো না কোথাও । হাত পাতবো না কারো দোরে । আমার ঘরে ই আছে তা হতেই ধরে দেব যা পারি । তাতেই অনেক হবে ।

অজন্র পোস্টকার্ড আঁকতেন নন্দদা, সাদা পোস্টকার্ড কতকগুলি ক তাঁর সঙ্গেই থাকতো। চলতে ফিরতে কথা বলতে বলতে তি আঁকতেন। এইসব কার্ডের বেশীরভাগ অংশই দিতেন তিনি তাঁর ছা ছাত্রীদের। বিজয়াদশমী নববর্ষে বা বিশেষ বিশেষ দিনে নিয়মিত পেত আমরা তাঁর আঁকা কার্ড। চিঠি গত্রও লিখতেন এইরকম কার্ডেই সর্বদা তাঁর আঁকা কার্ড পাবার আগ্রহে তাঁকে একে কার্ড পাঠাতে আমাদের উৎসাহ ছিল কত।

আমি কলকাতায় থাকাকাল হতেই নন্দদা আমাকে কার্ড এর্গ পাঠাতেন। কখনো তাতে কিছু লেখা থাকতো, কখনো ছবিই ক বলডো। সেই প্রথম দিকে কলকাতায় একদিন একটা মুরগী এ

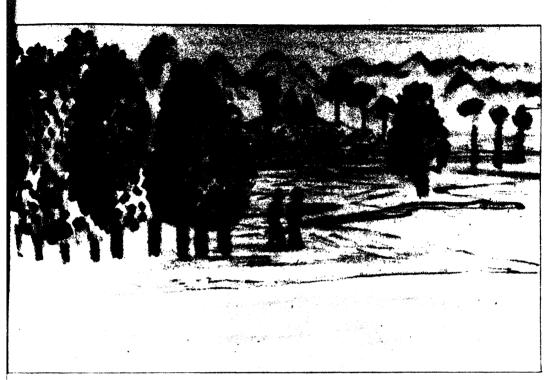

নন্দদাকে। উত্তরে নন্দদা একটা কার্ড পাঠালেন—রংচঙে একটা মুরগী ছুটে বেডাচ্ছে বনে। লিখলেন, এটা বনমুরগী, মেরে খাওয়া ছয়েছিল,—ছবিতে আবার বাঁচিয়ে দিয়েছি। মুরগী বাঁচাতে শিখলে মেরে খেও।

একটি মেয়ে তকলীতে সূতো কাটছে—একে পাঠালাম নন্দদাকে। নন্দদা পাঠালেন কার্ড, কার্ডের মেয়েটিও তক্লীতে সূতো কাটছে। আঁচল উড়েছে চুল উড়ছে—হাত নামছে উঠছে—তক্লী ঘুরছে ফুর ফুর করে মেয়ে সুতো কেটে চলেছে। দেখে দেখে কেবলি মনে হতে লাগলো আমার মেয়েটি বড় ধীর, সূতো বড় বেশী মোটা। আর এর সূতো যেন হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়া। চোখে ধরা যায় না—এত মিহি।

এই ছিল তাঁর শিক্ষা দেবার পদ্ধতি। **তাছাড়াও যখন যেখানে** যেতেন—যোগাযোগ সর্বদা সমান রাখতেন। এ**ই কার্ডের মাধ্যমে তি**নি লাছে কাছেই থাকতেন। তাঁর সঙ্গে যেন না-দেখা **জায়গাগুলি দেখে দেখে** বেড়াতাম। বৃদ্ধগয়ায় গেলেন—এঁকে পাঠালেন, লিখলেন,—এই পাহাড়ে বুদ্ধদেব থাকতেন, আর চারদিকের গ্রামে ডিক্ষা করতেন। এটি নিরঞ্জন नमी ।

নদীর বালুরেখায় বুদ্ধদেব চলেছেন পায়ে পায়ে ছাপ, চোখে ভেসে

সূজাতার গ্রামে গেলেন, কার্ড পাঠালেন, এই জায়গাতে সূজাতার বাড়ী ছিল। যেখানে ভগবান বৃদ্ধকে তিনি পায়েস খাই**য়েছিলেন সেখানে একটা** পুরাতন স্কুপের ভগ্ন অংশ পড়ে আছে।

আবার এই কার্ডের লিখনেই কখনো কখনো তাঁর মনের গভীরের একটু আধটু সুর ওনেছি সেইটুকু নিয়ে আজো নাড়াচাড়া করি। লিখেছিলেন একবার, গতকাল মহাখ্যাজীর নিকট হতে ফিরলাম। মহা<mark>খ্যাজী বোখের</mark> নিকট 'বিথল' বলে জায়গায় ছিলেন। এখান হতে প্ৰায় কৃঞ্চি দিন ঐখানে ছিলাম। রানী, প্রকৃতির সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে দেখলাম মানুষ তার <sup>মধ্যে</sup> প্রধান। তার সঙ্গে কেন মনের মিল হল না ? গা**ছ পাথর আকালে** মন কেন হাহা করে আছড়ে পড়ছে ? এই প্রশ্ন আমার মনে জাগছে। খোলা আকাশে নিজেকে হারাই। মানুষের <del>অন্ধকার মনে-পথ হারাই</del>। কথা কয়টি আজো মনের গভীরে গুল্পন করে বেড়ায়—কেন এমন

নব্দদা সেবার হাজারিবাগে গেলেন। কার্ড পাঠালেন, লিখলেন, আজ হয়তো আশ্রমে পৌচেছ। ভালো আছো তো ? আমি এখানে এসেছি প্রায় এकमात्र र'न, वर् शदम । क्षमणे ভारमा अत्निहिमाम, मन्म উপकाद रय নাই। ছবে বড় শুকনো। পাহাড় জন্মল শালগাছ ধৃধৃ করছে। লোকজন চলছে কোনো স্মৃতি নাই। কে এদের এমন করে মেরে দিয়েছে ? দেখলে মনটা শুকিয়ে যায়--বড় নিরাশ হ'তে হয় । হাহাকার পড়ে গেছে । অন্ন নাই অন্ন নাই রব।

इवि आँकि कान्नात मरणा, क्रांत्थित जन थरत त्राथा याग्र ना, यरत शर्फ । ইহাতে কাহারো উপকার নাই। উপায়ও নাই বটে।

আশ্রমে গেলে আবার দেখা হবে। নৃতন মেস দেখতে পাবো এই আশা নিয়ে ক্রিরছি। আকাশটা বিধবার সাদা কাপড়ের মতো দেখাচ্ছে, দেখলে বুকটা ধড়াস করে ওঠে। ....

মানুষের দুঃখে নন্দদা যেমন কাতর হ'তেন, প্রকৃতির দুঃখও তাঁকে তেমনি ব্যথিত করে তুলতো, বারে বারে দেখেছি তা'।

নন্দদার কথা কতভাবে বলবো ? তিনি ছিলেন আমার সকল সুখে দুঃখে নিত্য শুভাকাঞ্জী—আমার বন্ধ 🗆

আমি তখন কলকাতায়, অভিজ্ঞিতের জন্মসময় ঘনিয়ে আসছে। নন্দদা খুবই চিন্তিত, নন্দদাকে চলে যেতে হ'ল ফৈজপুরে—কংগ্রেস অধিবেশনের তোরন সাজ্ঞাতে। সেখান হতে কেবলই কার্ড, পাঠাতেন আমার স্বামীকে—'রানী কেমন আছে' 'রানীর খপর দিবে' 'রানীর 'খপর' যেন ঠিক সময়ে পাই'। অভিজ্ঞিতের জ্বদ্মের খবর পেয়ে লিখলেন<del>া ও</del>ভ সংবাদ পাইয়া বড় খুশী হ'লাম ৷ দীর্ঘজীবী হোক—সুখে থাকুক—আমার আশীব্দদি'। সেই কার্ডটিতে একে ছিলেন শিশু বুকে আঁকড়ে নিয়ে বসে আছে ওখানকারই একটি পাহাড়ী মেয়ে।

অভিজ্ঞিতের নামকরণ হয়ে যাবার পরও তাকে তিনি কখনো 'গুণু', कथरना 'रथाकन' कथरना वा 'वाका' वर्रण উল্লেখ कরতেন। তার জন্য **আলাদা করে কার্ড পাঠালে তাকে 'জের্চু' বলে সম্বোধন করতেন। এই** ্রজেঠু' সম্পর্ক নিয়ে আমাদের স্বামী-ব্রীর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছিল। নন্দদাকে অন্তিজিত আমার সম্পর্ক নিয়ে 'মামা' বলবে, কি, স্বামীর সম্পর্ক 🐇 নিয়ে '**ভেঠু' বলবে**। স্বামীই জিতলেন শেষটায়—তাঁর কথার জোর राणी। नममा হেসে जाँत निकछार स्मार्टन निर्मान।





কলাভবনে—নন্দদা যেখানে বসে ছবি আঁকেন সেখানে। নন্দদা ছবি আঁকা থামিয়ে অভিন্নিতকে কোলে বসালেন। বসিয়ে রঙভরা তুলি তার মৃঠিতে ধরিয়ে সেই 'মুঠি' নিজে মুঠো করে চেপে ধরে কাগজে কাগজে ছবি আঁকালেন। নন্দদার ভেঙ্কের পাশে একটা ক্লেট আর ক্লেট-পেলিল থাকতো। সেই পেলিল ধরিয়ে ক্লেটের এ'লিঠ ও'লিঠ এঁকে ভরিয়ে দিলেন। আমি বসে বসে দেখলাম।

অভিজিত পাঁচমাসে পড়তে আমি তাকে নিয়ে শিলচরে শশুরালয়ে গেলাম। শুরুদেব সেবার গরমে গেলেন আলমোড়ায়। আমার স্বামী ও গেলেন সেই সঙ্গে।

আশ্রমে ফিরবার আগে শিলচরেই অভিজিতের অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা করলেন গুরুজনরা, নন্দদা 'খবর পেরে ফার্ড পাঠালেন,—'খোকার অন্নপ্রাশনে একটা বাজিয়ে পাঠালাম'। উপ্টোলিঠে লিখলেন 'খোকনের অন্নপ্রাশনে আমার আশীর্বাদ পাঠালাম। দীর্ঘজীবী হয়ে তোমাদের ও সকলের আনন্দবর্ধন করবে। কেন জানি আমার মনে হচ্ছে ও আরটিন্ট হবে। ভগবান করুন ও যেন একটা বড় আরটিন্ট হয়ে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করে।

অন্নপ্রাশনের সময়ে একটা থালায় সোনা রূপো বই কলম মাটি ধান নানা—কিছু সাজিয়ে শিশুর সামনে ধরার রীতি, শিশু কোন জিনিসটি হাত বাড়িয়ে আগে তুলে নেয়। সেই তুলে নেওয়া দ্রবাই নাকি ইন্সিত দেয়, বড় হয়ে শিশু বিদ্বান হবে, কি, ভূমি সম্পত্তির অধিকারী হবে, কি, প্রচুর অর্থ উপার্জন করবে।

আমি সে সময়ে চেয়েও দেখিনি— অভিজিত তার মুঠিতে কি বন্ধু তুলে নিল। আমার চোখে ছিল নন্দদার শক্ত মুঠির ভিতর একখানি কটি কোমল মুঠি—সে মুঠিতে নন্দদারই তুলিটি ধরা।

নন্দদার স্নেহ মমতার কথা মুখে বলা যায়না। অতলের তল কি ধরতে

পারা যায় এই হাত দিয়ে ?

আমার স্বামীর দ্বর হ'ল। এ' অনেকদিন আগের কথা। অভিজিত তখন দশ মাসের শিশু। তিন দিনের দিন ডাক্তারবাবু বললেন, ভালো দেখছি না, কলকাতায় নিয়ে চলুন, কলকাতায় নিয়ে এলাম। প্রবল দ্বর। পাঁচদিনের দিন থেকে প্রলাপ বকতে শুরু করলেন। ডাক্তাররা বললেন চিইন্দয়েড'। তখনকার দিনে টাইন্দয়েডের ওবুধ এখনকার মতো ছিল না। ধরতে গেলে কেবল শুশ্রুষা। উপরই রাখতে হত রোগীকে। ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় চিকিৎসা করছেন, সেবা করছি আমি। অন্য কাউকে দিয়ে হবে না। ঐ স্বরের খোরেও আর কেউ তাঁর সেবা করলে অসন্তোব প্রকাশ করতেন। ডাঃ কুমুদশঙ্কর চেয়েছিলেন পাকা নার্সের ব্যবদ্ধা করতে। ব্যাপার দেখে বললেন—থাক।

সাতচন্নিশা দিনে ছাড়লো সেই শ্বর। শান্তিনিকেতনে নন্দদা রথীদা—সবাই চিন্তিত। শুরুদেবের সেই সময়ে ইরিসিপ্লাস হয়—তাঁকে নিয়ে সকলে উদল্লান্ত। তারই মধ্যে নন্দদা নিয়মিত খবর নিতেন—লোক পাঠিয়ে, চিঠি দিয়ে, নানা প্রকারে। লিখতেন—অনিলের জন্য আমরা সকলেই—বড় চিন্তিত আছি। প্রত্যেক ডাকে তার খপরের জন্য আমরা উদগ্রীব থাকি।

আমি প্রথম থেকেই নিয়মিত আমার বামীর খবর দিরে শুরুদেব রবীদা নন্দদা—ওঁদের একজনকে রোজ চিঠি দিয়ে যাছি । সেই চিঠিতে সবাই খবর জানতে পারতেন । মাঝখানে একবার আমার বামীর অবস্থা খুবই খারাপ হল । সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে গেল আশ্রমে । সকলের আশঙ্কা উদ্বেগ, আমার আতঙ্কগ্রন্থ মন—সব মিলিয়ে যেন আসন্ন এক প্রলয়ের দিন—মনে হয়েছিল সেই দিনটায় ।

বীরে বীরে ওঁর অবস্থা একটু ডালোর দিকে মোড় ফিরলো । সবার মনে আশা কিরে এলো । নন্দদা লিখলেন, 'অনিল যে সৃস্থ হয়ে উঠছে তাতে

त्रम् वित्नायम् ७७४३





মামাদের কত স্বস্তি হচ্ছে তা বলবার নয়'।

এ'কয়দিন নন্দদা আমাকে কার্ড পাঠাননি পত্র লেখেননি। তাই লখলেন,—'আমি পত্র দিই নাই দু'টা কারণে। ভগবানের দোহাই দিয়ে তামায় আশ্বন্ত করবো তা'ভালো লাগে না। ....আমি পত্র দিলে তুমি গ্রাপত হবে তা' আমি জানি, কিন্তু আমি কেন নিশ্চিন্ত আছি জানো ? দারণ নির্মল তোমার পালে আছে। তাঁকে আমি সর্বরকম দায়িত্বের ইপযুক্ত বলে জানি। তিনি আমাদের সকলের হয়ে অনিলের সেবা হ্বছেন।

তমি বাস্ত হয়ো না, অনিল শীঘ্র সম্থ হয়ে উঠবে—এ'আমার আন্তরিক মাশীবদি।

এই সময়ে নন্দদা আমাকে একটি কার্ড পাঠিয়েছিলেন শান্তিনিকেতন তে।—ঝরে পড়া অশ্বর্থপাতা রোদে জলে সবুজের সব অংশটুকু াুইয়ে কেবল জ্ঞালিটুকু নিয়ে পড়ে থাকে তলায়, সেই একটি এশ্বর্থ পাতার জালি কার্ড আটকে চারদিকে কালো লাইনের নকুশা একে াধ্যে খানটায় দু'টি কচি সবুজ পাতার ডগায় লাল হলুদ পাপড়ির একটি ল জ্বলজ্বল করছে।

চিঠিতে যা লিখলেন তার শত শত গুণ আশীবদি পাঠালেন তিনি এই অন্ধর্থ পাতায় ধরে দিয়ে। নিরস নিষ্প্রাণ শুকনো পাতার জালির বকে মাবার রঙে রসে প্রাণ ফিরে আসবে, ফুল ফুটবে। বললেন 'ভয় নই---আবার সব হবে'।

আমার স্বামী দিনে দিনে সৃষ্ণ হয়ে উঠছেন। যত সৃষ্ণ হচ্ছেন ততই ্যন তাঁর রাগ বাড়ছে। দেহ শুকিয়ে চারভাগের একভাগ, কন্ধালসার মূর্তি। হান্ধা। আমিই দু'হাতে তুলে বালিশে ঠেস দিয়ে খানিক বসিয়ে দিই—আবার তেমনি করে তুলে শুইয়ে দিই। ভার নেই দেহে। এ'অবস্থায় ভালো করে রাগতেও পারেন না, দু'তিন সেকেণ্ডের জন্য গগটা হয়, রাগটা হয়েই ঘামতে আরম্ভ করেন, সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্লান্থিতে ্বমিয়ে পড়েন। খুব সামলে থাকতে হচ্ছে তাই।

নন্দদা'র যত ভাবনা ওর জনা, তা'র চেয়ে বেশী ভাবনা যেন আমার ঙ্গন্য । বারে বারে লেখেন, 'খুব সাবধানে চলা চাই । সেবার যেন ত্রুটী না য়ে। দুর্ববলতার দরুণই অনিলের রাগ বেড়েছে। তুমি কিন্তু ধৈর্য ধরে

আমার স্বামী আরও একটু সুস্থ হলেন। নন্দদার চিঠি পর পর আসে।

লেখেন, কর্তার মেজাজ কি একট নরম হল ? তা'কে বোলো—'বোঙ্গার' পূজাটা এবারে নিশ্চয়ই দেব !

'বোঙ্গা' সাঁওতালদের দেবতা। হাডিয়া-মাংস পঞ্জোর উপকরণ, প্রসাদও তাই। এই কারণে বোঙ্গার পূজার লোভ দেখাতেন নন্দদা। এটা ওঁরা কথায় কথায় প্রায়ই বলতেন।

স্বামী যখন একট ভালো থাকতেন—নন্দদা'র চিঠির এই খবর টকই দিতাম। হাসতেন। নন্দদা বলেছিলেন তমি ভালো হয়ে ওঠো, 'বোঙ্গা'র পজো দেবো।

কিছুদিন বাদে নন্দদা এলেন, আমার হাতে কিছু ফলবেলপাতা দিয়ে বল্লেন—'চুপি চুপি এটা অনিলের বালিশের তলায় রেখে দিও। কাউকে বোলো না কিছ' ৷

আমার স্বামী ভালো হয়ে উঠছেন, নন্দদা দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে প্রজো দিয়ে এসেছেন। তারই আশীবাদী পুষ্প বিশ্বপত্র দিয়ে গেলেন সেদিন।

নন্দদা মথে কোনদিন বলতেন না তেমন কিছু। ঐ ছবির জগতেই ফাঁকে অবকাশে নিজেকে একট ছেডে দিতেন। ঐ একটতেই যোগাযোগ গভীর হতে গভীরতর হত।

তখন শুরুদের আমাদের নিয়ে চন্দননগরে আছেন। শ্যামলীবাডি পরোপরি মেরামত হলে ফিরে আসবেন। মাটির বাড়ি নতুন এক্সপেরিমেন্ট, মেরামতের প্রয়োজন হয়। নন্দদা ছবির পাশে পাশে লিখে পাঠান—'শাামলী মেরামত হয়ে গেল, গুরুদেবকে নিশ্চিম্ভ থাকতে বল 🕆

আসতে লিখেছ, আর কোথাও নড়তে ইচ্ছা নাই। তোমারা কতদিন থাকবে—লোভও হচ্ছে। অবসাদ এখনও ঘচে নাই। জানি চিম্ভা করে ফল নাই, চিন্তা করা অভ্যেস হয়ে গেছে মাত্র। পশ্চিম আকাশ কালো মেঘে ভরে গেছে, গুরু গুরু ডাকছে, বৃষ্টি হবে বোধহয় । চোখ জলে ভরে আসছে আনন্দৈ না অভিমানে । ভগবানের উপর অভিমানও হয়, ভালে। লাগে, —এ বড় অন্তত।

নন্দা দুরে কোথাও গেলে অত কাজের মধ্যেও সেখানকার কাজকর্মের কথা লিখে জানাতে ভূল হত না কখনো তাঁর : ফৈজপুরে মহাত্মাজীর ডাকৈ গেলেন, কত কাজ—কংগ্রেস অধিবেশনের সমস্ত **ডেকোরেশনের ভার তাঁর উপরে। নতুন ধরনের করতে হবে** সব লিখলেন—আমাদের কাজ শেষ হতে আর তিন চার দিন লাগরে : আজ সকালে মহাত্মাজী এসেছিলেন। আমাদের কাজ দেখে অত্যন্ত খুশী 🧗





ছলেন। বললেন, 'এই ত চাহ্তা থা,—খুব সিম্পল আওর সুন্দর হ্যায়।' প্রথমেই দেখে বললেন, 'ফঁস গ্যা হ্যায় ?'

এবারে গেটের নামগুলি এইরাপ হরেছে,—'শিবাজীতোরণ', 'ঝাঁসিরাণীতোরণ', 'সুভাষতোরণ', দেনাপতি বাপট তোরণ' (?) 'শোলপুর শহীদতোরণ' (?) 'সর্বজনিক কাকা'—ইত্যাদি। পরে গেটগুলির ছবি পাঠাবো।

আমার স্থামী ছিলেন কৌতুক রসে ভরপুর, নন্দদার সঙ্গেও ছিল তাঁর এই রসেরই সম্পর্ক। নন্দদা এটা উপভোগ করতেন, ভিট্রলনগরে কংগ্রেস অধিবেশনের গেট তৈরী হচ্ছে কার্ডে একেছেন, নন্দদা ভারার উপর উঠে বসেছেন, ভিতরে গাধারা ঢুকে নিশ্চিম্ব মনে চড়ে বেড়াছে। পাশে লিখেছেন, অনিল—গেটের খপর ইহারা জানে না, এবং নন্দলালকেও চেনে না।পরে এখানে কড়া পাহাড়া বসবে, টিকিট লাগবে।

্ আর একটা কার্ডে—এই কার্ডটা কোথা থেকে এসেছিল বুঝতে পারছি না—কতকাল আগের কথা। পেলিল কালি সবই ঝাপসা হয়ে যায়। মনও।

লিখেছেন, 'অনিল—এ'এক অজীব দেশে আছি। এদের পাগড়ি ও ছুতাই সর্ববর। কথা খানিকটা ওড়েদের মতো। বড় কঠিন জাত, শোলমাছের প্রাণ। মাছ মাসে খাওয়ার নামও পর্যন্ত করবার জো নাই। গান যে কি জিনিষ এখানে এসে বুঝলাম। তবে একটা হাটে ইহাদের লাইখেট। টের পাওয়া গোল। বেশীরভাগ মেরেরা হাট করে। খুব বেচাকেনা, নানারকম শস্য জোয়ারীর কামিনী ধান, ওড়ের জিলাপী, যুক্বি। ১৮ হাত মারাঠী শাড়ি আর নাগরা জ্তা। হাতে গড়া বড় বড় থিটা হাঁড়ি। মেরেরা কাছা দিরে ধাকা মেরে চলে। পুরুষরা পাগড়ি বঁধে ৬ সেরি নাগরা পরে গোঁপে তা'দিয়ে হড়বড়র করে চলে। ইত্যাদি। ছু আমার কাজ এবার আটিস্টের নয়, গ্রাম রচনার। আমার অবস্থা যেন জল

হতে মাছকে ডাঙায় তোলা হয়েছে।

রামলীলাটা এখানে আনতে ইচ্ছা করি। মহান্মাজীকে জিজ্ঞাসা করে পাঠিরেছি। নিয়ে আসাটা ভালো হবে কি ? গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করো।'

গুরুদেব মংপুতে আছেন, সঙ্গে আছেন আলুনা ও আমার স্বামী। স্বামী সেখানকার খাবার বিবরণ দিয়ে বোধ হয় চিঠি লিখেছিলেন নন্দদাকে। নন্দদা লিখলেন, 'অনিল তোমাদের খপর পেলাম। দেখ, আলুতো কুমড়ো হয়েছে—বেন কুমড়োপটাস না হয়ে যায়। তোমায় কিরূপ দেখাবে ফিরলে পরে, তাই বসে বসে কল্পনা করছি। একটা কল্পনা করে ছবি একে পাঠাবো। ....এখানে আমরা তো মোমবাতির মতো গলছি গরমে। ব্রীজ্ঞ ক্লাব চলছে এয়ার টাইট কম্পার্টমেন্টে। সুধাকান্ত টাক ভূঁড়ি ও দন্ত খুলেই বেড়াছেন ধীর পদবিক্ষেপে। বিনোদকে মাঝে মাঝে মাঠের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। কিন্তর একেবারে গলা খুলে ফ্রেঞ্চ-সঙ্গীত করছে আশ্রম প্রতি ধ্বনিত করে। আর সব ভালোঁ।

বিদ্যা বলে কলাভবনের একটি মেয়ে মজ্বঃফপুর থেকে কিছু লিচু পাঠিয়েছিল নন্দদাকে, আমার স্বামীর জন্যও কিছু দিতে বলেছিল, স্বামী তখন আলমোডায়। লিচু পাঠানো সন্তব নয়।

নন্দদা কার্ডে কয়েকটা লিচু আঁকলেন। লিচুর গায়ের আঁশ আঁকতে আঁকতে কৈ মাছের আঁশ মনে পড়লো। রসালো লিচুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পৌটমোটা একটা তেলভরা কৈ মাছ আকলেন। একে আমার স্বামীকে পাঠালেন পাহাড়ে। লিখলেন—'বিদ্যা ডোমাকে লিচু দিডে বলেছিল—ডাই পাঠাছি, কৈমাছটা ফাউ।

সেই তেলভরা কৈ, রসেভরা লিচু আজো তেম্নি আছে— এ'কি শুকোয় কখনো, না—পচে নষ্ট হয় গ

এইভাবে নানা রকম কৌতুক রসিকতার আদান প্রদান হত ওঁলের দু'জনের মধ্যে।





এ'সব কথা কাহিনীর শেষ নেই। সেই সব মজারই কি শেষ ছিল ?
শিশু অভিজিতের চারমাসে দাঁত উঠেছিল সতিাই, কিছু সাতমাসেই
নাকি সে কথা বলতে পারঙে এইরকম একটা খবর আমার স্বামী দিয়ে
থাকবেন নন্দদাকে। নন্দদা লিখলেন, খোকার দাঁত ওঠার কথা ভনেছি
কিছু কথা ফোটাটা আশ্চর্য্যের নয়, (অর্থাৎ কা'র ছেলে দেখতে হবে
তো ?)

একদিন কলাভবনের দু'টি ছাত্র মস্তবড় সৃদৃশ্য একটা প্যাকেট নিয়ে এলো—রঙীন কাগজে মোড়া। বললো—মাষ্টার মশায় পাঠিয়েছেন আমার স্বামীর জন্য। কি আছে ভিতরে ? স্বামী উত্তেজিত, না জানি কি শিল্প সন্তার পাঠিয়েছেন মাষ্টারমশায়। খুলে দেখা গেল একটা ভাঙা মোড়া। সঙ্গে একটি চিরকুটে লেখা, অনিল, এই মোড়াটী পাঠালাম, ইহার অবস্থাটা দেখ। এরজন্য তোমায় খেসারত দিতে হবে। কে ইহার ক্সন্য দায়ী—রানী জানে।

ঘটনাটা হ'ল—একটা ভাঙা মোড়া পড়ে ছিল কলাভবনের বাইরে।
নন্দদা বললেন, 'রানী একটু বোসো তো ঐ মোড়াটার'। বসলাম, বসেই
উঠে পড়লাম। নন্দদা আর যারা ছিলেন কাছে—হেসে উঠলেন।
পরিকল্পনাটি নন্দদা'র আগে হ'তেই তৈরী ছিল। আমি ভারী মানুষ যেন
আমার বসাতেই মোড়াটার এই অবস্থা হ'ল। ব্রীর সকল দায় তো
স্বামীরই। স্বামীকে একটু জব্দ করবার কৌশল ছিল এটা।

নন্দদা তখন ভিট্রলনগরে। আমার স্বামীর হাতে 'আঁকা' বলে কিছু আসতো না। আঙ্গুলের কাজ বলে কিছু জানতেন না তিনি। একবার গুরুদেব তাঁকে একটা পেলিল কাটতে দিয়েছিলেন হাতের কাছে আর কেউ ছিল না বলে। আমার স্বামী পেলিলটা যত কাটছেন তত শীব ভাঙছেন। ভাঙতে ভাঙতে পেলিলটার যখন চার আঙ্গুল বাকী, গুরুদেব বলনে,—"রেখে দে, আর কাটতে হবে না তোকে। প্রতিজ্ঞা কর আর



কোনদিন তুই হাত দিবি না আহার পোলালে।

খামী খাড় নেড়ে বললেন, 'আন্তে মা'। বলে পানিয়ে বাঁচলেন। এ'হেন লোক কলমে পেলিলে দাবা ক্রেটা একটা ছুপো ছবো খাড়া করলেন একদিন একটা কার্ডে। আইছ বিনাট পোল ভোড়োটাই হল প্রমিনেট। কার্ডখানা নক্ষা'কে পারীয়ে দিলেন ভিট্ননাকরে,—বে, আপনার একটা, পোটোট ক্রিকে পারীয়ার।

দিন কয়েক পারে নশালা একটা আয় পাঠালেন কর নাছে। আন্তর উপরে লেখা 'সাবধান'। খুলবার সময়ে ভিড্তের পুরিয়াঞ্চলি পরে খলবে।

এ'কে খামে চিঠি—যা নাকি নক্ষা করেন না বড়ো—ভাষ উপরে 'সাবধান' ইত্যাদি দেখা, কি ব্যাপার ? পুরিয়াই বা কিলের ?

পুরিয়াতে ছিল দুটা 'কিসু'। নালানা লিবেছেন 'একটা ভোৱার রাখায় ছাড়বে, তা হলে এরাপ গৌল আছার দিলা আরো পজাবে, আর একটা শুনদানালকে দিবে—ভাহার দান্তিতে ছাড়কেন। ভা হলে ভাহার দুংখটা বাবে'।

নন্দদা একবার কী সুন্দর একটি কজনার বাড়ি উচ্চে পাঠিরেছিলেন 'চা চক্রের' জন্য । লিখেছিলেন একটা 'টা চক্রের' কল্মা করে পাঠালাম, পঞ্চাশ জনের মতো জারগা ববে । এটা বর্মান্য পাহাড়ের একটা করা দেখে মাথার এসেহে'।

দিনদার নামে ভালো করে একটা হা চলের বাছি বারাবার কথা ছবিল তখন কিছু কেন বে এই নকশাটা না হয়ে একন দেটা আছে সেটা ছ'ল বলতে পারছি না। এটি হলে বড় সুকর ছ'ভ। কেন আটি থেকে বরে তুকছি বর হতে বাইরে আলছি। মুই-ই-একে অতের অতি কাছাকাছি।

কলাভবনের ছাত্র ছাত্রীরা ছিল নালার প্রাপ, অপরিনীয় ছেছ ভালোবালা দিয়ে তিনি তেকে রাখর্জের ভালের। দেখানে ভালোমাল সব



দায় ছিল তাঁর ানজের। কলাভবন নিয়ে কেউ কোনো কথা বলতে সাংস করতেন না। শুরুদেবও কোনদিন সেখানে কোনো মতামত প্রকাশ করেন নি। সেটা ছিল একান্তভাবেই নন্দদার তল্লাট।

তখন শ্রীভবনে পরিচালনার ভার নিয়ে আছেন ফরাসী ভদ্রমহিলা মিস বস্নেক। শুরুদেবই আনিয়েছিলেন তাঁকে। সুরুচি সম্পান্ন মহিলা, আভিজ্ঞাত্য তার চলনে বলনে। সকলের কাছেই প্রিয় ছিলেন তিনি। সবাই ভালোবাসতো তাঁকে, না বেসে উপায় ছিল না, এত মধুর ছিলেন, সকল দিকে। শ্রীভবনের মেয়েদের তিনি 'দিদি',—তাদের নিয়ে শান্তিতে আছেন বসনেক।

একটি মেয়েকে নিয়ে এক সময় গোলমাল ঠেকলো একটু। মেয়েটি কলাভবনের ছাত্রী। নন্দদাকে বললেন। কি বললেন বস্নেক্, কি বুঝলেন নন্দদা—দু'জনের কেউ কিছু জানলেন না, জানলেন এই নিয়ে একটা গোলমাল হয়ে গেল। ভূল বোঝাবুঝি হল।

বসনেক রিজাইন করলেন।

'বিট্রন্সনগর' থেকে নন্দদার ডাক এসেছে, নন্দদা বিট্রন্সনগরে চলে গেলেন।

বস্নেক্ চলে যাবেন, কারো কিছু করার নেই। করার উপায়ও নেই। প্রাণে আমার বড় বাজলো। লোক আনে, লোক যায়। কেউ আপনা হতে যায়, কাউকে যেতে হয়। নিয়ম সংসারের। মিস বস্নেকও যাবেন যান, কিছু আমার নন্দদা—তাঁর উপার অভিমান করে কেউ আশ্রম হেড়ে চলে যাবে—তা হয় কি করে?

কাউকে না জানিয়ে নন্দদাকে চিঠি দিলাম।

উন্তরে নন্দদা লিখলেন পাঁচ পাভার এক চিঠি। লিখলেন, ভোমার পত্রে সব জানলাম। হাঁ, আসবার আগে বস্নেকের সঙ্গে কিছু গোলমাল হয়েছে, সেটা আমিও হজম করতে পারিনি।



व्यनिम हन्म ଓ नन्ममान

গোলমালটা যে এত জটিল আকার ধারণ করবে জানি নাই। গোলমালটা ব্যাখ্যা করা দরকার। এটা ঝগড়া নর, বচসা নর, রাগারাগি নয়। ...হাঁ বলতে পারো অফিসিয়াল তর্ক মাত্র।

আর একটি কথা তিনি ইংরাজি ভালো বোঝেন না, তার উপর আমার ইংরাজি—আবার একটু গরম হলে হর্বি দিবী থাকেনা। তা'হলে ভাষার দোব বলতে পারো।

আসবার আগে শুনলাম বস্নেক্ রিজাইন করেছেন, তাঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছে । কিন্তু আমি তো কাহাকেও ঐকথা দুণাক্ষরে জানাই নাই । ....তবে হয়েছে কি এখন বুঝতে পারছি উনি আমার উপর অভিমান

করেছেন, কারণ আমি উহাকে খুব শ্রদ্ধা করতাম এবং খুব শ্লেহও করতাম। হঠাৎ আমার নিকট গরম গরম কথা শুনে ঘাবড়ে গেছেন। তুমি বসনেক্কে বোঝাবে আমার উহার প্রতি একটুও বিরক্তি নাই এবং কোনরাপ মনে সেজন্য দাগও নাই। ....

তুমি জানো আমি আমার ছাত্র ছাত্রীদের কাহারো বিষয় খারাপ ধারণা কল্পনাও করতে পারি না । তাহার উপর ছাত্রীদের বিষয় তো কথাই নাই ।

আমি কখনো শাসন করে কাহাকেও শিক্ষা দিবার পক্ষপাতী নই। ভালোবাসার উপরই আমার সব শাসন রক্ষিত, অন্ততঃ এইটাই আমার আদর্শ। ....

আসবার সময় যখন বসনেক কে বাস হতে দেখলাম, মনে হল তার কাছে গিয়ে ক্লমা চেয়ে আসি। আমার দিকে উনিও একটু এগিয়ে এসে চলে গেলেন। কেইই কাছাকাছি হতে সাহস করি নাই। তুমি এই কথা লিখে খুব~ভালো করেছ। ....

তুমি জানোঁ আমি কাহাকেও আঘাত করলে আমার ছবি পর্যন্ত আঁকতে পারি না । মনটা খারাপ হয় । .... বস্নেক্ আমার জন্য ছাড়িয়া যাবেন এই কথাটা আমাকে বড় কষ্ট দিছে

আমি রধীবাবুকেও একটা পত্র দিচ্ছি যাতে তাঁকে থাকিবার জন্য অনুরোধ করেন, অন্ততঃ আমার সহিত তাঁহার কোনরূপ মনোমালিনা নাই এই বলিয়া। ....তুমি অনিলকে বল আমার পত্রটা ধীরভাবে ভালো করে যেন বস্নেক্ কে বুঝাইয়া দেয়, এবং আমি যে তাহাকে আঘাত করার জন্য কত দুঃখিত তাহাও বলে। ....

আমার পত্রটা ভূমি, অনিল ও বস্নেকের ভিতরই থাকলে ভালো হয়। এর পরের বারে এখানকার কথা লিখবো। বস্নেক্ কি বললেন লিখ। আশাকরি তিনি ছেড়ে যাবেন না!'....

এরপরও কি আর মনে কোনো দুঃখ অভিমান থাকে ? না, বস্নেক্ আশ্রম ছেড়ে গোলেন না। রথীদা ও আর সকলে স্বন্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। বস্নেক্ থেকে গোলেন দেখে গুরুদ্বেও খুব খুশী হলেন।

কলাভবন আমার বড় প্রিয়ন্থান। কলাভবন ছাড়া হয়ে আছি এ'কথা ভাবতেও পারতাম না। বিয়ের পরেও বরাবর কলাভবনের পিকনিক যখন যেখানে হত—নন্দদা আমাকে ডেকে পাঠাতেন। ঐ এক ডাক—'রানী এসো'।

মাঝে মাঝে একটু রসিকতাও করতেন। একদিন একটা কার্ড রেখে গেলেন ঘরে, আমি ছিলাম না বাড়িতে, কার্টে আঁকা—মা—গাধার পায়ে দড়ি বাঁধা, পিঠ ঘোঁমে তার বাচ্চা গাধা। নন্দদা লিখে গেছেন 'রানী আজ 'আমার কুঠিতে' পিকনিক, আসতে পারবে কি ?'

পারবো না আবার ৪ কয়মাসের শিশু আমার মার বাড়িতে মার কাছে দিয়ে চলে গোলাম—মাইল তিনেক দূরে 'আমার কৃঠি'তে : নন্দদ। ডেকেছেন না গিয়ে পারি ৪

ষামী-পুত্র নিয়ে পাতা ঘরসংসার আমার, সব সময়ে কলাভবনে যেতে পারি না। বাভিতেই ছবি আঁকি, নন্দদা এসে এসে দেখে যান। কিন্তু কলাভবনে নিয়মিত না যাওয়ার দুঃখাঁটা থেকে যায়। নন্দদা কি ছবি আঁকছেন কাছে বসে দেখতে পাই না। বুড় বড় ছবি আঁকলে স্লিপ লিখে আমাকে ডেকে পাঠান—ারানী এসোঁ। বংলাদার মন্দিরে দেয়াল চিত্র আঁকবেন, পুরো ছবিটা একেছেন আগে কাগজে, আমি তখন ছিলাম না আশ্রমে। বংলাদায় যাবার আগে একাদিন স্লিপ পাঠালেন, বানী কলাভবনের মিউজিয়ামে একবার এসো। বংলাদার কাট্নিটা পাকে করা হবে। ছুটে গোলাম। আমি জানভাম নন্দদা আমাকে ভাকবেনই। বড় বড় ছবি যখন আঁকরেন আমাকে ভাকবেন। কাছে থেকে তাঁর আঁকা দেখতে ভালোবাসি—তিনি জানতেন। তাই তাঁর ডাক পোয়ে সংসার ফেলে আমিও ছুটতাম বারে বারে। একবাবই শুধু বার্থ হয়ে ছিলাম।

চীনভবনে নন্দদা 'নটীর পূজা' ফ্রেমো কর্রেন, যেদিন ভরু কর্বেন সকালে আমাকে ডেকে পাঠালেন প্রিপ লিখে, আজ চীনভবনে ফ্রেম্মো শুরু করবো, তুমি এসো।

রামা করছিলাম, কড়াই সমেত আধসেদ্ধ তরকারী নামিরে রেখে ছুটে গেলাম। চীনভবনের বারান্দা জুডে মাচা বাধা হয়েছে। নন্দদা ততক্ষণে মাচার উপরে উঠে গেছেন, আমিও উঠতে যাবো, তলা ২০০ বাধা পেলাম। নন্দদা জানতে পাবলেন না কিছু। দুঃখে বুকের ভিতরে ভরা নদী উপচে উঠলো, কোনোমতে নিজেকে লুকিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম। নন্দদা কুরু হয়েছিলেন, বেশ কিছুদিন সে মুখে আমার প্রতি প্রসন্ধতা দেখিনি। তিনি ডেকে পাঠালেন—আমি গেলাম না,—অভিমানে আমিও কোনদিন বলতে পারলাম না—'নন্দদা' আমি এসেছিলাম।

নানাভাবে নন্দদার আশীর্বাদ দিনে দিনে গড়ে তুলেছে আমাদের ।
একবার—তথন ইউসুফ মেহের আলী আমাদের বন্ধু, হাদরোগে
আক্রান্ড, কয়েক বংসর যাবং,—তবু তার মনের জায়ারে ভাটা পড়তে
দেখিনি কখনো এতটুকু । সে সময়ে কিছুকাল এসেছিলেন আমাদের কাছে
কোনার্কের বাড়িতে । নন্দদা খুবই স্নেহ করতেন তাঁকে । প্রায়ই আসতেন,
তাঁর ঘরে বসে থাকতেন । গাইয়ে কোনো মেয়ে পোলে সঙ্গে করে নিয়ে
আসতেন, তাকে দিয়ে গান গাইয়ে শোনাতেন।

একদিন—আমি ছিলাম না বাড়িতে সব কাজই তো নিজেদের করতে হত. হয়তো বাজার করতে গিয়েছিলাম বোলপুর, মেহের আলী আছেন—ভালোমন্দ রান্না করে খাওয়াতে হয় একটু। রিকশা তখন ছিল না এখানে, হৈটেই যেতে আসতে হল—দেরী হয়ে গেল। ফিরে এলে মেহের আলী বললেন,—নন্দবাবু তোমার জন্য একটা পেলিল ডুইং রেখে গেছেন—ঐ টেবিলের উপর আছে, দেখ। ডুইংটি হাতে নিয়ে আনন্দে আমারে দুচোখ জলে ভরে গেল। সেটি হাতে নিয়ে বারে বারে মাথায় সেকাছি, মুখে হাসছি,—আর দু' গাল বেয়ে চোখের জল টসটস করে ঝরে পড়ছে। মেহের আলী তো অবাক। বলে, ছোট্ট একটা পেলিল ডুইং—কী পেলে তুমি তাতে ?

সেদিন ছিল বিজয়া দশমী । ডুইংটি ছিল, সাদাসিদে আটপৌরে শাড়ি পরা একটি মেয়ে যেন ঘরেরই মেয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে দোরগোড়ায়, আর পাশে খোলা অংশে আজকালকার মেয়ের মতো শাড়ি পরা একটি মেয়ে— যেন বাইরের জগতের মেয়ে সে,—দুই মেয়ে এক হয়ে আলিঙ্গন করছে একে অন্যকে। বললাম, দেখ। নন্দদা আশীর্বাদ করেছেন—'ঘর বাইরে ডোমার এক হয়ে যাক'।

সেদিন সারাদিন মেহের আলী বিছানায় শুয়ে শুয়ে দু'হাতে **ছবিটি** নিয়ে দেখতে লাগলেন। খাইয়ে দাইয়ে দুপুরের সব কান্ড সেরে যখন আমি তার ঘরের পাশ দিয়ে আমাদের শোবার ঘরে যাচ্ছি—তখনো দেখি চিত হয়ে শুয়ে মেহের আলী বুকের উপর ডুইংটি ধরে দেখছেন একমনে। পরে বলেছিলেন, দেখতে শিখলাম ছবি এতদিনে।

এমনিতরো এক বিশেষ দিনে নন্দদা রেখে গিয়েছিলেন আমার টেবিলের উপরে জাপানী সিদ্ধ মাউন্ট করা একটি বোর্ডে তাঁর ডান হাতের একটি ছাপ—লালরঙে। সেটি আমার চিরকালের অভয়বাণী।

নন্দার সঙ্গে ছিল আমার আলাদা এক ঘরসংসার।

নন্দার সঙ্গই ছিল শিক্ষা। চলতে চলতে কত শেখাতেন, কত দেখাতেন। কত রেখা কত ছন্দ যেন নৃতা করে বেড়াচ্ছে চতুদিকে। আমাদের বোজা চোখ দুটোকে যেন টেনে টেনে খুলে দিতেন।

নন্দদা তো শুধু শিক্ষাগুরু ছিলেন না। তিনি দীক্ষাগুরুও ছিলেন।

পোস্টকান্তে অন্ধিত চিত্রগুলি লেখিকার কাছে বিভিন্ন সময়ে ন<del>ক্ষলাল</del> পাসিয়েছিলেন।











প্রয়োজন আয়োজন













রোজীওেডৠ ইণ্ডেয়াই ব্যবহার করুন

HAWA





১৩২/২এ: বিধান সবনী , কপিকাতা ৭**০০০০**৪ ম্পেন - ৫৫ ১৯৯৯



আর বিশম্ব না করে আজই আসুন উমাশ্রীতে রঙ্গীন কিংবা সাদা কালো টিঃ ভিঃ, ষ্টিরিও, টেপ্ ডেক্ এবং সুলভে সুন্দর এবং মজবৃত ষ্টীল ফার্নিচার আপনার পছন্দ অনুযায়ী বেছে নিতে।

উমাশ্রী

২২, রবীন্দ্র সরণী টিরেট্রা মার্কেট কলিকাতা-৭০০০০১, ফোন ২৭-২২৩২







6/2: MADAN STREET, CALCUTTA-700 072

# নন্দলালের জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পরিমণ্ডল

#### রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

যিনি আমার চাচ্চুষ, যিনি সশরীরে বিদ্যমান তাঁর সম্পর্কে দেখার চটা দায় থাকলেও শুধরে নেবার একটা ভরসা থাকে। কিছু এমন রন্ধন যিনি প্রয়াত, যিনি আমার একান্ত হয়েও প্রত্যেকের আপন, তেমন নবের স্মৃতিচারণের একটা দায়িত্ব অনভব করি।

্যে পরম মানুষটির জীবনের বিশেষ দিক আমার বিষয়, যাকে নিয়ে খা চলতে শুরু করবে সেই প্রসঙ্গে আমার এই বিশেষ বিষয় অধিকারের দ্বানের প্রয়োজন অনুভব করি। সূত্র সন্ধানের প্রসঙ্গটি একান্ত জের হলেও জানানোর প্রয়োজন বোধ করি।

অনেক ক্ষেত্রে ভালবাসার জনের কথা লিখতে গিয়ে ভাবপ্রবণতার তিশয্যে নিজেকে সংযত রাখাই সবচেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে। তবে ভরসা র সম্বন্ধে এই লেখা তিনি আপন দূতিতেই অল্লান। চেষ্টা করব, নদী মন তার সচল উচ্ছল প্রবাহ নিয়ে গান গেয়ে চলতে থাকে সেইভাবে দলালের এই সহজ সরল অথচ অসাধারণ শিল্পাশ্রয়ী অপার্থিব রসবোধ জীবন ঐশ্বর্যের অধ্যায়টক তলে ধরতে।

আমার বাবাকে দেখতুম সারাক্ষণ তিনটে বইকে ভাগ করে পড়তে। রা সকাল একটি বাংলা বই আর তারই কতকগুলো খণ্ড। দুপুর গড়ালে কটি মোটা কবিতার বই, ঠিক সদ্ধোর পরই আরম্ভ করতেন একটি রেক্টী গ্রন্থমালা।

নিজের কাজ পোকলৌকিকতা সব সারা হলেই বাবা রোজ মন ভূবিয়ে কটা বই পড়তেন। আমার কাছে ছেলেবেলায় এ-এক অবাক বিস্ময়

বরস ছোট। বাংলা অক্ষর দেখে বৃঝি বাংলা আর ইংরিজী তার রফেই বৃঝিয়ে দেয় সে বাংলা নয়। দিন আর রাতের কুদির আলোয় । মার অক্ষর পরিচয় ধাপে ধাপে চলতে চলতে একদিন বছদিনের সনার ইচ্ছা পূরণ হল। অনেকক্ষণ বইয়ের মলাটের ওপর তার্কিয়ে ।নান করে দেখলুম—সকালে যে বইটি বাবা পড়তেন তার ওপর লখা—"গ্রীগ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" দুপুর গড়ালে যে মোটা মোটা কবিতার ইটি পড়তেন সেটি গ্রীরামকৃষ্ণ পুথি। সদ্ধ্যের পড়ার খবর জানতে ।। মার সময় লোগেছিল যেদিন পড়লুম—

Complete works of Swami Vivekananda.

এই জানার মাঝে একদিন রাতে মা লগুনটি তাঁর তোরঙ্গের সামনে লে ধরতে বলে খুলে বসলেন—বিশ্ময় ! কডদিন ডেবেছি এই লোহার দিরে ঢাকা তোরজের ডেডর কি আছে ? সোনা, টাকা, পুতুল এসব কড ই ? তার ডেডর থেকে একটি নিপাট কাপড়ে মোড়া প্যাকেট বার করে গাঁর কোলে রেখে আমায় লগুন নিচে রেখে বসতে বলে, ধীরে ধীরে সেই গাঁট খুলে একটা বই আলভোভাবে বার করে আমায় প্রথম পরিচয় করিয়ে গৈলন এমন একটি বই, একজন প্রস্তা ও একটি গানের সঙ্গে যা আমার চরদিনের হয়ে রইল । বইটি মেলে ধরে বললেন—পড়তো কি লেখা সাছে । অস্টুট লগুনের আলোয় দেখলুম লেখা আছে—"গীতাঞ্জলি" নিচে বীজ্রনাথ ঠাকুর । এই বইরের থেকে যে অংশটি পড়তে দিয়েছিলেন তা মাজও মনে আছে । সেটি আর কোন গান নয় সেটি হল "তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে" । বইটি আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন এইটি আজ প্রকে তোমার ।

OININ I

প্রবাহ তরঙ্গ একদিন আচার্য নন্দলালের সঙ্গ সায়িধ্যে এনে উপস্থিত করে দিয়েছে।

নিঃসন্ধোচ ও নির্দ্ধিধায় বলতে কোথাও বাধা নেই যে নন্দলাল ও শান্তিনিকেতন সম্পর্কে আমার বিশেষ কোন ধারণা গড়ে ওঠেনি। কেবল আমার মা থাঁর হুদয়ে আমার শিল্পবিদ্যা শিক্ষার একটি নিরম্ভর সংবাসনা কান্ধ করত। সেই বাসনার সত্যিকারের রূপকার হলেন স্বামী



শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে নন্দলালের নির্দেশে রামকিছরের করা রিলিফ ভাষর্য

প্রজ্ঞানানন্দ। যিনি আমায় নন্দলালের কাছে পাঠিয়ে বলেছিলেন শিল্প প্রথের একজন যথার্থ মানুবের কাছে পাঠালুম। বেশ মনে আছে বৈশাখের শেবাশেবি (১৯৫৩) এক রোদে-ভরা দুপুরে রাঙ্গামাটির রাস্তা বেয়ে শান্তিনিকেতনে আচার্যের শ্রীপান্নীর বাড়িতে পৌছে তাঁর হাতে স্বামীজীর লেখা পরিচর পত্র তুলে দিই। চিঠি মাথায় ঠেকিয়ে বললেন—স্বামীজী মহারাজ তোমায় পাঠিয়েছেন। বোস। এই আমার আচার্য নন্দলালের ক্রি সঙ্গের প্রথম দর্শন, সাক্ষাৎ ও পরিচয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরিচয় প্রবাহের সূত্রই ধীরে ধীরে তাঁর সামিধ্যে যাওয়ার টু সংযাগ তিনি দিয়েকেন।



এমনই নিত্যদিনের আসা যাওয়া ও নানান আলোচনা প্রবাহের ভেতর দিয়েই নানান দুর্গভ অক্ষয় প্রসঙ্গ ও পরিবেশের সঙ্গী হয়েছি। আজ বোধ করি সব চেয়ে ভালো সময় সেকথা বলার। আমার এই লেখার ভেতর কারুর উদ্ধৃতি দিয়ে নন্দলালের প্রতিভার বনেদ গড়ার থেকে বিরত থাকব। কিছু বিরল ব্যতিক্রম রবীন্দ্রনাথ, যিনি নন্দলালকে বথার্থ চিনতে পেরেছিলেন আর এই চেনার পেছনে কোন মোহ কাজ করেনি। তিনি জেনে ছিলেন ব্যক্তিও প্রষ্টা এই দুই নন্দলালকে সমানভাবে। আর সেই কারণেই তাঁর চেনার মধ্যে ছিল পূর্ণতা।

এইসব একান্ত নির্জন কথা যা জানলে কোথাও বুঝতে আটকাবে না—শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দলালের জীবনে সংগারিত হয়ে কডটা পরিপূর্ণ হয়েছিলেন। তিনি নন্দলালের অধ্যান্ম, সংসার ও সৃষ্টি এই তিন জীবন অধ্যায়েরই প্রেরণা ও ভরসা ছিলেন। নন্দলাল তার হুদয়টিকে সম্পূর্ণ করে নিশ্চিত ছিলেন।

প্রকৃতিকে ভালবাসার, ভালো লাগার ও তাতেই আছাছ্ হওয়ার কথায় বলছেন—"ঠাকুর (শ্রীরামকৃক) মহাশিল্পী ছিলেন। ঠাকুর যখন যা হতে চাইতেন তখনই তাই হয়ে যেতে পারতেন। শিল্পের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। খালি ছবি দেগতে আর আঁকতেই ভালবাসতেন তাই নয়, শিল্পকে রক্ষা করতে কত যতুবান হয়েছেন। দেখো না—দক্ষিশেররে ভাঙা দেবমূর্তি কেবল ভুড়েই দিলেন না, রাণী রাসমণির আত্মজনের বিসর্জনের তুলনা করতে কোথাও আটকে গেলেন না। শিল্পের প্রতি ভালবাসার এ এক অনুপম দুর্লভ ঘটনা।

াচাকুরের হাতের লেখা ছিল চমংকার। যেমন ছাঁদ তেমনই পাকা গড়ন। তাঁর যেমন তাব তেমন হয়ে যাবার গুণটি শিল্প সাধনার মন্ত দিক। তাঁর কাছ থেকেই আমরা পরস্পরা সূত্রে শিল্পের অনন্ত রসবোধের অনুভব উপলব্ধি করার ভাবনাটি পেয়েছি। এই প্রসঙ্গে নন্দলাল বালক গদাধরের ঘনকালো মেখে ঢাকা আকাশের বুকে উড়ে যাওয়া বকের সারি দেখে ভাবাবেশের অপার্থিব ঘটনার কেবল উদ্রেখই করেন নি, সেই হুদিনন্দন দৃশাকে চিত্ররূপ দিয়ে তাক্তে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করার অনুভৃতিতেই বলতে পেরেছিল— "পূব দিকের সবুজ বনের মাথায় কাজলা কালো মেঘ আমার এত ভালো লাগছে কেন ং কেন মনকে নাড়া দিছে ং কারণ আর কিছুই নয় একই সন্তার একটি চেতনার এক প্রান্ত হল এ মেঘ, আর একদিকে আমি, তাই মেখের সুখ আমাতে অথবা আমার দুঃখ মেঘে সঞ্চারিত হল্পে। একই সন্তা বিবয় ও বিবয়ী। একই চেতনার নানান দোলা জাগছে ঢেউ জাগছে।"

আমরা সবাই জানি আচার্য নন্দলালের জীবনের একটি বিরটি অধ্যারের সূচনা শান্তিনিকেতনের আশ্রমে আসা ও অকৃপণ রবীক্ত-সঙ্গ সামিধ্য। প্রকৃতিকে এমন ভাবে একান্ত ও নিবিড় করে পাওয়া তাঁর সমন্ত জীবনের এক পরত্র অক্তয় সম্পদ। বেদিন এই আশ্রমকে নিজের একমাত্র

সাধনক্ষেত্র ও জীবন উৎসর্গের জন্য বেছে নিয়ে চিরদিনের জন্য চলে আসলেও হুদরের আসনে সঙ্গে করে এনেছিলেন একটি আলেখা। সেটি চিরদিন "মনে বনে আর কোণে" অতি আপন হয়েই লালিত হয়েছে। সেই পরম আলেখ্যটি আর কারো নয় স্বয়ং খ্রীরামকৃক্ষদেবের।

শান্তিনিকেতনের আশ্রম জীবন আরম্ভের অনেক আগেই নন্দলালের সঙ্গে এই আলেখ্য ও তার পরিমণ্ডলের সংযোগ ঘটে গিয়েছে।

এ সংবাদ আমরা কতজনা জেনেছি ? কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সে কথা জানতেন । স্লেহের শ্রীমান নন্দলালের এই গভীর ভালবাসার ও বিশ্বাসের প্রস্তি শুধু সজাগই ছিলেন না, সে বিষয়ে যথাযথ মর্যাদা দিতে কখনও ভূল করেন নি । নন্দলাল নিজেই বলেছেন "যখনই শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধু সায়াসীরা আশ্রমে এসেছেন তখনই গুরুলেবে নিজে আমায় তাঁদের দেখা শোনার দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিত্ত হয়েছেন । ঠাকুরের জন্মশতবর্গে গুরুলেবকে মন্দিরে বিশেব উপাসনা নেওয়ার কথা বলেছিলুম তিনি উপাসনা নিয়েছিলেন ।" শান্তিনিকেতনের সাধনক্ষেত্রের এই নির্জন নির্লোভ তপস্যা নন্দলালের জীবনে একটি গভীর সত্য উপলব্ধির ভিত গড়ে দিয়েছে । এই আশ্রম ও তার পারিপার্শ্বিক নির্মল উদার ও অনাড়ম্বর পরিবেশই তাঁকে প্রকৃতির অনন্ত বিচিত্র রূপকে চেনবার ও দেখবার প্রথম ভাগবৎ দৃষ্টিরও উপলব্ধি ঘটিয়েছে । এই খানেই এই পীঠভূমিতে বসেই পাঠ নিয়েছেন— মানুষও প্রকৃতির অংশমাত্র এবং তার সহজ সরল বেড়ে গুঠাও প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী । সেই এক করে দেখার দৃষ্টিতে বলছেন—

"রূপকে আর প্রধান করে দেখিনে; তাদের প্রত্যেকটিকে একই সন্তার বিভিন্ন ছন্দ ও বিগ্রহ হিসেবে দেখি। সমুদয় জগৎ অন্তরে বাহিরে সকল রূপ যে প্রাণ থেকে নিঃসৃত এবং যে প্রাণে স্পন্দমান, সন্তার সেই প্রাণ ছন্দকেই খুজি সমস্ত রূপে—কি সাধারণ কি অসাধারণ। পূর্বে দেবত দেবতার রূপেই দেখতাম, এখন দেখতে যত্ন করি,—মানুষে, গাছে, পাহাড়ে।" "প্রকৃতির মধ্যেই সাধকেরা কালী মূর্তি শিবমূর্তি দেখছে, আমরা সেই প্রকৃতিকে দেখতেই ভূলে গেছি—ঈশা বাস্যামিদম্ সর্বং যহকিঞ্চ জগত্যাং জগণ।"

এই শিল্পাশ্রয়ী অধ্যাত্ম ভাবনা ও মননের উক্তিণ্ডলি কেবলই সাজান শব্দ চয়নের মালা গাঁথা নয়, বিন্দু বিন্দু আত্ম চেতনার ভেতর দিয়েই এর

আমরা নন্দলালের সৃষ্টিগুলি প্রায় সময় বড় সহজে তার রেখা, রঙ, বিষয় আর ক্রিয়াকৌশলের বুনট ও চমৎকারিত্বের গুণটি আছে কিংবা নেই এই সন্ধানেই ব্যক্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু যথার্থ নন্দলাল যে রসের সঙ্গে নিতা বসবাস করতেন সেদিকে বিশেষ মন দেবার কথা এখনও ভাবতে চাইনি, একট্ট ছিধাগ্রন্তও।



এই অন্তর বাহিরের গভীর বোধের দৃষ্টিতে অনন্য নন্দলালকে বুঝে ন জেনে একমাত্র রবীন্দ্রনাথই বলতে পেরেছিন— "যে নদীতে স্রোত আরু সে জড়ো করে তোলে শৈবাল দামের ব্যহ র সামনের পথ যায় রুদ্ধ হয়ে। তেমন শিল্পী সাহিত্যিক অনেক আছে ্যা আপন অভ্যাস এবং মুদ্রাভঙ্গীর দ্বারা আপন অচল সীমা রচনা করে ালেন তাদের কর্মে প্রশংসা যোগ্য গুণ থাকতে পারে কিন্তু সে আর হ ঘোরে না; এগোতে চায় না, ক্রমাগত আপনার মধ্যে নকল আপনি াতে থাকে, নিজেরই কৃতকর্ম থেকে তার নিরম্ভর চুরি চলে। আপন তভার যাত্রাপথে অভ্যাসের জড়ত্ব দ্বারা এই সীমা বন্ধন নন্দলাল ছুতেই সহা করতে পারেন না আমি তা জানি। আপনার মধ্যে তার

ই বিদ্রোহ কতদিন দেখে এসেছি। সর্বত্রই এই বিদ্রোহ সৃষ্টি শক্তির স্তর্গত । যথার্থ সৃষ্টি বাঁধা রাস্তায় চলে না, প্রলয় শক্তি কেবলই তার পথ রি করতে থাকে। সৃষ্টিকার্যে জীবনীশক্তির এই অন্থিরতা নন্দলালের কত সিদ্ধ।" যাঁরা নন্দলালকে কেবলই পুরাতন বলায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছেন সেই

াবনার আর মননের জন্যও চিরদিনের রবীন্দ্রনাথ ভারি সৃন্দরভাবে নছেন, "আর্টের রাজত্বে যারা সনাতনীর দল তারা মৃতের লক্ষণ মিলিয়ে াবিতের জন্য শ্রেণী বিভাগের বাতায়নহীন কবর তৈরি করে। নন্দলাল া জাতের লোক নন। আট তার কাছে সজীব পদার্থ। . . . . . তাঁকে ্রনি স্পর্শ দিয়ে দৃষ্টি দিয়ে দরদ দিয়ে জানেন, সেই জন্যই তাঁর সঙ্গ ডকেশন।" শেষে রবীন্দ্রনাথ চমৎকার করে বলেছেন যেখানে এই

ামানা বুলার ভেতরও নন্দলালের চরিত্র বিধৃত--- এ প্রশংসার তিনি গানো অপেক্ষা করেন না, কিন্তু আমার নিজের মনে এর প্রেরণা অনভব

রি"।

iscold rest cook 2718166 ORI ENTIL ALKED. STELMENT ug ensissed emer tourner LUIN IN SUND IND PAGE PAGE MURMIN SIR 1 DNI WILL 1930 win a wiper with with sign was ins the Son sury- / surve - sour olur - Ole - puro -3 zus consula. Adm = 24 surel Eld - Su; wromings BI HYHISTIA



'শ্ৰীশ্ৰীসাৱদা দেবী' বইয়ের প্রচ্ছদ

মূলত শিল্পী যে একজন পূজারী একজন সাধক সে ভাবনা করতে আমরা ভূলে গেছি। শিল্পচর্চার ভেতর দিয়ে অসীমের স্পর্শ পেয়ে অনায়াসেই সংসারের নিত্য ছোটখাট অহেতক ভাবনার তাড়না থেকে মুক্তি পেতেই পারেন। শিল্প শিল্পীকে একটি আসন গড়ে দেবে যেখানে তিনি নিরাসক্ত হতে পারার অনুভবে আবেশিত হবেন।

'সাধক' শব্দটি এমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ উচ্চারণ—যাতে করে—সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে আলাদাভাবে উপভোগ করার ইঙ্গিত কখনই দেয় না, এর পূর্ণতা যুগলে। আমরা বিশ্বাস করি জীবনযাপন ও সাধনার উদযাপন একই। সাধনায় আলাদা করে বুবনের জন্য চাওয়ার বা পাওয়ার কোন বাসনা কাজ করে না।

नम्मलाल क्रमन मुन्दत करत निक्किंड এक जारागारा वलाइन---"रा আর্ট্টিস্টের সমতার বোধ ও সমগ্রতার বোধ হয়নি, তারই বিশেষ বিষয় চাই বিশেষ বেদনা চাই। তার অষ্ঠাব হল তো তার প্রেরণা শুকিয়ে গেলৌ ুকেননা রসের চির উৎসের খৌজ মেলেনি।"

আমরা স্রষ্টার জীবন বোধের ছোঁয়া পেয়ে থাকি তার সৃষ্ট রচনা থেকেই। চোখে দেখা জগতের মধ্য দিয়েই অন্য এক জগতে পৌছানর নিরম্ভর সাধনা চলতেই থাকে—সেই অনুভূত উপলব্ধিতে নন্দলাল বলছেন—"অদৈতের সার্ধনায় পরম উপলব্ধিতেই পৌছতে হলে ভিন্ন ভিন্ন অবন্ধ। অতিক্রম করে উঠতে হয়। আটিস্টের আত্মবিকাশও হয় ঐভাবেই। কিন্তু অবৈতবাদী মনে করতে পারেন, সাধনার পথে যা কিছু ছেডে যেতে হবে তা অনিতা, তা তুচ্ছ, তাই নিয়ে শিল্প 🚜 করার দরকার কি ? শিল্পীর উত্তর হল এই যে, শিল্পের সৃষ্টিই হচ্ছে মায়াকে আশ্রয় করে : মায়া স্রষ্টাকে অভিভূত করে না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ উপমাচ্ছলে বলছেন সাপের বিষ সাপকে লাগে না। শিল্পীও মায়াকে জেনে মায়ার ব্যবহার करतन वरमंहे जा हरा उट्ट मीमा।"

কিন্তু নন্দলাল একথা বলেও স্মরণ করতে ভূলে যাচ্ছেন না—"বিষয়ের মোহে পড়লেই ভয়ের কারণ। সেই হল মায়ার দাসত্ব। শিল্পী মায়াকে 

একজন সং একনিষ্ঠ সাধকের পরিচয় বলতে আমরা যা বৃঝি নন্দলাল ছিলেন সেই সব জাগতিক ঐশ্বর্যবিহীন, নিরহঙ্কারী বিনয়ী, নিরাসক্ত ভয়হাদয় সাধকদের একজন।

নন্দলালের সঙ্গে জ্রীরামকৃষ্ণের আত্মযোগের সম্পর্ক ছাড়াও সেই পরিমণ্ডল ও সভেবর (রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন) সঙ্গে সম্পর্ক ছিল গভীর। সারা জীবনই সভেবর সামান্যতম কাজের মধ্যে আসতে পেরে নিজেকে কৃতার্থ ও ধন্য মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন এই সঞ্চাই ঠাকুরের পূর্ণ আলেখা। আর এই বিশ্বাস তাকে সারাক্ষণ সভেবর প্রতি অনুরাগে ভরে রাখত। ভক্ত ও বিনয়ী নন্দলাল কখনো কোন সন্ন্যাসীকে চিঠি 🗟 লিখলে প্রণতঃ নম্দলাল লিখতে সাধারণত ভুল করতেন না।

নিত্যদিন যাওয়া আসা করি কখনও ছবি নিয়ে কখন অন্য কোন কাজে 🏅 তবে এমন দিন গেছে তার কাছেইগেছি। কলকাতায় এলে সবার খোঁজ 🗜



শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুরের মন্দিরের প্রবেশপুথের মাথার নকশা

নিতেন বিশেষ করে খোঁজ নিতেন পূজাপাদ মহীমবাবুর। স্বামী বিবেকানন্দের ভাই শ্রী মহেন্দ্রনাথ দন্ত।

কি অসীম শ্রন্ধা ছিল। আমিও যখনই কলকাতায় গেছি পণাদর্শন শ্রী মহেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে দেখা করে ফিরতাম। তাঁকে গিয়ে প্রণাম করলেই আর নন্দলালের কাছ থেকে এসেছি জানলেই খুবই ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করতেন কথা। খাটের ওপর শোয়া অবস্থায় দেখেছি মাঝে মাঝে উঠে বদেন---নিজে হাতে করে মিষ্টি দিতেন নন্দলালকে দেবার জন্যে। পুণ্যদর্শন শ্রী মহেন্দ্রনাথ দত্তের একটি রেখাচিত্র নন্দলালের কাজের ঘরে দেওয়ালে দেখতম। এই সঙ্গে সাক্ষাতে ধন্য হয়েছি স্বামীজীর ছোট ভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তিনিও নন্দলাল কি করছে কি আঁকছে, এমন সব কত কথা জিজেন কর্মতেন। উত্তর দিতে দেরী করলে বলতেন—অত চুপ করে থাকলে কি হবে আমি সব জানি সব বুঝতে পারি বুঝেছ। এই প্রসঙ্গে তার অন্য আলোচনার যেসব দিক তা থেকে বিরত থাকছি। পূজ্যপাদ মহিমবাবুর কথার খেই ধরেই নানান টুকরো টুকরো আলোচনা করতেন আর সেই আলোচনার পথ চলাতেই শিল্প প্রসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হ'ত ঠাকুরের অপূর্ব উপমা দেওয়া গল্প আর অনবদ্য বলার ভঙ্গী নিয়ে। গল্প বলা শেষ হলে জিজেস করতেন এটা জানতে ? এমনভাবেই একদিন গল্প না বলে—সাদা পোস্টকার্ডে তীর একটা আঁকা দেখতে দিলেন—বিষ-য়-মাটিতে পৌতা খুটিতে দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় একটি গরু চরছে—প্রশ্ন করলেন, কিসের গল্প ? বললম ঠাকর এই "দিকদভার" গল্প বলেছেন । এরপরই আর একটা ছবি বাড়িয়ে দিলেন । তাতে দেখলুম খুঁটি আছে, দড়ি আছে, তার টান আছে কিন্তু গরু নেই। বললেন গল্প তো নয় এক একটা ছবি। পোস্ট কার্ড থেকে গরুকে বার করে দেওয়াতে কাগজের আকার ছোট থাকলেও দর্শকের চোখ আপনা থেকেই বেলী ুঁ করে দেখবার জন্যে গরুকে খুজতে চাইবে। আমরা ছবিতে যা দেখতে পাচ্ছি না অথচ দেখবার একটা অনুভব দিয়ে থাকি এই ছোট জারগায় সেই অনুভবকে আনবার চেষ্টা করেছি। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে 🞚 বললেন—আমরাই যে কডটা ছাড়া আছি ভাই কি জানতে পারছি ?

নিতাদিনের সঙ্গ সাল্লিধোর মাঝে মাঝেই মনে হয় নন্দলালের সঙ্গে শ্রীরামককের আত্মিক সম্পর্কের কথা বুঝতে পারি, যার জন্যে সব সময়ই কোন মানুবের দরকার এমন নাও হতে পারে । তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার একটা আপন পথ তৈরী করে নেবার দিক আছে । কিন্তু তিনি কিভাবে এই পরিমণ্ডলের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী এমনকি গৃহভক্তমণ্ডলীর সঙ্গে এমনভাবে ঘনিষ্ঠ ফলেন ?

এ জিজ্ঞাসা মনে এলেও ছিধাবোধ করেছি সন্ধাচ লেগেছে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতে। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে মঠের স্বামীজীদের কাছে नम्ममाम्बर नानान টুকরো কথা শুনতে পেয়েছি। তিনি উদ্বোধনে মায়ের বাড়িতে যেতেন আর মাঝে মাঝে থাকতেনও। মায়ের (শ্রীশ্রী সারদাদেবী) বাড়ির পঞ্জনীয় সতোন মহারাজ স্বামী আত্মবোধানন্দ ব্রজ্ঞচারী গনেন তাঁর যেমন আপনজন ছিলেন সমস্তাবেই নম্পলালও ছিলেন এদের অভান্ধ প্রিয়।

নিজেই বলছেন, "পুজনীয় অমূল্য মহারাজের সঙ্গে আমার এক গভীর শ্ৰদ্ধা ছিল তিনিও আমায় সখাভাবে দেখতেন ভারী সহজভাবে মিশতেন উনি (পৃঃ অমূল্য মহারাজ স্বামী শঙ্করানন্দ, শ্রীরামকৃক মঠ মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন) যখন জুবনেশ্বরে বা মঠে থাকতেন তখন সেখানে যেতুম কত গর করেছি।"

মঠ মিশনের কথা উঠলে এমনভাবেই জানতে পারি কিছু যে বিষয়টিকে জানবার জন্য আগ্রহবোধ করছি সে বিষয়ে কোন জিজাসাই আর করে উঠতে পারি না।

শান্তিনিকেতনে শ্রীপদ্মীর বাডিতে তাঁর ছবি আঁকার ঘরে যেখানে তিনি বসতেন—সে ঘরটি ছিল—নিরাভরণ, সহজ ওচিত্তর বাতাবরণে পূর্ণ দেখে মনে হ'ত পুজাের হর। আঁকার জায়গায় জল, তুলি রাখা, আঁকার অন্যান্য জিনিসপত্র খবই পরিপাটি করে সয়ত্বে রাখা থাকতো । যখন কার্ছ শেব করে উঠতেন, তখনও সমস্ত কিছু ঠিক ঠিক জারগাভেই থাকত শিল্পীর স্টডিও বা কাজের হর বলতে আমরা সচরাচর একটা বিশেব অবিন্যন্ত অগোছাল দুশ্যের সঙ্গে পরিচিত হওরটোই স্বান্তাবিক মনে কর্তে







থাকি, কিন্তু নন্দলালের এ ঘরের সঙ্গে তার কোন মিল পাওয়া যাবে না। পরিচ্ছন, পরিপাটি ও সংযত। এই ছবি আঁকার ঘরের যে জায়গাটিতে তার আসন ছিল তার পেছনে আর বাঁ দিকের দেওয়াল টানা কাচের জানলায় ভরা । পর্যাপ্ত আলোর জনো । আবার প্রয়োজন মত পর্দা টেনে নেবার ব্যবস্থা ছিল। সামনের দেওয়ালের গা করে, খুব উঁচ নয় এমন একটা কাঠের আডাআডি আলমারির উপরে আসন পেতে বসান থাকত খ্রীরামকুষ্ণেদেব ও সারদাদেবীর ছবি। একই ভাঁজে। তারই সামনে কারুকার্য করা হাতের তৈরি ফুলের সাজিতে দেওয়া থাকত সময়ের পরিমিত ফল। ডান দিকের দেওয়ালে এ ঘরে ঢোকবার দরজা বাদ দিয়ে প্রায় সমস্তটাই শিল্পকথার ছবির, ও সাহিত্যের দেশবিদেশের নানান বইপত্র ঠাসা ।

কখনও সকালের দিকে এই ঘরেই আসি। আবার বাডির পেছন দিকের যে বারান্দায় বসতেন সেখানেও যাই । কলকাতা থেকে ফিরে তাঁর কাছে গেছি সঙ্গে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দজীর লেখা বই "সঙ্গীত ও সংস্কৃতি"। বইটি দিতেই মাথায় ঠেকিয়ে গ্রহণ করে বললেন—স্বামী অভেদানন্দের লেখা শ্রীমৎভাগবদ গীতার বই-এর প্রচ্ছদেও আমার আঁকা কুরুক্ষেত্রে "কৃষ্ণার্জ্জনের" ছবি আছে। পুজনীয় কালী মহারাজ্ঞের সঙ্গে (স্বামী অভেদানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম) আমার প্রথম দর্শন দার্জিলিং-এ। তিনি বসে গড়গড়া টানছেন--- আমি বসে আছি--- দু-একটা কথা বলার পরই আচমকা জিঞ্জেস করলেন-তামাক খাও নাকি ? আমার তো কোন নেশা েনই, এ প্রশ্নের কি জবাব দেব ? চুপ করে আছি। কি উত্তর দেব ? আবার হেসে বললেন খাবে ? আজ মনে হয় কত সৌভাগা।

শ্রীরামকক্ষের সাক্ষাৎ সন্ন্যাসী সম্ভানদের কথা ও তাঁদের দর্শনের প্রসঙ্গ ওঠায় অনেকদিনের জানবার বাসনায় জিজেস করলম—মাস্টারমশাই. আপনার সঙ্গে কি ঠাকরের সম্ভানদের মধ্যে প্রথম দর্শন স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ? আমার প্রথম দর্শন স্বামী ব্রহ্মানন্দ পজাপাদ রাখাল মহারাজের সঙ্গে। জানতে পার্লম তিনি বলরাম বসর বাগবাজারের বাড়িতে আছেন। গেলম একদিন তাঁকে দেখতে, প্রণাম করতে। সঙ্গে নিয়েছি আমারই আঁকা ছবি। মহারাজ্বকে প্রণাম করে দাঁড়াতেই আমায় প্রশ্ন করলেন বংসের কি করা হয় ? আজও ছবি আঁকা শিখছি ; এই বলেই আমার আঁকা শ্রীরাধিকার ছবিটি তাঁর হাতে তলে দিতেই সেটি মাথায় ঠেকিয়ে বললেন-শ্রীরাধিকার কক্ষ প্রেমে পাগলিনী ভাব হবে। ভাবের কান্স, ভালো করে খাওয়া দাওয়া করবে। মাথা ঠিক রাখবে। বঝেছ।

নিজেই বললেন ঠাকুরের গ্রহী সম্ভানদের মধ্যে প্রথম দেখা হয় গিরিশবাবুর সঙ্গে (গিরিশচন্দ্র ঘোষ)। তাঁর সঙ্গেও বাগবাজারেই তার বাড়িতে দেখা করতে গিয়ে দেখি, উনি খাটের ওপর বসে আছেন। প্রণাম করতেই বসতে বলে দু'একটা প্রশ্নের পরই জিজ্ঞাসা করলেন কি পড়ো ? ছবি আঁকা শিখছি। শুনে বললেন—বিষয়ের সঙ্গে নিজেকে Transfer করতে হবে । তবেই যা চাইছ তাই হবে । আমার যখন বেডাল হতে ইচ্ছে হয়—তখন মনে হয় খাটের তলায় ঢকে ঝগড়া করি। গিরিশবাব কত বড় শিল্পী ছিলেন, কি অসাধারণ কথা বলৈছিলেন। তখন তো বয়স অল্প তার কথা অত বঝতে শিখিনি আর পারিওনি । আন্তে আন্তে যত পরিণত হতে পেরেছি ততই বুঝতে শিখছি বিষয়ের সঙ্গে নিজেকে এক করে না ফেলতে পারলে সবই বৃথা। এক হয়ে যাওয়ার পেছনে যেটি দরকার তা হল 🖥







অনুরাগ, বিষয়কে ভালবাসা । এই কথার সূত্রেই নন্দলাল সুন্দর ও বিস্তার করে বলছেন—"তমি আজ এই যে বক্ষের আরাধনা করছ, ছবি আঁকছ, যদি সভাি একে ভালো লেগে যায়, এ ভােমার সারা জীবনের সঞ্চয় হয়ে যাছে। জীবনে কোনদিন হয়ত অশেষ দঃখ পাবে, প্রিয় পরিজনকে হারাতে হবে, সংসার শুনা মনে হবে, তখন পথের ধারে থেকে এই গাছ বলবে, এই যে আমি আছি। তুমি সান্ত্রনা পাবে। এ তোমার অক্ষয় সঞ্চয় এ জীবনের শুধ নয় জীবনান্তরে।" নন্দলাল বারবার গিরিশচন্দ্রের কথা বলতে বলতে নিচ্ছে একটি শব্দ ব্যবহার করতেন তা হ'ল "বনে" যাওয়া হয়ে যাওয়া। এই "বনে" যাওয়ার ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর ইচ্ছামাত্র যা চাইতেন হতে পারতেন এ কথাও প্রায় সময়ই বলতেন। আসলে নম্দলাল জীবনে এই Transfer-'বনে' যাওয়ায় বিশ্বাস করতেন। আর এই হয়ে যেতে না পারলে সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয় না একথা সব সাধকদের মত তিনি অনুভব করতেন। "বনে" যাওয়ার কথাতে আর একটি উপমা দিতেন—শিল্পীর সারস আঁকতে গিয়ে সারস হয়ে যাওয়া এই প্রসঙ্গেই Light of Asia বইটা প্রায়ই পড়তে বলতেন। নন্দলালের অন্তরমুখী মননের একটা অন্তত দিনের ঘটনা আজও আমার কাছে উজ্জ্বল এই সঙ্গে তাঁর অরুপণ স্লেহের দিকটা বারবার আমায় তাঁর সঙ্গে অনুভবে আবৃত করে—প্রায় ভরসন্ধ্যে আসছে আসছে। আমি সাওতাল গ্রাম থেকে স্কেচ করে ফেরার পথে প্রায়ই দিনই তাঁর কাছ হয়ে আসি। সেদিনও আবছা 🗜 আলোর আভায় গিয়ে দেখি উনি খোলা আকাশের নীচে খাটের ওপর শুয়ে আছেন। গিয়ে প্রণাম করতেই চমকে উঠে আমায় দেখে বললেন—"মা বলতেন (সারদাদেবী) শোয়া অবস্থায় কাউকে প্রণা করতে নেই।" আমার এই ঘটনা বলার তাৎপর্য নন্দলাল কতটা মনেপ্রাণে এই পরিমণ্ডলে তন্ময় হয়ে থাকতেন তার একটি অনন্য উদাহরণ মাত্র। হঠাৎ চমকে ওঠার ভেতর আমার যেখানে বকুনি খাওয়ার কথা সেখানে একটি চমৎকার দৃষ্টান্তের নির্দেশ। একে স্নেহ ছাড়া কিছু ভাষতে পারি না ।

এখন মনে হয় কত প্রশ্নই তাঁকে করেছি যা তিনি অনায়াসেই উত্তর ন দিয়ে সে বিষয়ে কৌতৃহলী না হবার জন্য সাবধান করতেই পারতেন কিন্তু উত্তর দিয়েছেন। সে উত্তর কেবলই হ্যা বা না নয়। প্রশ্নমাফিক তাং বিস্তার ঘটেছে। একদিন জিজ্ঞাসা করলুম—আপনি বেলুড় মঠ প্রথ কবে গিয়েছিলেন ? বছর মনে নেই, তবে হাওড়া হয়ে যাইনি । গিয়েছিলু আহিরীটোলার ঘাট থেকে গঙ্গার ওপর দিয়ে নৌকা করে। এক বন্ধুন সঙ্গে। বন্ধুর নাম মনে করতে পারন্সেন না। মঠে পৌছে আপনার সঙ্গে কার প্রথম দেখা হল ? মঠে আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয় পুজাপা বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে স্বামী প্রেমানন্দ। সে যে কি ন্মেহ, কি ভালবাস তা তো বোঝান যাবে না। মানুষের শরীরে এত করুণা মিষ্টতা থাকাং পারে যা তার দর্শন আর সঙ্গ লাভ না করলে কিভাবে বোঝাবো। আহি যখন মঠে গেছি তখন মঠ কত নির্জন। আজকের মন্দির হয়নি। আপনি স্বামীজীকে দেখেছেন ? না তাঁকে দেখা আমার হয়নি। অথচ তাঁকে দর্শন





করার সুযোগ ছিল--হলনা।

স্ক্রেচ ছবি ডুইং সবই নির্ভয়ে তাঁকে দেখাই। তিনি ধরিয়ে দেন কমনভাবে কোথায় কি করলে ডুইং-এর চমৎকারিত্ব বা ঋজুতা থাকবে। কানটি যথায়থ ছন্দ। ছবির ছন্দের গতি বলতে কি ? এমন সব অমুল্য শক্ষা পদ্ধতির কথা বলেছেন : এ লেখার বিষয়ের সঙ্গে সাজ্য্য না াকলেও একটি বিশেষ দিকের কথা জানাতে ইচ্ছে করছে—কেমনভাবে াদলাল একজন সাধারণ নবাগত ছাত্রকে তার মনের দরজায় সাহস দিয়ে ্যলিষ্ঠতা দিয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হবার ক্ষমতা এনে দিতেন। শিক্ষার্থীর মস্তরের ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত করে তাকে তার মতন করে তৈরী করার শক্ষা দেবার গুণেই নন্দলাল অনাতম শ্রেষ্ঠ আচার্য।

একদিন ধোয়া রঙে কাজ (ওয়াশ পদ্ধতি) করব বলে মহাভারতের কর্ণ কৃষ্টী" অধ্যায়ের ছবি একে নিয়ে গেছি। তা দেখাতেই বলে উঠলেন বেশ হয়েছে—কেবল পায়ের পাতার কাছে সামান্য ভুল ধরিয়ে তা শুধরে নবার জন্য কেবল বললেন তাই নয় অন্য জায়গায় দেখিয়েও দিলেন। शां विकास के सामि भूगी, जावनुम आत तर जारल ठिक रास्राह । শরের দিন যেটুকু শুধরে নিতে বলেছিলেন তা করে নিয়ে দেখাতেই াললেন হ্যাঁ, বেশ হয়েছে। কিন্তু আবার সামান্য ভূলের দিকেও নজর দিতে বললেন। এমনভাবে বেশ কিছু দিন সময় নিলেন পুরো বিষয়ের দুইংটা শুধরে দিতে। যেটি দেখবার গুণ তাহল কোন কারণেই ছাত্রকে তার কাজের সব দোবগুলি একসঙ্গে ধরিয়ে দিয়ে হতাশায় ঠেলে দেন

কোন বিশেষ বিষয়ের ছবি করতে গেলেই সে বিষয়ে বার বার জানতে পড়তে বলতেন। সে সময়ের ঐতিহাসিক আচরণের দিকে পোশাক পরিচ্ছদের দিকে দৃষ্টি দিতে । আর সেই সঙ্গে বিশেষ চরিত্রের ছবি আঁকতে গেলে—সেই চরিত্রের বিশ্লেষণ দরকার। এতে ছবির কাজে যেমন সুবিধা তেমন বিষয়ের ওপর শিল্পীর একটা স্বচ্ছ ধারণা গড়ে ওঠে।মহাভারতের বিষয় আলোচনাতেই বলে উঠলেন—আমি মহাভারতের ওপর অনেক ছবি করেছি আর সে বিষয়ে নানানভাবে জানতে চেটা করেছি। নিজেকে ধন্য বলে বোধহয় যখন ভাবি এই মহাভারতের ছবির জন্য যখন বিশেষভাবে ভাবছি তাদের চরিত্র নিয়ে তথন আমায় সেই সব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি পড়িয়ে বুঝিয়ে ছিলেন ঠাকুরের সাক্ষাৎ সন্তান পূজাপাদ শরৎ মহারাজ স্বামী সারদানন্দ নিজে। বাগবাজারে মায়ের বাড়িতে উঠলে (শ্রীসারদাদেবী) শরং মহারাজ নিজে গীতা পড়ে পড়ে আমায় তার ভাব বোঝাতেন। বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সম্পর্কের দিকটি। করুক্ষেত্রের বিষয় নিয়ে অনেক ছবি করেছি। তার মধ্যে পার্থসারথির ছবিও করেছি নানানভাবে কিন্তু এই পার্থসার্যথির (কুরুক্ষেত্রে) ছবি আঁকার সময় স্বামীজীর (স্বামী বিবেকানন্দ) ঐ বিষয়ে ভাবনা আমায় অত্ততভাবে সাহাযা করেছে---

"শ্রীকক্ষ কেমন জানিস ? সমন্ত গীতাটা Personified (মূর্তিমান) যখন অর্জনের মোহ আর কাপক্লবতা এসেছে, তিনি তাকে গীতা বলছেন তখন তার Central Idea (মুখ্যভাব)-টি তাঁর শরীর থেকে ফুটে বেক্লছে

এমনি করে সজোরে খোড়া দুটোর রাশ টেনে ফেলেছেন যে, খোড়ার পেছনের পা দুটো প্রায় হট্টি গাড়া গোছ আর সামনের পাশুলো শুন্যে উঠে পড়ছে—বোড়াগুলো হাঁ করে ফেলেছে। এতে শ্রীকৃক্ষের শরীরে একটা বেজায় Action (ক্রিয়া) খেলছে। তাঁর সখা ত্রিভূবন বিখ্যাত বীর দু পক্ষ সেনা দলের মাঝখানে ধনুকবাণ ফেলে ভয়ে কাপুরুষের মতো রপের ওপর মাঝখানে বলে পড়েছেন। আর 🗐 কৃষ্ণ সেই রকম ঘোড়ার রাশ টেনে চাবক হাতে সমন্ত শরীরটাকে বাঁকিয়ে তার সেই অমানুবী প্রেম করুণা মাখা বালকের মত মুখখানি অর্জুনের দিকে ফিরিয়ে ছিন্ন গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে, তার প্রাণের সখাকে গীতা বলছেন।"

এই ভাবকে ধরে ছবি করার চেষ্টা করেছি। মহাভারতের মত রামায়ণের বিষয় নিয়ে যে সিরিজের ছবি দেখো তারও উৎসাহ পেয়েছি বেলুড়মঠে রামায়ণ পাঠের ভেতর দিয়ে।

আমরা অনেক সময় ভারতীয়ত ও স্বদেশ বোধ বলতে মনে করি পুরাতন ঐতিহ্যের কিছু নিয়ে আবার তাকে অনুসরণ করা । সত্য বদেশ ও ঐতিহা**াপ্ররী ভাবনা কখনই** পরাতনের **আবর্তে বোরে না**। এ বিষয়ে যে দৃটি উদগত মহামত্রের আহান মানুষের নিত্য নোতুন পথে চলার প্রেরণা সে দৃটির বার এই ভারতবর্ষে। (১) শুরম্ভ বিধে অমৃতস্য পুত্রা : (২) চরৈয়েতি। এই দুটি মোহছির অনুরপন মানুবকে মুক্তি দেয় অন্ধকার থেকে আলোতে। খলেশ বোধটা তাঁর কাছে কোন ঠনকো গোড়ামী ছিল 🕏 না। অনায়াসেই বলতেন—পরাধীনতার কি স্থালা তা তোমরা অনুভব করতে পারবে না। নিজের দেশকে ভালবাসতে না পারলে পরের দেশকে 🐉 সহজে আপন করা বার না। এই স্থদেশবোধের ভাবনায় জাতীর 🗜



আন্দোলনে শিল্পী হিসেবে তাঁর সশিষ্য সক্রিয় অংশ গ্রহণের কথা আমরা অনেকেই জানি। স্বদেশবোধের প্রেরণায় তাঁর অসংখ্য সৃষ্টির মধ্যে হরিপুরা কংগ্রেসে আঁকা চলমান চিত্রগুলির সঙ্গে আমরা বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ। এই যজ্ঞ মগুপের চালচিত্রের ভেতর যে ভারতবর্ষটিকে দেখতে পাই সেই দেখার অন্যতম প্রেরণার উন্মুক্ত ও স্পষ্ট আহানটি ছিল এমনই—

"নৃতন ভারত বেরুক লাঙ্গল ধরে চাষার কুটির ভেদ করে জেলে মালো মুচি মেথর ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে ভূনিওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। ……এরা রক্ত বীজের প্রাণ সম্পন্ন।"

প্রসঙ্গতার সার্থকতা এইখানেই—বিবেকানন্দ ভারতের শ্রমঞ্জীবী, অমিত শক্তির অধিকারী প্রাণগুলিকে ডাক দিয়েছিলেন। নন্দলালের চালচিত্রে সামিল হওয়া প্রতিটি মানুষের ভেতর সেই অমোঘ আহান অনুরণন শক্তির প্রাণবস্ত স্পর্শ স্পষ্ট। স্বামী বিবেকানন্দের আহান আর নন্দলালের চিত্রপট দেখে রবীন্দ্রনাথের নন্দলাল সম্পর্কীয় কবিতার একটি অনবদা ছত্র হল—

> তুমি বললে দেখার ওরা অযোগ্য নয় মোটে— সেই কথাটিই তুলির, রেখায় তক্ষণি যায় রটে।

আমরা তাঁর এই পর্যায়ের কাঞ্চগুলির চকিৎ বলিষ্ঠ তীক্ষ্ণ গতিময় রেখার আবেগ আর তার বর্ণের অনবদ্য সামঞ্জস্য প্রলেপে মুগ্ধ হই (বা হই না)। নন্দলাল নিজেকে ভারতের ঐ শ্রমজীবীদেরই একজন মনে করতেন। তাই সেই রসে সেই বেদনার উপলব্ধিতে একাশ্ব হয়ে সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন বলেই—সৃষ্টিগুলি আপন স্বভাবসিদ্ধ পথেই সবার সামনে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এ ছিল তাঁর দেশ মাতৃকার প্রতি অবশ্য কর্তব্য নৈবেদ্য নিবেদন। পূজা।

ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে তৈরী করার কথা বলতেন। নিজেকে তৈরী করার অর্থ কোন আর্থিক বিষয়ে দৃঢ় হওয়ার কথা বলা নয়—চারিত্র। দিকটি। সব মিলে। যেথানে মানুব পূর্ণ সে গুণের সমাবেশের জন্য বলতেন। মানুবের নিত্য গুণ দেখার দৃষ্টি অভ্যাস তৈরী করার কথায় বলহেন, মা (খ্রীখ্রীসারদাদেবী) বলতেন কারো দোষ দেখো না। দোব দেখবে নিজের। ঠাকুর বলহেন মৌমাছি হবার কথা। ঠাকুর যা বলহেন তার যদি আমরা সামান্য কিছু অনুসরণ করতে পারি তা হলে অনেক কষ্ট

অনেক বেদনা থেকে মৃক্ত হতে পারি। কেবল ঠাকুর ঠাকুর বললেই তো হবে না। দেখ, আমি নিজের হাতে ছোট্ট একটা খাতা করেছি, এতে ঠাকুরের সব উপদেশ লিখে রেখেছি। কেন লিখে রেখেছি ? আর কিছুই নয় মাঝে মাঝে মনে ছম্ব আসে বেদনা আসে, অন্য নানান চিন্তা এসে ব্যন্ত করে। তখন এই খাতা খুলে পড়ে তা সরাতে চেষ্টা করি। কিছু পারি কই ? সব সময় অসম্ভোষ। কেন এটা হল না, ওটা হল না ? একমাত্র প্রার্থনা করা যায় আমার মন স্থির করে দাও—চঞ্চলতা দূর করে দাও।

কলকাতার বাগবাজারে উদ্বোধনে মায়ের বাড়ীতে নন্দলালের আসা যাওয়া পজনীয় শরৎ মহারাজের নিতা সঙ্গ সান্নিধ্য ছাডাও একই বাড়ীতে অন্যসব নিবেদিত প্রাণ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ছিল ঘনিষ্ঠ হৃদয়ের যোগ, ভালবাসা, গভীর শ্রদ্ধা । তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে পূজনীয় সত্যেন মহারাজ স্বামী আত্মবোধানন্দ ও ব্রহ্মচারী গণেন ছিলেন তাঁর একান্ত। এই বাডীতে বসেই অনেক সময় ছবির পরিকল্পনার চিন্তা করেছেন। আলোচনা করেছেন এদের সঙ্গে। শিবের ছবি করার সময় সর্বদা সচেষ্ট হয়েছেন শিবের নিষ্কাম নির্মোহ রূপটিকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে আর এই ভাবনায় প্রকৃতিকে শিবস্বরূপ রূপে দেখার একটি দৃষ্টির নির্দেশ ইঙ্গিত স্বামী বিবেকানন্দের মায়াবতী আশ্রম থেকে দেওয়া হিমালয়ে একটি অনুভব। "ঐ যে উর্ধেব শ্বেতকায় তুবার মণ্ডিত শুঙ্গরাঞ্জি ঐ হল শিব তার ওপরে যে আলোক সম্পাত হয়েছে তাই হল জগতের জননী" এই মায়াবতীকে দেখেছি, দেখেছি পর পর স্তরে বিস্তারিত বিরাট হিমালয়কে সে চূড়া--কি সুন্দর একেবারে অন্তত। তুমি কি গেছ কখন ? না বলতে বললেন তাহলে বুঝতে পারবে না। আমায় একে দেখালেন পর পর চুড়া কিভাবে গেছে। মায়াবতী থেকে দেখা হিমালয়ের অনুভবে একটা ছবি একৈছি সে ছবি উদ্বোধন পত্রিকায় "যোগমূর্তি গিরীশ" নামে বের **इराइकि । এই ছবিটি আমি স্বামী নির্বেদানন্দজীকে দিয়েছিলুম**।

মারের বাড়ীতে পৃজনীয় সত্যেন মহারাজের সঙ্গে নন্দলালের শিষ্ক আলোচনার আর একটি বড় দিক ছিল "নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়কে" নিয়ে। সিস্টারের প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলকে কেমনভাবে রুচি সুন্দর করে গড়ে তোলা যায় সে সম্বন্ধে পৃজনীয় সত্যেন মহারাজ, ব্রহ্মচারী গণেন মহারাজ যেমন ভাবতেন, নন্দলালও সমভাবেই এ বিষয়ে সচেতন হরেই চিন্তা করতেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রুচিবোধ গড়ে ওঠার এক মন্ত দিক, সুন্দরকে ভালবাসার একটা পরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার অনুভবও সব







সময় করতেন নন্দপাল। সিস্টারের এই স্কুল আর রুচিবোধের কথায় তিনি প্রায়ই মায়ের (শ্রীসারদাদেবীর) পরিচ্ছের পরিমিত সযত্ন রুচি প্রকাশের কথা বলতেন। নিবেদিতার শিল্পবোধের সঙ্গে আমরা বিশেষভাবে পরিচিত। এই স্কুলকে সর্বাঙ্গসূনদর আদর্শ অনুপম করে গড়ে তোলার» জন্য প্রাণপাত করেছেন সঙ্গী হিসেবে থেকেছেন নন্দলাল—অসংখ্য ছবিও একেছেন—এই প্রতিষ্ঠানের জন্য।

এই প্রসঙ্গে বলছেন—নির্বোদতা স্কুলকে রুচিসমত গড়ে তোলার জন্যে এই শিক্ষা চিন্তা করতে গেলেই স্বামীজীর সিস্টারের স্কুলকে নিয়ে ভাবনার কথা প্রায়ই মনে হত। স্বামীজীর ভারি ইচ্ছা ছিল বিদ্যালয় হবে শিক্ষ সমারোহে পূর্ণ কিন্তু রুচি সম্মত। "প্রাচীনকালে কোন ব্যক্তি যখন প্রাদাদ নির্মাণ করতেন তার সঙ্গে অতিথি আপ্যায়নের জন্য একটি বাংলোও তৈরী করতেন। সে শিক্ষ লুগু হতে চলেছে। নিবেদিতার সমগ্র বিদ্যালয়টি যদি সেই ছাঁচে তৈরী করে দিতে পারতাম"। নিবেদিতা স্কুলে কয়েকবার সুরেনকে (শিল্পী ও স্থপতি সুরেন্দ্রনাথ কর) নিয়ে গেছি। বাড়ী ঘরের নকসা করার বিষয়ে ওর একটা বিশেষ অনুভূতি আছে। স্কুলের প্রার্থনা ঘরের মায়ের (খ্রীসারদাদেবী) আসন বেদীটির নক্শা করেছি, এছাড়া ওখানে ছবিও একেছি। সামনের পিলারে (Piller)-এ কারুকাজ ও অনেক জায়গায় নকশাকারী কাজের ব্যবহার করা হয়েছে।

স্কুলের মেয়েরা সরস্বতী পূজো করবে তার মূর্তি দরকার। পূজনীয় সত্যেন মহারাজ আমায় তা একে দেখিয়ে দিতে বললেন—কেমন সে মূর্তি হবে। সে সরস্বতীর নকশাটি নিবেদিতা স্কুল তাদের বিশেষ চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার করে। ঐ একই ছবি আমার রূপাবলী বইয়ের প্রচ্ছদে ব্যবহার করেছি। এছাড়া স্কুলের জানলায় কাচের প্যানেলে একই সরস্বতীর রেখাচিত্রটি ব্যবহৃত হয়েছে। দরজার মাথায় গোলাকারে ময়ুরের জাফরী নকসা, কিছু কিছু পুরোনো দেবদেবীর মূর্ডি লাগান হয়েছে শিক্ষার্থীদের তার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে। সম্প্রতি দক্ষিণেশ্বরে গড়ে ওঠা শ্রীসারদামঠের মন্দিরে সর্বৃশ্বতীর অপরূপ রেখাচিত্রটি গর্ভগৃহের সামনেই প্রতিষ্ঠিত।

নন্দলালের সঙ্গে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের যোগ ছিল হাদয়ের আর নিবেদিতার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাংটি ঘটেছিল শ্রীরামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলের যোগস্ট্রেই । এই প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসাতেই তাঁর প্রথম পরিচয় দিনের কথায় বললেন—সিস্টারের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা আট স্কুলে । ব্রন্ধাচারী গণেন মহারাজ ওনাকে নিয়ে এসে ছিলেন আমার ছবি দেখাতে । তথন ছবি আঁকছি 'কান্মী'র । খুব ভালো ছবি বৃঝতে পারতেন, ভালো ছবি চিনতেন । চোখ ছিল । আমার কালীর ছবি দেখে স্বামীজীর Kali the Mother পড়তে বললেন । সেই সঙ্গে রামায়ণের কৌশল্যা দশরথের ছবিতে কৌশল্যার হাতে পাখা দেখে বলে উঠলেন—রানীর হাতে ভালপাতার পাখা । রানীর হাতে থাকরে আইভরীর পাখা । আবার একটা ছবি দেখলেন সেটি দেখেই জিজ্ঞেস করলেন আছা মুখটা কেমন চেনা-চেনা লাগছে । বিষয় ছিল জগাই মাধাই । বললুম গিরিশবাবুকে ভেবে করেছি । এখানে গিরিশের প্রতিকৃতির আদল করাব পেছনে একটি ভাগবৎ ভাবনা ও তত্ত্ব লক্ষণীয় । মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের জীবনলীলাফ



শ্রীরামকৃষ্ণের গরের ওপর আঁকা নন্দলালের ছেচ

জগাই মাধাইয়ের ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামককদেবের দিব্য জীবনে গিরিশের ভূমিকাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। শ্রীরামকুক্ষের দীলা প্রসঙ্গে নন্দলালের এই চিন্তা মানস একটি বিশেব মনকেই নির্দেশিত করে।

জগাই মাধাইয়ের ছবি ছাড়া নন্দলাল স্বামী বিবেকানন্দের এইটি ছবি করেছিলেন সেটি দেখে সিষ্টার বলেছিলেন এত কাপড পরিয়েছ কেন ? তোমাদের বন্ধকে দেখ না। বন্ধের প্রতি সিস্টারের ছিল অসীম ভালবাসা । তাঁর কথাবার্তায় থাকত উদ্দীপ্ত করার প্রেরণা । বিষয় বাছতে বলতেন বীরত্বাঞ্জক। রামায়ণ-মহাভারতের ছবি আঁকার বেলায়ও সে-কথা বার বার বলতেন। পরে যখন তাঁর বোস পাডার বাডীতে গেছি কত আপনজনের মত গল্প করেছেন। বলিষ্ঠ দৃঢ**ভাৰত ভাবপূর্ণ** ছবি আঁকলে খব খুলী হতেন। তাঁর চলা-ফেরা দাঁড়ানোয় কোথাও ঝুঁকে পড়ার ভাব ছিল না। আমার সঙ্গে সুরেন (সুরেন গাঙ্গুলী) যেত। সিস্টারই তো আমাদের অজন্তায় পাঠিয়ে বন্ধ ঘরের দরজা খুলে দেখিয়ে দিলেন আলো। আমাদের ঐতিহা কত মহান কত ঐশ্বৰ্থবান, কত উচ্ছল। আমার ছবি আঁকার বিষয়ে তাঁর প্রেরণা ছিল। তিনি ভালো ছবি কাকে বলে কেমনভাবে হবে এ সমন্ত বলে উদ্দীপ্ত করতেন। সিস্টারকে যে স্বামীজীর ছবি দেখিয়ে ছিলুম সে ছাড়াও আর একটা ছবি একেছিলুম সেটি निद्रिपिठा ऋएन पिरा्रिक्यूम, ज्ञानि ना अथन काथात्र जारह।

> Santineketan 3. 2. 60.

প্রিয়,

তুমি হয়ত পুরুলিয়ায় চলে গেছ। গৌরীর বিয়ের সময় যেটা একেছি সেটাও বড় বটে তবে সেটা pencil দিয়ে আঁকা। রং দিয়ে আঁকা নয়। যেটা খুব বড় ও সেটা সিচ্ছের ওপর রং-এর লাইন দিয়ে করা। Dr J. C. Boseএর বাড়িতে তাঁর Lecture Halls আছে। সেটাই জানলা ্ক্রি কেটে তবে বার করতে হয়েছিল। ছবির inspiration তত গণেনদাদা দিতেন না বরং সেটা sister ও মহিমবাব দিতেন।

নন্দলাল বস

সিস্টার,তাঁর স্কুল,পূজনীয় সত্যেন মহারাজ, এদের নিয়ে কথায় জিজ্ঞাসা করলুম আপনি বাগবাঞ্চারে উদ্বোধনে মায়ের বাডীর জনা কিছ করেন নি ? করেছি । উদ্বোধন পত্রিকা ও অন্য সব যা বই বের হত তাদের যে শুলোতে আমায় করতে বলতেন আমি করেছি। অন্য কাঞ্জের মধ্যে এখনও আছে কিনা জানি না-মা যে ঘরে ঠাকুরের পুজো করতেন তার সামনের বারান্দায় দুটি ছোট মূর্তি করিয়ে দিয়েছিলুম—মূর্তি দুটিরই ডুইং আমার আর সে সময় উড়িষ্যার বিখ্যাত ভান্কর শ্রীধর মহাপাত্রকে দিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। শ্রীধর নরম পাথরে কেটেছিল বলে তাকে তাঁষের আগুনে পুড়িয়ে কুচকুচে কালো করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে দেওয়ালে। এছাডা আমার করা গরুডের নকশা নাটমন্দিরে ঢোকবার সময়ই আছে।

একই প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করেছি আপনি তো মায়ের (শ্রীসারদাদেবী) দর্শন পেয়েছেন কিন্তু তাঁর কোন ছবি আঁকেননি কেন ? অনেকক্ষণ বাদে বলছেন—মা যখনই দেখা দিয়েছেন তখনই দেখেছি সারা শরীর ঢেকে পা দটি বার করে বসতেন আর সেই চরণেই প্রণাম করে ধন্য হয়েছি। তাই যখন পঞ্জনীয় সত্যেন মহারাজ মায়ের বিষয়ে বইএর ছবি আঁকতে আদেশ দিলেন তখন কেবলই তাঁর পা দুটিই পদ্মের ওপর একে শেষ করেছি। বেলড মঠে মায়ের মন্দিরের ভেতরের সিংহাসনেও নকসাটি আমার ভাবা । তবে মায়ের ছবি একেছি তা একান্ত নিজের মত করে ছোট ছোট আকারে পোষ্ট কার্ডে। তোমার মাসীমা (শ্রীযক্তা সধীরা বস) মায়ের খব স্লেহ পেয়েছেন। একথা জানার পর আমি মাসীমাকে জিজ্ঞেস করেছি-ভিনি সে-কথা বলতে বলতে অনা জগতে চলে যেতেন। উনি যখন প্রথম সরলাদেবীর সঙ্গে উদ্বোধনে মায়ের বাড়ী গেলেন তখন মা তাঁকে দেখে জিজেস করেছিলেন এ বৌটি কোন বাড়ীর গো। সরলাদেবী উত্তর দিয়েছিলেন—যে নন্দলাল এখানে আসে যে ছবি আঁকে এ তারই ব্রী। মা দপরের খাবারই কেবল খাওয়াননি নিজের হাতে একটি পান খেতে দিয়েছিলেন।

মায়ের জীবনের ওপর একান্ত ছবি যেমন একেছেন নন্দলাল সমভাবেই এঁকেছেন ঠাকুরের কথা ও গল্পের আর জীবনের কিছু কিছু আবেশের। এ প্রশ্ন করাতে বললেন, করেছি তাও একান্ত নিজের মত করে নিজের



গন্যেই। তবে যখনই এ কাজ করেছি তাঁকে ছবির মত করে ভাবতে
চয়েছি মন দিয়ে। দেখতে চেষ্টা করেছি—ঠাকুর কত নজর দিয়ে কত
ন দিয়ে লক্ষ্য করতেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল অসাধারণ। ঠাকুর চমৎকার গদ্ধ
লতে পারতেন মনে হয় যেন সামনে দেখছি। ঠাকুরের সহজ সরল
ছেলা ছাড়া পোযাক অথচ দেখো কত পরিচ্ছন্ন। খুব পরিপাটি ছিলেন।
মামাদের মত নির্গুণ লোকেদের জন্য কেউ কি বলেছেন —তাঁর জন্য
মি এক পা এগিয়ে এলে তিনি দশ পা এগিয়ে আসবেন। কেউ
লেছে—সংসারে থেকেও ঈশ্বরকে ডাকা যায় পাওয়া যেতে পারে।
ঠনিই একমাত্র যিনি আমাদের জন্য কথা বলেছেন। জ্ঞানীদের জন্য
মনেকে আছেন আমাদের জন্য তিনিই ভরসা। আর এই সমর্পণের
ভরনীলতায় লিখছেন—কল্যাণীয়াসু ... ঠিকই বলেছ খ্রীশ্রীঠাকুর ও
াই আমাদের সম্বল হয়ে থাকুন।

ইতি আঃ নন্দলাল বসু ২৬ ৷ ৪ ৷ ৫৫

৪. ৯. ৫৪ শান্তিনিকেতন

ন্ত্ৰের

তোমার চিঠি ঠিক সময়ে পেয়েছি। শরীর ভালো না আর সময়ের মভাব বলে চিঠির জবাব দি নাই।

মহারাজ অপারেশনের পর ভালো আছেন জেনে নিশ্চিন্ত হলাম।...

3র মন ভালো। ঠাকুরের ইচ্ছায় ও জীবনে উন্নতি করবে।
আশীর্বাদ করিঠাকুরের কুপায় সং পথে থেকে শিক্ষক ও আশ্রমের

১রুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করে গোলে শিখতে পারবেই। তুমি ও

1াড়ীর আর সকলে আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ লইবে ইতি

আঃ ন<del>ৰ্ম</del>লাল বসু নশলালের করা ছোঁট ছোঁট কাজগুলিকে কেবলই চট্ জলদি কাজের অধ্যারে ফেলে দিলে ভূল করব । চিত্রের গুণগুড বিচারের দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখলে এর যথার্থতা অনুধাবনে সমর্থ হব । গ্রামীণ টেকি ঘরের পরিবেশের কাহিনী অবলম্বনে ছোঁট কাজটি কালি-ভূলির একটি অনবদ্য উৎকৃষ্ট উদাহরণ । যার তীক্ষ হুলায়িত রেখার গতি ও সেই সঙ্গে সুডৌল কালো সাদার অসাধারণ বিভাজন যে-কোন শ্রেষ্ঠ এই ধর্মীয় কাজের পাশাপাশি রাখতে থিধা হবে না । কেবল তাই নয় একই বিষয়কে অবলম্বন করে একটা রেখাচিত্র ভিন্নতর খাদে মন ভরে দেয় । নন্দলালের মতঃফুর্ত গুণের অচিন্ধনীয় একটি অঙ্গ হল এই ছোঁট ছোঁট নানান আঙ্গিকে কাজগুলি একই সময় করলেও কাজের গুণগত ঐথর্যে একে অপরের সঙ্গে মিলে যায়নি । প্রত্যেকটি রেখাধর্ম নিজের স্বকীয়তা প্রকাশে হির থেকেছে । আবার শ্রীয়ামকৃক্ষদেবের দিব্য জীবনের ঘটনার ছবিতে ব্যবহৃত রেখার সারল্য ও সাবলীলতা ঈশ্বরপুরুষকেই চিহ্নিত করে । কোথাও কৌশল করে পারদর্শিতা দেখাতে যাননি । দিব্য ভাবনার আন্তর্য এক সরল ভাগবত পরিবেশ সৃষ্টিতে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন ।

এই সব ছবিকে দেওয়ালে বড় করে আঁকবার কথা নিজে ভাবছি। আর এ বিষয়ে তাকে যখন জানালুম তিনি আমায় ক্ত সহজে বিনা সঙ্গোচে, বিনা দ্বিধায় লিখলেন—

> Santineketan 3.3.60

श्चित्र

তোমার ২৯, ২, ৬০ তাং পত্ত পেলাম। আজ বেলুড় মঠে স্বামী  $\frac{2}{5}$  বিমুক্তানন্দলীকে ঐ আমার আঁকা শ্রীশ্রীঠাকুরের ও মায়ের পোষ্ট কার্ডগুলি টু আমার পাঠাতে বলে পাঠালাম। তুমি বন্ধন fresco আঁকিবে তোমার টু পাঠিয়ে দেব। কেবল মায়ের একটি পোষ্টকার্ড মা নহবদ খানার বারালার E





(সিউড়িতে যে আশ্রম আছে তার সঙ্গে রামকৃক মিশনের কোন যোগ নেই)

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে খরে থাকতেন তার দক্ষিণের বারান্দায় কাঠ কয়লা দিয়ে দৃটি ছবি একেছিলেন একটা 'আভাগাছে ভোভা পাখি' আর দ্বিতীয়টি হল 'জাহাজ'। নন্দলাল যখন দক্ষিণেররে যান তখন নিজে দেখেন এই ছবি দুটি, তা যাতে নষ্ট না হয়ে যায়—"ছবি দুটো কাঁচ দিয়ে ফ্রেম করে দেবার জন্যে টাকা দিয়ে এলুম, কিন্তু পরে গিয়ে দেখি সব চুণকাম করে দিয়েছে।" সেই ছবি দুটি নন্দলাল প্রতিলিপি করেছিলেন। আপনার করা ছবি দুটির বেশ বড় প্রতিলিপি **शक्रिया विमानी** छेत (রামকৃষ্ণ মিশন) ছোটদের থাকবার হোস্টেলের বাইরের দেওয়ালে করান হয়েছে। কিন্তু জাহাজের ছবিতে ধৌরা যাচ্ছে একদিকে আর পতাকা উড়ছে আর একদিকে। কাজ শেষ করার পরই ছেলেরা সব হৈ হৈ করে ধরছে। হেসে বললেন---ঠাকুর খুব নজর দিয়ে দেখতেম। নরেনকে চাতক পাখি চেনাবার ঘটনা জানো তো। জাহাজের ঐ পতাকা হচ্ছে 🗜 ধাতু-পতাকা।



১৯৫৭ সালের শীতে পশ্চিম বাংলার পোডামাটির মন্দির দেখে বেডানোর ইচ্ছে সঙ্গে স্কেচ ছবি এসব করব । যতটা পারি পায়ে হাঁটব । যাবার আগে মাস্টারমশাই-এর কাছে দেখে নিয়েছি কেমন ভাবে মন্দিরের গায়ের কাজ অক্ষত রেখে ছাঁচ নেওয়া যায়। কালি দিয়ে নকসার ছাপ কিভাবে নোব, এই সঙ্গে মন্দিরের কোন ক্ষতি না হয়, পারলে অঞ্চলের मान्दापत यष्ट्र कत्राठ वनाया।

মন্দির দেখে শান্তিনিকেতনে ফিরে তাকে ছাঁচ, ছাপাই নকশা সব দেখাতে খুব খুলী হলেন। নিজে কাটোয়া লাইনে কিভাবে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে গিয়েছিলেন তার গল্পও করলেন। কথায় কথায় তাঁর সময়ে দেখে আসা কামারপুকুরের জয়রামবাটির পথ ঘাটের কোন পরিবর্তন, যুগী শিবমন্দির, হালদার পুকুরের পরিবর্তন না সব তেমনই আছে ? এছাড়া লাহাদের অটিচালার গঠনের সঙ্গে জাপানী বাড়ীর গঠনের সাদুশ্যের দিকটি লক্ষ্য করেছি কি না ? এমন সব প্রজের মাঝেই জিজেস করলেন---'আছা আমি বেলের খোলা দিয়ে ফুল কেটে কেটে গোডের মালা গেঁথে দিয়েছিলুম ঠাকুরের জন্যে সেটা কি ঠাকুরের ঘরে এখনও আছে ?' সেরকম তো কিছু দেখলাম না। তারপরই জিজ্ঞাসা আমার জন্যে কি এনেছ ? মাস্টারমশাইয়ের জন্য নিয়ে এসেছি ঠাকুর যে খরে থাকতেন, যেখানে ছিল তাঁর নিতা চলাফেরা সেইখানকার মাটি। তাঁর হাতে সেটি তুলে দিতেই অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সেই মাটি নিয়ে মাথায় ঠেকিয়ে তা প্রসাদের মত মুখে ফেলে দিলেন। আমি অবাক হয়ে চেয়ে আছি। আজও সেই





রম্ময়ে আবিষ্ট সেই বিশেষ সময়টিকে দেখতে পাই। বললেন, কোথায় । যথ ? সারা শরীরেই মাখা হয়ে যাক। এই ঘটনা আর কিছু য়—নিবেদিত ভক্তচিন্তের আতিশয়হীন অনুপম মুহূর্ত চিত্র। বড় হেজেই হয়ত একে খারিজ করা যায় কিছু এই বাহুলাহীন ভালবাসাটি দিয়ে পেতে সমগ্র জীবনটিকে উৎসর্গও করতে হয় বার্থহীনভাবে। তাই ব সময় তুচ্ছ সমালোচনার অংশ বিশেষে না দীড়িয়ে অনুভব দিয়ে, বাঝা ও বােধের মননে দাঁড়ালে এই ঘটনার তাৎপর্যটিকে উপলব্ধি করতে ।রা যাবে।

কামারপুকুরের ঠাকুরের মন্দিরের কথা উঠতেই নিজেই বললেন "মঠ থকে স্বামীজীরা এসেছিলেন ঠাকুরের জন্মন্থান মন্দিরের আকৃতি কেমন বে। আমি বলেছিলুম আমার ভাবনার কথা। ঠাকুরের জীবন ছিল সহজ্ঞারল একজন প্রামের মানুবকে যেমন ভাবে পেয়ে থাকি। একটি বাছলা জিত অনাড়ম্বর দিবাজীবন। তাঁর জন্মন্থানের মন্দিরটিও হবে সেই গ্রেম্ডির পরিপ্রক। হয়ত অনেকে বিশাল ভাবে কিছু ভেবে থাকবেন। গানি না। আমার এই সঙ্গে আর একটি কথা বার বার মনে রেছে—কামারপুকুর যে শান্ধশ্রী নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশে পূর্ণ আর সখানের ঘরবাড়ির সঙ্গে মানানসই করেই এর নকশা প্রয়োজন। মন্দির রশী উচু করলে প্রামের সমন্ত আবহাওয়ার সঙ্গে হঠাৎ খাপছাড়া হয়ে ।বার সম্বনা থেকেই যাবে।

মন্দিরের নকশা করার আগে কামারপুকুর ঘুরে এসেছি । কামারপুকুর গরেছিলাম দুর্গাপুরের দিক দিয়ে বাসে, সঙ্গে ছিল পেরুমল। (ছাত্র মন্দণাচল পেরুমল) এ পথ দিয়ে কামারপুকুর পৌছন এক গরের মত। দিরের নকশা করে শ্রীনিকেতন থেকে মাটি আনিয়ে তার মডেল রেছি । প্রথমে করেছি ঠাকুরের ভিটের পুরোনো ঘর পাঁচিল দরজা । সাবের ছক । তারপর করেছি আজকের যে মন্দির সেই সমেত বাড়ী ঘর ঘুরীরের মন্দির, যা যেখানে ছিল । রোজ সকালে উঠে এ কাজ করতুম । গজ শেব হলে শ্রীনিকেতন থেকে পুড়িয়ে নিয়েছি । এই মডেলের মধ্যে বিকছু Detail এ করেছি । দোতলা খড়ের চালা তুলে নেবার ব্যবহা রখেছি যাতে বাড়ীর ভেতরের সব কিছু দেখা যায় । সিঁড়ি খুটি যা যথানে যেমনটি আছে । ঠাকুর যে টেকিঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তার ওপরেই মন্দির গড়ে উঠেছে । মন্দিরের মাধ্যায় দেখবে লিবলিকের আভাস

আছে। যুগী-শিবমন্দিরের সঙ্গে ঠাকুরের মায়ের ঘটনার কথা মনে রেখে করা।"

আপনার করা এই মডেল আমাদের পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সংগ্রহশালায় রাখা আছে। কিছু ঐ মডেলের সঙ্গে আজকের মন্দিরের সামনের দরজার কিছু তথাৎ আছে। হাাঁ ঠিকই দেখেছ। আসলে আকারগত পার্থক্য নেই। যেটুকু বাড়িয়ে করতে হয়েছে তা ঠাকুরের ভোগ ইত্যাদি আর ঝড়জলের কথা ভেবে। নাটমন্দির আনক পরে হয়েছে। তার ছবি দেখে বললেন—গ্রিল দিয়ে ঢাকা কেন পনা হয়েছে। তার ছবি দেখে বললেন—গ্রিল দিয়ে ঢাকা কেন পনাটমন্দির খোলা চত্বরের মত হবে। তীর্থবাত্রীদের জন্য খোলা থাকবে। কিছু কিছু অসুবিধের কথা বললেও তা বেশ মনের মত হয়েছে বলে বোধ হল না।

ঠাকুরের এই মন্দির একটি গোটা চন্তর মোটা ঢালাই নীচে দিয়ে তবে গড়ে উঠেছে। কেননা ঐ অঞ্চলের মাটিতে খুব সহজেই ফাটল ধরে। পাছে কোন ক্ষয়ক্ষতি হয় সেই ভেবে। এখানে ঠাকুরের বেদীতে টেকিয় চিচ্ন দিয়েছি। নন্দলাল মন্দিরের ঢোকবার দরজায় একটি গরুডের নকশা করেছিলেন। সেই নকশা করার পেছনে তাঁর পছন্দ অপছন্দের একটি মন কাল্প করেছে সে বিবরে একটি গরুডের নকশার ওপর নির্দেশটি পড়লেই বোঝা যাবে—

গরুড

মন্দিরের সম্মুখে (দক্ষিণে) এই নকশাটার ছাঁচ নাই। এ নকশাটা আমার বেশী পছন্দ। এটা কি কারিগর ছাঁচ ছাড়া চেষ্টা করছে পারবেন ? প্রথম ছাঁচ হতেই এর কাটার ইন্সিত পাবেন। যদি অসুবিধা হন্ন যে ছাঁচ আছে তা হতেই কাটবেন।

নেন্দলাল কারিগরদের সবসময় সন্মান দিতেন। তাঁদের সম্বোধন করে অন্যজনকে নির্দেশ দিছেল সেখানেও তাঁর প্রজার প্রকাশটি দেখবার) প্রকৃতির পরিবেশে মিলেমিশে মন্দিরটিকে যেভাবে দেখতে চেয়েছিলেন আর স্থাপত্যকলায় পরিবেশ অনুযায়ী স্থাপত্য রচনার যে আলোচনা আমরা শুনে থাকি নন্দলালের কল্পনায় সৃষ্ট এ মন্দির সাকার বান্তব রূপের এক দৃষ্টিনন্দন ও মনোহারী দৃষ্টান্ত।

আচার্য নন্দলাল যেমন মঠে আর উল্লোখনে যেতেন তেমন অনেক সময় মঠের সন্ম্যাসীরাও আসতেন নানান কাজে আবার কেবলই সাক্ষাতের





জন্য শান্তিনিকেতনের শ্রীপল্লীর বাড়ীতে । এরা এলে নন্দলাল অত্যন্ত খু হতেন। নানান কাজের সঙ্গে যুক্ত কেবল নিজে একাই হতেন না এ কা তাঁর ছাত্রদেরও যুক্ত করতেন। পুরানো উদ্বোধন পত্রিকায় তাঁর কাভে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছাত্রদের কাঞ্জও চোখে পড়বে। দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশ বিদ্যাপীঠের স্বামী নির্বেদানন্দজীর অনুরোধে নন্দলাল প্রথম শিল্প শিক্ষ হিসেবে পাঠিয়ে ছিলেন তাঁর অন্যতম স্নেহধন্য ছাত্র বিনোদকে শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়। পৃক্তনীয় আত্মবোধানন্দের কাছে পাঠাতে इन्प्रमुधा प्यायक यिनि भारत ऋएमें आत्मामान निष्मक युक्त क কারাবরণ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জ্বন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ভাগ রামকিঙ্করকে দিয়ে করানো শ্রীরামকৃষ্ণদেবের রিলিফ মূর্তিটির সা আমাদের পরিচয় খবই সামান্য। শ্রীরামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলের সঙ্গে নন্দল কেবল নিজেই যুক্তই ছিলেন না তার সলিব্য যোগের একটি ছে বয়ান--- "রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে শিল্পীদের যোগ দীর্ঘদিনের--বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় , রমেন্দ্রনাথ, মণিভূষণ এরা সবাই গভীরভা যুক্ত ছিলেন এই পরিমণ্ডলের সঙ্গে যার যোগ সূত্র ছিলেন গুরু নন্দলাল কামারপুকুরে ঠাকুরের মন্দিরের আর সেখানে ঠাকুরের বেদীর নকশ কথা বলতে বলতে বেলুড় মঠে তার করা ঠাকুরের বেদীর প্রস আলোচনাতেই জানতে চেয়েছি বেলুড় মঠের মন্দিরের আদিকে তি

কথা বলতে বলতে বেলুড় মঠে তার করা ঠাকুরের বেদীর প্রস্থ আলোচনাতেই জ্বানতে চেয়েছি বেলুড় মঠের মন্দিরের আজিকে তি কোন কাজ করেছেন কিনা ? মঠের মন্দিরের জন্যে কাজ করেছি। মন্দিরের বাইরের দিকে উঁচু

মঠের মান্দরের জন্যে কাজ করোছ। মান্দরের বাইরের দিকে ডাচ্চারপালে যে নবগ্রহের মূর্তি আছে সে সব তৈরী করা হয়েছে আমার ক নকশা থেকে। আমি বড় বড় কাগজে কালি দিয়ে কাজ শেব করে দিয়ে (কাট্ন) পাথর কাটাই মিন্ত্রিরা তাকে পাথরের ওপর ছাপ কেলে যেতা চেয়েছি সেভাবেই কেটে দিয়েছে। সেই কাজের সময়ই গোশেনবাবু বা ভারী সজ্জন একজন স্থপতির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তিনি এসব কা দেখাওনা করতেন। তিনি মার্টিন বার্নের হয়েছিল তিনি এসব কা দেখাওনা করতেন। তিনি মার্টিন বার্নের হয়েছিল তিনি এসব কা দেখাওনা করতেন। তিনি মার্টিন বার্নের হয়েছিল মিন্তের কাক করা নকশায়। এ ছাড়া একটু নজর দিয়ে নাটমন্দিরের জান দরজার ওপর দিকে দেখলেই দেখবে চারিদিকে প্রায় চার ফুট মত চও টানা জায়গা ছাড়া আছে। ইচ্ছে ছিল মুরাল করব পল্প দিয়ে। অমি চেয়েছিলেন—"দেওয়ালে শত সহমে কমল ফুটে থাকবে। মন্দিরের মথে একটি রাজহন্তের ওপর ঠাকুরের মূর্তি।" আমি তো মুয়াল কর

Cate Canada





পারলম না তোমরা সম্ভব হলে শেষ করবে । প্রসলক্রমেই মনে হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের সৃত্ম শিল্পবোধ ও রুচি ভাবনার সঙ্গে আমরা এখনও পরিচিত হতে পারিনি। আমরা কেবলই তাঁর মানুষের জন্য অসীম বেদনাবোধের অনুভৃতিতেই বিন্ময় বোধে থেমে থেকেছি। কিছু এই ভাস্বর জীবনটির মননের গভীরে শিল্প ও রুচি বোধের কেবল একমাত্র উপমা বেল্ড মঠের মন্দিরটিই নয়, এই প্রবাহের সূত্র সন্ধানে দেখতে পাব একটি অবিসারণীয় দিনের ঐতিহাসিক প্রস্তাব গ্রহণের নজীরবিহীন সুদুর প্রসারী দিবাভবিষাতকে---

(প্রস্তাব্যের অংশ মাত্র) "১৮৯৭ সালে ১লা মে তারিখে সমুদয় শ্রীশ্রীরামকঞ্চদেবের গৃহী ও সন্ন্যাসী শিব্যের এক সমাবেশে বিবেকানন্দ প্রস্তাব করেছিলেন যে গুরুর নামে এক সঞ্চ্য প্রতিষ্ঠিত হবে । রামকফ মিশন প্রতিষ্ঠার সর্বসন্মত সি**দ্ধান্ত গহী**ত হওয়ার পর যে কার্য প্রণালী ক্রিরীকত হয়।

(তার মধ্যে অনাতম একটি হল) निद्मकनामित्र विवर्धन ७ উৎসাহদান।"

जे जेके मित्नव श्रशाय विद्यकानत्मव कृष्टि ও निष्ठकमाव श्रेष्ठि ममेडा ও আকর্ষণ বোধের পরিচয় দেবে।

শিলের জনা নিবেদিতপ্রাণ শিল্পী নন্দলালের বিবেকানন্দের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করার একটি সরল দিক আমাদের কাছে স্পষ্ট।

নন্দলালের জীবনের অতি অম্বরঙ্গ অনুভৃতির কিছু কিছু দূর্লভ ঘটনা আজও আমায় এক অন্তত পরিবেশে উপস্থিত করে দেয়। প্রথমেই বলেছি এই ভাবনাকে কেবলমাত্র যুক্তি, কেবলমাত্র তর্কজালের মধ্যে জড়িয়ে দিলে মূল অনুভব থেকে বঞ্চিত হব। বিচিত্র মনের মানুষের ভীড়ের ভেতরই বসবাস সবার। সেই বিচিত্র পরিবেশে এমন সব দূর্লভ মনের স্পর্ল ও নাগালের কাছে উপস্থিত থাকলে নিজেকে বড় কৃতার্থ বলে বোধ इय ।

যাওয়া আসার মধ্যে কোনদিন আলোচনা করেন আবার কোনদিন ছবি কেমন হবে তাও ছোট ছোট করে দেখিয়ে দেন। আচার্য্য নন্দলাল সব সময় সঙ্গে একটি চামড়া ভাঙ্গ করা একটু বড় ধরনের ব্যাগ রাখতেন। তাতে টাকা-পয়সা থাকত না। থাকত তার নিজের চটজলদি স্কেচ করার চিঠি লেখার, প্রয়োজনে কলম পেনসিল আর সাদা পোস্টকার্ডের সাইজের মোটা কাগজ (কার্ড)। দেখতুম সেই ব্যাগটি বেশ পুরোনো হয়ে এসেছে। কিন্তু তবুও পরম যত্নে সেটি সর্বক্ষণ তার সঙ্গেই **থেকেছে**। মাষ্টারমশাইকে কিছু না বলে একই মাপের একটি চামড়ার ব্যাগ তৈরী করে তাঁর হাতে দিলুম পুরোনোটা পাল্টে নেবার জন্যে । হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে 🗜 दिन इत्युष्ट वर्ष्ट कितिया पिलान आभाग्न, धर्म कत्रलन ना । मत्न य আঘাত পাইনি এমন নয়, কিন্তু চুপ করে থেকেছি । এমনই আসা-যাওয়া মাঝেই একদিন হঠাৎ তার বাাগটি আমার হাতে দিয়ে একট পরিপাটি ক শুছিয়ে দিতে বললেন। শুছতে গুছতে দেখলম ব্যাগের এক জায়গা একট চেরা মত। সেই চেরা জায়গায়টা একট ফাঁক করে আঙ্ ঢোকাতেই হাতে কাগন্ধের মত ঠেকতেই সেটি বার করেই দেখলম এক! কাগন্তে দৃটি ছোট্ট ফটোগ্রাফ---সেটি হল শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীসারদাদেবীর সেই দেখামাত্রই আমার ভেতর থেকে তিনি যে ব্যাগ গ্রহণ করেননি তা সমস্ত খারাপ লাগাটুকু ধুয়ে মুছে গেল। আমার কাছে ঐ প্রত্যাখ্যানে পুরস্কারটি হয়ে রইল চিরদিনের । অক্ষয় । বাহাত আচার্য্য নন্দলালথে কেউ কখনও ধর্মের আচরণ নিয়ে বাস্ত থাকতে দেখেননি। এ বিষয়ে তিনি পরিষ্কার করে বলছেন—"শিল্পের আত্মিক বা আধ্যাত্মিক তাৎপর্য য তার সঙ্গে লৌকিক আচার ধর্মের বা নীতি ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই !'

যখন প্রথম চাকরী নিই সে সময় মাষ্ট্রারমশাই একটি কং বলেছিলেন---আজ্বকে তার তাৎপর্য যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারি আর তাই সেকথা সমসঙ্গীদের জন্যেও উল্লেখ করছি। নন্দলা বলেছিলেন—যে প্রতিষ্ঠানেই থাক সেখানে ঢোকা মাত্রই তার পরিকে যেন বলে দেয় যে এখানে শিল্পী বসবাস করেন। একথা কত সত্য আৎ বঝতে পারি। আমরা কতটক পারছি এর থেকেও বড জিজ্ঞাসা কতট্ সচেষ্ট হচ্ছি। যেখানে কান্ধ করি সেখানকার বার্ষিক পত্রিকার জন্য একা আশীর্বাদবাণী চাইতে গেলুম। সে সময় মাষ্টামশাই তার কলকাতা; বাডীতে--লিখলেন---

> "শিল্পীর হাদয়ে ভগবানের ভক্তি থাকলে চিত্ৰ ভালো আঁকতে পারে" শ্রীশ্রীঠাকুর রামকুঞ্চের

30/3/3262

এই দিপি আশীর্বাদের উল্লেখের কারণ কি ? কারণ আর কিছু না একটি পূর্ণ বিশ্বাসের অসাধারণ উজ্জ্বল নিদর্শন। একথা ভুললে চলবে ন প্রেম ভালবাসা আর ভক্তিময় হৃদয় শিল্পী হওয়ার অন্যতম শর্ড। অবশা এ ভাবনার ভিন্ন আলোচনা হতেই পারে।

কেমনভাবে কত সন্দর পরিবেশ কার জন্য যে অপেকা করে থাবে এতো জানা যায় না---। পুরুলিয়া থেকে শান্তিনিকেত এসেছি—মাষ্ট্ররমশাইকে তাঁর বারান্দার বসার জায়গায় না পেয়ে ছ আঁকার ঘরের দিকে গিয়ে দেখি প্রায় দরজার সামনেই ইজিচেয়া আধশোয়া অবস্থায় বসে নিবিষ্ট মনে মুখের সামনে দুহাতে ধরে একটা বা দেখছেন। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও আমার উপস্থিতি তিনি বুঝা



ন্পেল অফ শ্রীরামকক্ষের প্রচছদ

রঙ্গেন না। অনেক দ্বিধা সন্ধোচ, নিয়ে আন্তে করে মাথার কাছে গিয়ে ড়াতেই দেখলুম। দেখলুম আচার্যা নন্দলাল বই দেখছেন না তদ্ময় হয়ে ই ছবিকে একত্রে দেখছেন। ছবি দুটি তাঁদের, যাঁদের দেখেছি তাঁর ছবি কার জায়গায়, যাঁদের চিরসঙ্গী করে রেখেছেন নিজের নিতা অভ্যাসের জনামচার ঝুলিতে— সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবী। নিঃলঙ্গে ছব্ অন্তৃতির সঙ্গস্থা নিয়ে ফিরে এসেছি কিছু আজও আমার ছে সেই ১৯৬৩ সালের ২০ মার্চের সকালটি অমান।

কিছুদিন, কিছু মুহূর্ত জন্মগ্রহণ করে যা রোজই নতুন। প্রতিদিনের র্যাদয়ের মত। যাকে প্রতিদিন নতুন করে অনুভব করা যেতে পারে মনি এইসব বিরল ঘটনা আর মুহূর্তেরই অংশমাত্র।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তার পরিমশুলের অনুষঙ্গ উপহার দিয়েছে এক সাধারণ চরিত্র-জীবন। যাকে চাইলেই পাওয়া যায় না আর ইচ্ছা রলেই তা হওয়া যায় না। এর জন্যে প্রয়োজন দীর্ঘ প্রভৃতি-সাধনা। ই সাধনায় ব্রতী নন্দলাল তার জীবনকে যেভাবে পরিচালিত করেছিলেন র নিজের পক্ষে তা বোঝা সম্ভব ছিল না। কিছু রোজ যে মানুষটি কে দেখে খুলী হতেন তাঁর এই অমলিন ঐশ্বর্যগুলে তিনি হলেন বিক্রাধি। সেই নিতাদিনের সংশ্রাতীত দেখাটি এমন—

াথমেই দেখতে পাই আর্টের প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ নির্লোভ নিষ্ঠা। বিষয়

বুদ্ধির দিকে যদি তাঁর আকাঞ্জনার দৌড় থাকত, তাহলে সেই পথে অবস্থা উন্নতি হবার সুযোগ যথেষ্ট ছিল। প্রতিভার সাচ্চা দাম যাচাইরের পরীক্ষক ইন্দ্রদেব শিল্পসাধকের তপস্যার সম্মুখে রক্ষতনৃপূর-নির্কণের মোহজাল বিস্তার করে থাকেন সরস্বতীর প্রসাদস্পর্শ সেই লোভ থেকে রক্ষা করে, দেবী অর্থের বন্ধন থেকে উদ্ধার করে সার্থকতার মুক্তি বর দেন। সেই মুক্তি লোকে বিরাক্ষ করেন নন্দলাল তাঁর ভয় নেই।

তাঁর মন গরীব নয়। তাঁর সমব্যবসায়ীর কারোর প্রতি ঈর্বার আভাস মাত্র তাঁর ব্যবহারে প্রকাশ পায়নি। নিজের সম্বন্ধে ও পরের সমজে তিনি সতা। নিজেকে ঠকান না ও পরকে বঞ্চিত করেন না।"

এই নন্দলাল তৈরী হয়েছেন বিন্দু বিন্দু জীবন সর্বস্থ করে। কেবল রেখার বর্ণে ছন্দের মনোময় সাবলীল অথচ আজু গতিটির প্রাণের সন্ধান পেতে গেলে "রসো বৈ সঃ নন্দলালকে চিনতে হবে যিনি শিক্ষের রস গ্রহণ চোখ দিয়ে নয়, মন দিয়ে" কথাটি বলেছেন।

আর তীব্র শিক্সাশ্রমী অধ্যাত্মবোধে রসপূর্ণ হয়ে সাবলীলভাবে বলতে পেরেছেন—"নিত্যনিয়মিত সাধনার ফলে অবশেবে মনটি হবে পূর্ণ কলসের মত। কোন কারণে এই পূর্ণ কলসটির একটু নাড়াতেই অক্সর রসানুভূতি রূপানুভূতিতে ছলকে পড়ে হবে—ছবি-মূর্তি, গান, কবিতা আর নৃত্য। আত্মাকে মানতে পারলেই এর পূর্ণতা।"



লালের পরিকল্পিত স্থাপতা নকণা অনুযায়ী পোড়ামাটির মডেল

(495, Selley) Serv



Santinekolom 3.2.60.

The sister a sister of the sis

একে একজন সাধকের অক্ষয় উপলব্ধি ছাড়া কি বলা যেতে পারে ভারত শিল্প ইতিহাসে আচার্যা নন্দলালের অবদানের একটি বিস্ময়ব দিক যেমন আছে, তেমনই স্বামী বিবেকানন্দের মানসদৃষ্টিতে দে "রামকৃষ্ণ যুগা" জাগরণের আলোকময় উদ্বোধনের প্রথম ও প্রধান দি পুরোহিত বলে সংশ্যাতীতভাবে আগামীকালের কাছে সাধক নন্দলা চিত্নিত হয়ে রইলেন। অনেকের কাছে এটি একটি অতিশয় স্পর্কার উর্দিমন হলেও শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে উদ্ধাসিত প্রথম আলোর কির্গন্থ সেই জাগরণের বার্তাই বহন করছে।

নন্দলালের প্রান্তজীবনে কিন্তু আত্মবোধের পরিপূর্ণ অনুভব অধ্যা। তাঁর কাছে আমার উপস্থিতি। তখন তিনি অন্যান্য চিত্র রচনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীসারদাদেবীকে অবলম্বন করে ছোট ছোট নৈবে রচনায় মগ্ন।

আমার দেখা আচার্যের সঙ্গে আর অন্যের পূর্বে দেখা নক্ষলাতে দৃষ্টিকোণের, ভাবনার, গ্রহণের তফাৎ ঘটতেই পারে। তবে আমার দেখ মাঝে মাঝেই পূর্বের নন্দলালকে দেখতে চেয়েছি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ভেও দিয়ে। ঐ একটি জায়গা যাঁর দেখার অস্তরের দৃষ্টির কাছে আমাতে বিশ্বাসকে নির্ভয়ে রাখতে পারি। বিচিত্র মন নানান জিক্সাসা আর সন্দেথাকলেও কোন উপায় থাকে না।

এখন ভাবি কি অপ্রতুল শূন্যতা, অজ্ঞতা কিছু কি মুগ্ধ বিশ্বর নি এসেছিলুম দগ্ধ বৈশাখের ভরা দুপুরে। ফিরিয়ে দেননি। মহা-জদত্তে দে আর মমতার সঙ্গ দিয়ে, প্রতি আচরণে একটি সং দীক্ষার স্পর্শ দিয়েছেন

আমার দেখা, শোনা, চেনা ও নির্জন আলোচনার প্রাসন্ধিক কথামাল আরও একটি বিশ্ময়—শ্রীরামকৃষ্ণদেব রামকৃষ্ণ মিশন তাঁর কাছে কর্ত তার একটি নির্মল চিত্র পেয়েছি কিন্তু যেখানে তার উন্তরণ ঘটল আর গভীরে আরও ব্যস্তির মধ্যে বিস্তারিত সে-ছ'ল—

"আমরা হচ্ছি এক পরিবারভুক্ত রামকৃষ্ণপরিবার"

যাদৈর কাছ থেকে অকৃপণভাবে সাহায্য পেয়েছি—ৰামী প্রজ্ঞানানন্দ, জীবিৰক্ষণ ব নিবেদিত বসু, প্রয়াত শিল্পী প্রশান্ত রায়, জীবুজা প্রতিভা বন্দ্যোপাধায়ে, রাষকৃষ্ণ মি কনচেনদান কমিটি ১৯৮০, রামকৃষ্ণ অবৈত আশ্রম, কলকাতা, ইন্দুসুধা খোব, নিবেদি বালিকা বিদ্যালয়, কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিদান বিদ্যাপীঠ,—পুরুলিরা। গ্রন্থপঞ্জীয় বিকেকা রাকাবলী। জীবীরামকৃষ্ণ কথায়ত। বিশ্বভারতী পঝিকা, নন্দলাল সংখ্যা। শিক্ষণ নন্দলাল বসু।

৩ ২ ৬০ তারিখে লেখা চিঠি

# নিবেদিতার সাগ্নিধ্যে নন্দলাল

### কমল সরকার



গনী নিবেদিতা

॥ अक ॥

শिল्পी नमलाल वस मीर्घकीवी ছिल्मन । ठौत छट मीर्घकीवरन माना রণা মানুষের সান্নিধ্যে এসেছিলেন তিনি। ভারতেতিহাসের সেই বরেণ্য ক্তিবৃন্দের প্রথম মানুষ অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভগিনী বেদিতা, রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধিজির নামও করতে হয়। শিল্পানুশীলব্রের ধামে ওঁদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ হবার সযোগ হয়েছিল তাঁর।

তার শিল্পীজীবনের ভিত্তি গড়ে দেন অবনীন্দ্রনাথ। অবনীন্দ্রনাথের ক্ষা আর নির্দেশেই সাভিনিবেশে তাঁর চারুকলা চর্চা। এক কথায় দলালের শিল্পীজীবনের সাফল্যের মূলে অবনীন্দ্রনাথের অবদান অসীম। নন্দলালের শিল্পীজীবনের সূচনায় তাঁকে প্রভাবিত করেন আরও ক্জন। তিনি ভগিনী নিবেদিতা। নিবেদিতার অনুপ্রেরণা আর ান্তরিকতা তাঁর শিল্পীজীবনের পরম পাথেয়। নন্দলাল বলেছেন: গায়ই যেতুম তাঁর কাছে। নানা উপদেশ দিতেন তিনি। আমাদের ঘরের াকের মত হয়ে গিয়েছি**লেন যেন**। স্লেহভরা ঘরোয়া কথাও কইতেন।" নন্দলালের সঙ্গে পরিচয় হবার পর মাত্র পাঁচ বছর বেঁচে ছিলেন বেদিতা। কিন্তু ওই পাঁচ বছরে নিবেদিতার যে সান্নিধ্যটুকু পেয়েছিলেন দলাল তা তাঁর শিল্পচেতনাকে সমুদ্ধ করেছিল প্রভৃতভাবে। নন্দলালের মননশীলতার মূলে নিবেদিতার অবদান অস্বীকারের উপায় নেই।

নিবেদিতার সঙ্গে নন্দলালের প্রথম পরিচয় কলকাতার গভর্নমেন্ট আট স্কলে। নন্দলাল তখন ওই আট স্কলের ছাত্র। অবনীন্দ্রনাথ আট স্কুলের উপাধাক্ষ । অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে একদিন ওই আট স্কুলে গিয়েছিলেন নিবেদিতা। ঘটনাকাল ১৯০৬। নিবেদিতাকে আট স্কলে নিয়ে গিয়েছিলেন ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৪—১৯৪১)।

আর্টস্কলে নিবেদিতাকে দেখানো হয়েছিল নন্দলালের আঁকা কয়েকটি ছবি। ছবিশুলির মধ্যে 'কালী', 'সতাজ্ঞমার মান' আর 'দশরথ ও কৌশলাা' উল্লেখযোগা। কিন্তু 'কালী-'র ছবি দেখে বিশ্বিত হন তিনি। কারণ, 'কালী' কে আঁকার সময় কাপড পরিয়েছিলেন নন্দলাল। তাই নিবেদিতা নন্দলালকে বলেছিলেন—"একি কালী যে উলঙ্গিনী। কোন আবরণ নেই তাঁর। কাপড় চোপড় দিয়ে এমন কিন্তুত করেছ কেন। স্বামীজির লেখাটা পড়ে দেখো।" নিবেদিতা সেদিন কালীর ওই ছবি প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের 'কালী দি মাদার' কবিতাটিরই উল্লেখ করেন। নন্দলালের 'সতাভামার মান' ছবিতে দেখানো হয়েছিল

সত্যভামার পায়ে হাত দিয়ে মানভঞ্জন করছেন শ্রীকঞ্চ। ছবিটি দেখে গভীর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল নিবেদিতার মনে। তাই ওজস্বিনী ভাষায় শিল্পীকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন—"তুমি তো পুরুষ মানুষ, তবে ব্রীলোকের পায়ে হাত দেওয়া ছবি করেছ কেন ? এতে যে তোমাদের মন খাটো হয়ে যাবে। তোমরা আঁকবে মহাভারতের কফকে, বীর কফকে : তোমাদের মন সতেজ হয়ে উঠবে তাতে।" 'দশরথ ও কৌশলাা' ছবিটির বিষয় ছিল দশরথের মৃতা। রামচন্দ্রের বনবাসের দঃখে ও শোকে শায়িত মুমুর্ব দশরথের পায়ের কাছে হাতে একটি পাখা নিয়ে বসে আছেন কৌশল্যা। ছবিটির শাস্ত নির্জন পরিবেশ মুগ্ধ করেছিল নিবেদিতাকে। নন্দলালের ছবির ওই পরিবেশ দেখে তার মনে পড়ে যার সারদামাতার ছবিটি তাই চেয়ে নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু ছবির কৌশল্যার হাতের তালপাখাটি তার মনঃপত হয়নি। রানীর হাতে তালপাতার পাখা থাকবে কেন—প্রশ্ন করেছিলেন তিনি নন্দলালকে । তার যুক্তি রানীর হাতে থাকবে আইভরির পাখা। হাতির দাতের পাখা কেমন হয় মিউজিয়ামে গিয়ে দেখে এস একবার । শুধু ছবি আঁকলেই চলবে না ইতিহাসও জ্ঞানতে হবে, পডতে হবে।

আট স্কলে নন্দলালের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর বোসপাড়া লেনের বাড়িতে তাঁকে যেতে বলেছিলেন সিস্টার ৷ গণেন মহারাজকেও নির্দেশ দেন তিনি এ-বিষয়ে। সেই থেকে শুরু হয় সিস্টারের বাভিতে নন্দলালের যাতায়াত। চারুকলা বিষয়ক আলোচনার জনোই সিস্টারের বাভিত্তে তাঁর ওই আসা-যাওয়া। নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর বাড়িতে থাকতেন। তাঁর এক সহকর্মী। তিনি সিস্টার ক্রিস্টিন গ্রীনস্টাইডেল (১৮৬৬—১৯৩০)। নিবেদিতার স্বলের শিক্ষিকা।

বাগবার্জারে সিস্টার সন্দর্শনে যাওয়া এবং ওদের কথোপকথনের বিষয় নিজেই বলে গিয়েছেন নন্দলাল। নন্দলালের শ্বতিচারণ থেকেই জানা যায় নিবেদিতার বাডিতে সতীর্থ সরেন্দ্রনাথ গ্রেমেপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়েও তিনি। বাখরগঞ্জ বা বরিশালের (১৮৮৫—১৯০৯) অবনীন্দ্রনাথের আর এক প্রিয় ছাত্র । নন্দলালের মত 🖇 নিবেদিতার সান্নিধ্যেও যান তিনি । তাঁর নানা ছবি ছাপাও হয়েছিল ভারতী, প্রবাসী আর মডার্ন রিভূয়ুতে। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আট-এর সঙ্গে ছাত্র বয়স থেকেই তিনি যুক্ত ছিলেন। পত্র-পত্রিকায় 🖁



নিবেদিত। প্রেরাজিকা মৃক্তিপ্রাণা বচিত ভিগিনী নিবেদিতা' গ্রন্থ থেকে। নন্দলাল ও সৈয়দ **আহমেদের যুক্তভাবে অনুলিপি করা অভভার লি 🕬 সুর্ভ**'

নন্দলালের ছবির যোন। ব্যাখ্যা করেছেন নিরেদিতার ঠিক তেমনি তিনি স্বেদ্রনাথের আকা ছবির ব্যাখ্যাও করেন। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আকা 'ফ্লাইট অব লক্ষ্ণণ সেন' (লক্ষ্ণণ সেনেব পলায়ন) অবলম্বনে নির্বেদিতার লেখনী ধারণ সেযুগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মাত্র চবিশ্বশ বছর বয়সে প্রতিভাবান শিল্পী সুবেন্দ্রনাথের ফল্পারোগে মৃত্য হয়। বাগবাজারের ব্যোসপাড়া লেনের বাড়িতে সিস্টার নিরেদিতা ও ক্রিস্টিনের সঙ্গে সুবেন্দ্রনাথ ও নন্দলালের আলোচনার এক স্কেচও আছে নন্দলালের।

নির্দেত্রর বাগবাজারের বাড়িতে যাবার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে নন্দলার্ল বলেছেন : "একদিন আমি আর সুরেন গাঙ্গুলী গেলুম সিস্টারের ঘরে দেখা করতে । বাগবাজারের বোসপাড়া লেনের একটা ছোট্ট দোতলা বাড়ির একটা ছোট্ট কামরা । আমাদের বসতে বললেন । আমরা বসলুম একটা সোফাতে । নিচে মেঝের কাপেট পাতা ছিল । সিস্টার বললেন 'তোমার নেমে বস' । বলতে, 'আমাদের খুব রাগ হল । মেমসাহেব আমাদের অপমান করল । সিস্টার কিন্তু তখনই বললেন, আমাদের ভাব বুঝে, 'তোমরা বুদ্ধের দেশের লোক । তোমাদের সোফায় বসা দেখতে আমার ক্র ভালো লাগেন। । তোমরা এই যেভাবে বসেছ ঠিক বুদ্ধের মতো । ভারী ভালো লাগতে আমার দেখতে।"

নিবেদিতার বাড়িতে যাতায়াতের সময়ে তাঁর অনুরোধে বুদ্ধের মত পদ্মাসনে বসা বিবেকানন্দের এক ছবিও একে দেন নন্দলাল। নিবেদিতা বলেছিলেন—"হিমালয় : গঙ্গার ধারা নেমে আসছে : পালে স্বামীজি বর্গ আছেন ধ্যানস্থ হয়ে।" নিবেদিতার বর্ণানুযায়ী আঁকা নন্দলালো বিবেকানন্দ পেয়ে খুলি হয়েছিলেন তিনি।

জগাই-মাধাই নন্দলালের প্রথম জীবনে আঁকা ছবিগুলির জনাতম আনন্দকেন্টিস কুমার স্বামী ছবিটি নিয়ে নেন। আঁকা শেষ হবার গর্ত এ-ছবিটিও নিবেদিতাকে দেখিয়েছিলেন নন্দলাল। ছবিটি দেখে জা লেগছিল নিবেদিতার। ছবিটির জগাই আর মাধাইরের মুখাকৃ অভিভূত করে তাঁকে। তাই নন্দলালকে প্রশ্ন করেছিলে সিন্টার—"মুখের এ টাইপ ভূমি পোলে কোথা খেকে ট্র' নন্দলাক উর্জ দিয়েছিলেন—"গরীশ ঘোষ মশাই খেকে গ্র'

নন্দলালের নিবেদিতা সন্ধিবান প্রসঙ্গে স্থাতিচারণ করেছেন অট্যন্তের স্থাতিচারণগুলির মাধ্যমে নিবেদিতার প্রতি নন্দলালের আনুগার্জে কথা জানা যায়। চিত্রাছনে নন্দলালকে তিনি যেমন অনুপ্রাণিত করেমে বারবার তেমনি তাঁকে নিবৃত্তও করেছেন ক্ষেত্রবিশেষে। নিবেদিতার টিনিবেধাজ্ঞাকে লগুখন করার স্পর্ধা কোনোদিন ছয়নি নন্দলালের নিবেদিতার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন তিনি।

নদ্দলালের সতীর্থ শিল্পী ক্ষিতীক্রনাথ মজুমদার (১৮৯১—১৯৭৫ নদ্দলালের নির্দেশ পালনের এক দৃষ্টাত লিপিয়ার করে গিয়ের্কে বিশ্বভারতী পত্রিকার 'নন্দলাল বনু সংখ্যার' (১৩৭৩) । ওই পত্রিকা

Can faratisa years

াদ্রনাথ লিখেছেন :

একবার তিনি রাধাকৃষ্ণের ছবি আঁকছেন, পিছনে এসে দাঁড়ালেন নী নিবেদিতা। গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখলেন বৃদ্দাবনের সেই দপ প্রেমিকযুগলকে : কিন্তু কৈ, তাদের নয়নে স্বগীয় সুষমা নেই তো, াকের দিবাজোতিতে দীপ্ত হয় নি তো সুঠাম শাামতন্বর। নিবেদিতা লেন, কার ছবি আঁকছ, আটিস্ট ? রাধাশাামের', নন্দলাল বললেন। তা নীলাভ অঙ্গলাবণা দেখেই বুর্ঝেছি, কিন্তু এতে যে যৌবনসুলড গ্লাচ্ছাস তোমার, আটিস্ট। পঞ্চাশ অতিক্রম না করে রাধাকৃষ্ণের লীলা একোনা, বুঝলে ?'

ান্দলাল সে উপদেশ অক্ষরে রাক্ষরে পালন করেছেন।"

॥ महि॥

নামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শে উদ্দীপিতা হন নিবেদিতা। ফলে. জির চিস্তার বিকাশ ঘটেছিল তার মধো। বিবেকানন্দের নিভীক্তা তার শিল্পচেতনাকেও আত্মস্ত করেন তিনি। স্বভাবতই ভারতের ভাস্কর্যের ঐতিহ্য সম্পর্কে তিনি ছিলেন সদাসচেতন। তিনি বিশ্বাস তন প্রাচীন ভারতের শিল্পভাস্কর্যের দোতিনার মূলে অধ্যাত্মচেতনা মান। অতএব প্রাচীন রীতি-নীতির অনুশীলন ও পুনরুদ্ধার জেন। ওই অনুশীলন ও পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে এ-যুগের শিল্পীদের ্য হবে আরও এক দায়িও। সে**টি** হলো অতীতের গৌরবোজ্জল ায়কে চিত্রকলার মাধ্যমে তলে ধরতে হবে সবার সামনে। সে কারণে, দখা অথবা আলোচনার মাধ্যমে নন্দলাল আর সরেন্দ্রনাথকে পিত করতেন রামায়ণ-মহাভারতের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী নিয়ে ছবি তে। এতে ঐতিহাময় অতীতকে প্রতাক্ষ করে আত্মবিশ্বাস ফিরে নিবেদিতার এ চিন্তা প্রসঙ্গে নন্দলাল ছেন : "আর বলতেন, রামায়ণ মহাভারত থেকে বীরত্বপূর্ণ সব কাহিনী ছবি আঁকতে। তারপর প্রায়ই যেতুম তাঁর কাছে। নানা উপদেশ ল তিনি ৷"

ভারতসভাতা ও সংস্কৃতির অননা নিদর্শন অজন্তা। অজন্তার স্থাপত্য আর চিত্রকলা বিশ্বের বিশ্বায়। ভারতীয় শিল্পী ও ভাস্করদের অজন্তার অভিজ্ঞতা অবশাই প্রয়োজন। এ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নিজস্ব 'ফ্র্যাসিকাাল' ঐতিহ্যের প্রতি আকৃষ্ট হবেন শিল্পীরা। অজন্তার স্থাপতাশৈলী আর চিত্রকলারীতি শিল্পীমনের বিকাশেরও সহায়ক হবে। সেজনো তিনি নন্দলাল অসিতকুমার প্রমুখ শিল্পীদের অজন্তায় প্রেরণের জনো সচেই হন। কারণ, ওই সময়ে নবাবঙ্গীয় শিল্পীদের অজন্তায় প্রেরণের প্রস্তাবও ওঠে। ফলে, এ-বিষয়ে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন নিরেদিতা।

অজন্তাগুহার বিশায়কর অন্তিত্বের কথা ইউরোপ প্রথম জানতে পারে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে। অজন্তার অন্তিত্বের কথা জানাজানি হবার পর ওই গুহার দেয়ালচিত্রগুলি অনুলিপি করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। অজন্তার চিত্র অনুলিপির জনো প্রথম সোচার হন জেমস ফারগুসান (১৮০৮—৮৬)। স্থাপতাবিদ্যা-বিশারদ ফারগুসনের বক্তৃতা ও লেখালিথির জনো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভিরেক্টারবর্গ তার প্রস্তারাটি অনুমোদন করোন। ফলে, মাপ্রাক্ত ইউনিটের একজন সৈনিক-শিল্পীকে অজন্তার চিত্র অনুলিপি করার জনো প্রেরণ করা হয়। শিল্পীটির নাম মেজর রবাট গিল। বিভিন্ন সময়ে প্রায় বারোবছর ধরে সিপাইবিল্লোহের সময় পর্যন্ত মেজর গিল অজন্তার চিত্র অনুলিপি করেন। মেজর গিলের অধিকাংশ চিত্রই লণ্ডনের ক্রিস্ট্যাল প্যালেসে প্রদর্শনীর সময় আগুনে ভশ্মীভূত হয় (১৮৬৬)।

রবার্ট গিলের পরে বোশ্বাইয়ের সাার জে জে স্কুল অব আর্টের শিক্ষক জন গ্রিফিথস (১৮৩৮—১৯১৮)-এর নেতৃত্বে অজন্তার দেয়ালচিত্র অনুলিপি করা হয়। গ্রিফিথসই প্রথম ওই কাজে ভারতীয় ছাত্রদের নিযুক্ত করেন। এ ঘটনাও উনিশ শতকের। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গ্রিফিথস-এর উদ্যোগে বার কয়েক অনুলিপি করা হয় অজন্তার চিত্র। সরকারী অর্থের সাহায়ে গ্রিফিথস শেষ করেন কাজটি।

অজন্তার কাজে গ্রিফিথস-এর যে ভারতীয় ছাত্রেরা তাঁর সহযোগিতা করেন তাঁদের অগ্রণী পেস্টনজি বোমানজি (১৮৫১—১৯৩৮)। স্যার





নন্দলালের জগাই-মাধাই

জে জে স্কুল অব আটের শিক্ষার্থী পেস্টনজি বোমানজি শুধু গ্রিফিথস-এরই ছাত্র নন। স্বনামধন্য রুডইয়ার্ড কিপলিং-এর পিতা জন লকউড কিপলিংএরও (১৮৩৭—১৯১১) তিনি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ওই আট স্কুলে কিপলিং আর গ্রিফিথস-এর অধীনে তাঁর শিক্ষীজীবনের বনিয়াদ গড়ে ওঠে। চিত্রান্ধনের জনো তিনি সর্বভারতীয় স্বীকৃতি লাভও করেন।

্ব্রি অজন্তার চিত্র অনুলিপির কাজে গ্রিফিথস-এর সব সময় উপস্থিত থাকা ট্রি সম্ভব হয়নি। সেজনো পেস্টনজিকে অনুলিপির নেতৃত্ব নিতে হত প্রায়ই। ট্র তাঁর নেতৃত্বে আটি স্কুলের একাধিক ছাত্র অনুলিপির কাজ সম্পন্ন করেন। পেস্টনজির সঙ্গে অন্যান্য যে ভাবতীয় ছাত্রেরা অজস্তার চিত্র অনুদি করেন তাঁদের মধ্যে জগন্নাথ অনস্ত, জয়রাও রাঘোবা এবং নাই খোসবার নাম উল্লেখযোগ্য ।

কিন্তু গ্রিফিথস-এরও ভাগ্য সূপ্রসন্ন ছিল না। রবার্ট গিলের মত ত অনুলিপি করা বহু চিত্র নষ্ট হয়ে যায়। অনুলিপি করার পর চিত্র (ইংল্যাণ্ডের) সাউথ কেনসিংটনের ভিক্টোরিয়া আণ্ড আণি মিউজিয়ামে পাঠিয়ে দেয়া হতো। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সাউথ কেনসিংট সংগ্রহশালায় আগুন লেগে তাঁর ওই চিত্রগুলি পুড়ে যায়।

অজন্তার চিত্র ও স্থাপতারীতি সম্পর্কে দুই খণ্ডের একটি সুবৃহৎ

লবে যান গ্রি**ফিথস । ললিতকলার ইতিহাসে** ওই গ্রন্থটির জনোই গ্রাহ্ম আছেন তিনি। গ্রন্থটির নাম—'দি পেণ্টিংস ইন দি বৃদ্ধিস্ট ্রদ্পলস **অব অজন্তা : খান্দেশ** : ইণ্ডিয়া' (লণ্ডন : ১৮৯৬ ও )। সাউথ কেনসিংটনে সামানা যে কয়টি চিত্র রক্ষা পেয়েছিল াকট প্রকাশ করা হয়েছে গ্রিফিথসের ওই গ্রন্থ।

নগসের পরে এই শতকের গোডায় ইংল্যাণ্ড থেকে শিল্পী শ্রীমতী ত্রবিংহাাম অজস্তার চিত্র অনুলিপি করার জনো এসেছিলেন। উদ্দেশো ১৯০৬-০৭ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতী হেরিংহ্যাম প্রথম ভারতে াসে সময় লরেন্স বিনিয়নের পরামশে তিনি প্রথম অজন্তা ও পরিদর্শন করেন। অজন্তার কয়েকটি চিত্রও তিনি স্কেচ করেন সে ্র অজস্তার চিত্রকলার আকর্ষণে সেগুলি অনলিপির উদ্দেশ্যে াব তার ভারতে আগমন (১৯০৯)। শ্রীমতী হেরিংহাাম 'ইণ্ডিয়া ির সদসা সাার উইলমোট হেরিংহ্যামের সহধর্মিণী।

নের এই 'ইণ্ডিয়া সোসাইটি'ই পরে শিল্পী হেরিংহ্যাম-এর নেতত্ত্বে দ করা অজ্ঞন্তার চিত্রগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে (অজ্ঞা 1 (3666 - RT

এয়া সোসাইটি' (১৯১০) গড়ে তোলার নেপথো ছিলেন বহু বিশিষ্ট এদের মধ্যে সারে উইলিয়াম রদেনস্টাইন, আনন্দ কুমারস্বামী, াটি ভাবলিউ রোলস্টন, সাার উইলমোট হেরিংহ্যাম, রজার ফ্রাই গল্পী, শিল্পরসিক ও ঐতিহাসিকের নাম উল্লেখযোগ্য । লন্ডনের ওই ্সাসাইটি'-ই প্রকাশ করেছিল রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'

০৯ খ্রীষ্টাব্দের ভিসেম্বর মাসে ভারতে এসে পৌছন শ্রীমতী াম। একাজে সহায়তা করার জনো তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন আবও । শিল্পী। তিনি কমারী ডেভিস।

🛾 ওদের দুজনের পক্ষে সব চিত্র অনুলিপি করা সম্ভব নয় । কাজটি পেক্ষ তো বটেই, উপরস্ত কষ্টসাধাও ৷ তাই হেরিংহ্যাম ভগিনী তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। র চিত্র অনুলিপির জনো কয়েকজন শিল্পীর প্রয়োজন। আর সে র যোগাড় করে দিতে হবে নিবেদিতাকে। ওই শিল্পীরা াম-এর সঙ্গে অজন্তায় গিয়ে অনুলিপি করবেন গুহাচিত্র।

ারাহলা, নিরেদিতা উপলব্ধি করেন কাজটির গুরুত্ব। সঙ্গে সঙ্গে ার হাত বাড়িয়ে দেন তিনি। নবাবঙ্গীয় চিত্রকলা আন্দোলনের দই শিল্পী নন্দলাল আব সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গলির সঙ্গে পরিচয় ছিল কিন্তু স্রেন্দ্রনাথ তখন আর বৈচে নেই। অতএব শি**ল্লগু**রু নোর্থের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তিনি।

াগুরুর প্রামশে ঠিক হয় তাঁর দ'জন ছাত্র যাবেন অজন্তায়। এরা া আর অসিতকুমার হালদার (১৮৯০—১৯৬৪)। কিন্তু নন্দলাল অজস্তায় যেতে রাজি হননি। অজস্তার দরত্ব আর দর্গম পথের নে করে পিছিয়ে আসেন তিনি। কিন্তু নিরেদিতাও ছাড়বেন না ্ শুধু হেরিংহ্যামের কাজে সহায়তাই নয়, অজস্তার চিত্রকলার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের এ সুযোগ অবহেলা করা ঠিক হবে না । কারণ, ানো শিল্পীর কাছে অজন্তার চিত্রকলা ও স্থাপতোর রীতি-নীতি বিষয়। সূতরাং অজস্তায় যেতেই হবে তাঁকে। তাই তাঁর ও নাথের আদেশে অজস্তায় যান নন্দলাল।

লাল ও অসিতকুমারের রেলভাড়া ও আনুষঙ্গিক খরচ দিয়েছিলেন ানাথ। এ ব্যাপারে তাঁর দুই অগ্রজ গগনেন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথও আসেন। ওঁদের তিনজনের সন্মিলিত সাহাযে। ইন্ডিয়ান সোসাইটি ায়েন্টাল আটের পক্ষ থেকে অজন্তায় গিয়ে অনুলিপির কাজ শুরু নন্দলাল্ ও অসিতকুমার।

ন্তার কাজে ওঁদের সঙ্গে আরও দুজন অংশ নেন। এর: সৈয়দ 🖟 ७ ফজলউদ্দিন কাজি। হায়দ্রাবাদের ইংরেজ রেসিডেন্টের া নিজাম সরকারের ওই দুই শিল্পীকে আনিয়ে নেওয়া হয়েছিল

লাল-অসিতকুমারের অনুলিপির সময় নিবেদিতাও । গিয়েছিলেন 🛚 । অজন্তা দেখা এবং চিত্র অনুলিপির কাজ পরিদর্শনের জন্যে সখানে যান। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের বড়দিনের ছুটিতে ডঃ জগদীশচন্দ্র াডি অবলা বস এবং ভগিনী ক্রিস্টিন ও ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনি অজস্তায় যান। ছিলেন সেখানে কয়েকদিন।

অজস্তায় নিরেদিতা নানাভাবে উৎসাহিত করেন শিল্পীদের। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় শিল্পীর সংখ্যা কম হওয়ায় নিরেদিতা এবং জগদীশচন্দ্রের অনুরোধে অবনীন্দ্রনাথ তাঁর আরও দুজন ছাত্রকে পাঠিয়ে দেন অজন্তায়। এরা সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও কে ভেঙ্কটাঞ্চা। সমরেন্দ্রনাথ (১৮৮৭—১৯৬৪) প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের পুত্র। কে ভেন্কটাল্লা (১৮৮৭--১৯৬৫) মহীশারের মহারাজার বৃত্তি নিয়ে তখন কলকাতার গভর্নমেণ্ট আট স্কলে চারুকলা অনুশীলন করতেন।

অজন্তায় তিন মাস ছিলেন নুন্দলাল। সেখানে হ্যারিংহ্যামের জনে। তিনি যে চিত্রগুলি অনুলিপি করেন তার মধ্যে সপ্তদশ গুহার মাদার আভ চাইল্ড আড়েরিং দি বন্ধ উল্লেখযোগা। অজন্তার এই সপ্রদশ গুহাতেই আছে সবচেয়ে বেশি চিত্র এবং ওই গুহার 'রাজকীয় প্রণয়ের দৃশা'টির অনলিপির দায়িত্বও ছিল তার।

অজন্তার অপর অনপম নিদর্শন 'দি গ্রেট বৃদ্ধ' বা 'বৃদ্ধ অবলোকিতেশ্বর' । এ চিত্রটিরও অনলিপির দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তাঁকে । তবে একক ভাবে নয়—হেরিংহ্যামের নির্দেশে নন্দলাল ও সৈয়দ আহমেদ যুগাভাবে অনুলিপি করেন প্রথম গুহার মনোজ্ঞ ওই চিত্রটি। এগুলি ছাডাও আরও বহু চিত্র অনলিপি করেন তিনি।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অজন্তার চিত্র অনলিপির জন্যে আবার এসেছিলেন লেডি হেরিংহ্যাম। সেবারে তাঁর সঙ্গে ছিলেন শিল্পী ডোরোথি লারচার। সেবারে লারচার ছাড়াও কমারী লিউক নামে আরও এক শিল্পী আসেন। দ্বিতীয়বারের কাজে সৈয়দ আহমেদ ও কাজিও ছিলেন। কিন্তু নন্দলালের সেবারে যাওয়া হয়নি। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিনিধি হিসেরে দ্বিতীয়বারে অসিতকুমার হালদার এবং সমরেন্দ্রনাথ গুপু আবার গিয়েছিলেন অজস্তায়।

নবাবঙ্গীয় চিত্রকলা আন্দোলনের সূচনাপর্বে শিল্পীদের আদর্শ ছিল মোগল আর রাজপুত চিত্রকলা । ওকাকুরা, টাইকান, হিসিদার কলকাতায় আসার পর ওঁদের চিত্রান্ধন দেখে নবাবঙ্গীয় শিল্পীরা জাপানী কলা-কৌশলের অনুরাগী হয়ে ওঠেনি। লেডি হেরিংহ্যামের সঙ্গে অজস্তায় গিয়ে ওই ছাত্রেরাই আবার ক্ল্যাসিক্যাল রীতি-নীতি অনুশীলনের স্যোগ পায় । বলা বাছলা, সেই থেকে নবাবঙ্গীয় শিল্পীরা ইজেও পায় চারুকলাচচার নিজম্ব একটি রীতি বা আদর্শ। ক্র্যাসিক্যাল রীতির অনসারী শিল্পীদের ওই ধারাই ক্রমবিকশিত হয়ে আজ হয়েছে 'ইণ্ডিয়ান পেণ্টিং'।

বলা নিম্প্রয়োজন ক্ল্যাসিক্যাল চিত্রকলার প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা আর পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে প্রথম স্যোগ নন্দলাল প্রমথ শিল্পীরা পান তার মলে নিবেদিতা। নিবেদিতার পীড়াপীড়িতেই নন্দলালের অজন্তা যাত্রা। পরবর্তী সময়ে বাগগুহাও গিয়েছিলেন তিনি এবং এই সত্তেই অজন্তা আর বাগের ধ্রপদী রীতির সঙ্গে একাছা হবার সুযোগ হয় নন্দলালের। নন্দলালের সমসাময়িক সতীর্থদের কথা মনে রেখেও নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, তার মত কোনো শিল্পীই ক্ল্যাসিক্যাল চিত্রকলাকে এত মনপ্রাণ ঢেলে অনুসরণ করেন নি। নিজের হাতে গড়া নন্দলাল আর তাঁর সতীর্থদের চিত্রকলায় ধ্রপদী ওই দ্যোতনা দেখে অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন (স্মৃতিচিত্র : প্রতিমা দেবী): "ওরা নিল অজন্তার দিক, আমি রইলুম পার্সিয়ানে।" নিঃসন্দেহে এদেশের ধ্রপদী চিত্রকলা চর্চার শেষ প্রতিভাবান শিল্পী নন্দলাল এবং তাঁর সে অনুপ্রেরণার মূলে নিবেদিতা 1

ভঞ্জ সূত্র : প্রবন্ধের অ-চিহ্নিত উদ্ধৃতিগুলি আনন্দরাক্ষার পত্রিকার ববিবাসরীয় আলোচনীতে প্রকাশিত 'নম্মলালের কথা' রচনাটি (২০ ডিসেম্বর ১৯৫৩) থেকে গৃহীত । তাছাড়াও নিম্নোক্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলির সাহাযা নেয়া হয়েছে। যথা : History of Indian and Eastern Architecture by Late J. Fergusson(Revised edition by James Burgess London 1910); A Histroy of Fine Art in India and Ceylon by Vincent A. Smith and C. J. Herringham (The Journal of Indian Art and Indusry: Festival of Empire and Imperial Exhibition, 1911: Part iii Vol. Xv 1912. The Expeditin by Sir Wilmot Herringham: Ajanta Frescoes (London 1915); Exhibitions of Modern Art in London and New Delhi by Ramananda Chatterjee: The Modern Review, July 1935; www [ (১৩২০) অসিতকুমার হালদার: ভঙ্গিনী নিৰেদিভা (১৯৬৩) প্রব্রান্ধিকা মুক্তিপ্রাণা এবং 🕃 শি**র জিজাসার শিরদীপত্তর -নদলাল** (১৩৬৮) বরেন্দ্রনাথ নিয়োগী।

# अवाव, घत्वव थार्जेति लाघव कव्छ ४िं अश्र्ङ छेशारा। अत्तट्ज् वाङाङ—जाव टक?



वाञाञ कितूत

বাজ্ঞান্ধ আপনার খরের প্রচণ্ড খাটুনি লাখব করে। এনেছে বিভিন্ন শ্রেণীর উপকরণ— গোল ওডেন, ডোমেন্টিক ওডেন, কুকিং রেঞ্জ আর ফোর মডেল কুকিং রেঞ্জ — যা আপনার অবসর সময়ও বাড়িয়ে দেয়। সবের পশ্চাতে আছে ৩৫০০ জন ভীলারের এক বিশিষ্ট নেটওয়ার্ক — চট্পট্ আফটার সেলস সাভিস মিশিতত করতে। অবশ্য আপনার তা দরকারই হবে না।



প্রেসার কুকার, মিক্সার, ওভেন, আয়রন, ফ্যান, ওয়াটার ফিল্টার, গ্যাস স্টোভ, টোস্টার, ওয়াটার হিটার

## জাপানের প্রেরণা: নন্দলাল বসু

### সত্যজিৎ চৌধুরী

। দেশগুলির মধ্যে বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার সম্পর্ক । বিশ্বের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে Asian mode বা এশীয় পত্ব-এর ইতা, তার বিকাশ ঘটেছিল ইতিহাসের পর্বে পরে এশিয়ার বিভিন্ন য় মধ্যে দীর্ঘ অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগে । কিন্তু ইতিহাসের আধুনিক বেহমান অবাধ চলাচল বন্ধ হয়ে গেল । একটির পর একটি দেশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশে পরিণত হল । বিভিন্ন যুরোপীয় শক্তির পাচিলে ঘেরা এশীয় দেশগুলির বৈষয়িক-সামান্ধিক-সাংস্কৃতিক রার স্বাভাবিক বিকাশও কদ্ধ হয়ে গেল । এই দুর্যোগ থেকে জনা জাপান বাইরের সঙ্গে সব যোগাযোগ ছিন্ন করে দিয়েছিল । রাধীনতা এড়াতে পারল, কিন্তু প্রতিবেশীদের সঙ্গেও তার কোনো থাকল না । এশিয়ার ইতিহাসে নামল দীর্ঘ অন্ধকার ।

'কালরাত্রির অন্ধকার' পেরিয়ে প্রাচীন অন্ধীয়তার সম্পর্ক নতুন
উপলব্ধির আগ্রহ জাগল বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। জ্ঞাপান
এপিত বিচ্ছিরতা ঘোচায় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে।
৫৪-এ শিমোদা এবং হাকোদাতে বন্দর দৃটি খুলে দেয়।
কা এবং ক্রমে যুরোপের অনা সব দেশের সঙ্গে তার বৈষ্মিক
না বাড়তে থাকে। এতকালের বন্ধ সমাজে বাইরের হাওয়া প্রবেশ
এবলভাবে। দুত জাপানি সমাজের ধাানধারণায় রূপান্তর দেখা
সে রূপান্তর সংহত এবং একমুখী হল মেইজি শাসনের স্চনায়,

১৮৬৮তে। য়রোপের তলনায় প্রাচ্যের দেশগুলিতে আধনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তিবিদ্যার দিক থেকে যে ঘাটতি, জাপান সেই ফাঁক পেরিয়ে গেল মাত্র ৫০/৬০ বছরের মধো। এমন রুদ্ধশ্বাস দৌডের প্রভাবে তার সমাজের ভিত পর্যন্ত নাড়া খেল । সমন্ধির নতন যগে দেশের কর্তত্ব যে নব্য ধনিকশ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভত ছিল, তাদের যুরোপমুখী মানসিকতাই প্রতিফলিত হত শিক্ষা-সংস্কৃতির সরকারি নীতিতে । ফলে সমাজের সমস্ত স্তরে পশ্চিমী-প্রগতির থর স্রোত প্রবেশ করছিল। এর পরিণাম কী দাঁড়াবে, আবহমান ঐতিহার জমি থেকে কি উন্মল করে দেবে এই প্রগতি, জাপানি জাতি কি আত্মপরিচয় হারাবে—সমাজের মধ্যে এসব প্রশ্নও উঠছিল। শিল্প-সংস্কৃতি জগতের কিছু মানুষ ঐতিহ্যমুখী আন্দোলনের প্রয়োজন অনভব কর্ছিলেন ৷ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দই দশক জুড়ে বিচার-বিতর্ক, মত-সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে ঐতিহ্যমুখী আন্দোলন সংহত হয়ে ওঠে। এ আন্দোলনে নেতা ছিলেন প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনীধী কাকজো ওকাক্রা তেনশিন (১৮৬৩-১৯১৩)। তার প্রভাবে অন্তত শিল্পকশার ক্ষেত্রে পাশ্চান্তারীতি অনকরণের প্রবণতা বাধা পায়. জাপানি শিল্পীসমাজ ঐতিহ্য-নিষ্ঠ আত্মহতা ফিরে পায়।

জাপানে শিল্পকলার চর্চা ছিল বংশানুক্রমিক। শিল্পীর ঘরের ছেলে বাপ-পিতামহের ধারায় কাজ শিখে শিল্পী হতেন। আধুনিক পর্বে এই প্রথা ভেঙে গেল। তোকিয়োয় প্রথম আর্ট স্কুল খোলা হয়েছিল ১৮৭৬-এ।



ইয়োকোআমা তাইকানের বাডিতে নন্দলালের অভার্থনা। নুন্দলালের ডানদিকে তাইকান (১৯২৪)

ইতালির শিল্পী আন্তেনিও ফোনতানেসি (১৮১৮-৮২) এখানে তেলরঙের কাজ শেখাতেন। বংশগত উত্তরাধিকারের সূত্রে নয়, যে কেউ ছাত্র হয়ে আসতে পারত। ছবিতে যেমন, তেমনি ভাস্কর্যের কাঞ্জেও পশ্চিমী রীতির অনুশীলন হত । পুরানো প্রথায় কাঠের কাজের বদলে কংক্রিট ও পাথরের বাবহার শুরু হয়। শেখাবার পদ্ধতিতে, উপকরণ বাবহারে রীতিমতো যুরোপীয় আঙ্গিকে দক্ষ করে তোলার আয়োজন গড়ে উঠল। ছাত্রদের সামনে যুরোপীয় মাস্টার পেইন্টারদের ছবি ধরা হত আদর্শ হিসেবে। নিয়ত চর্চার মধ্যে এল ওদেশের শিল্প-আন্দোলনের ইতিহাস, আঙ্গিকগত উদ্ভাবনের তাৎপর্য। ফোনতানেসির ছাত্রদের মধ্যে বিখ্যাত হয়েছিলেন আসাই তাদাশি<sup>'</sup>। আর-একট বডো আকারে শি**র**চর্চার প্রধান কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হল ১৮৮৯-এ, সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিচ্চৎস-গাককো ৷ সমকালীন সরকারি নীতি অনুযায়ী এখানকার শিক্ষাবিধিতেও পাশ্চান্তারীতিই প্রাধান্য পায় । ওকাকুরা তেনসিন রাজ্বকীয় সংগ্রহশালার প্রধান রূপে বিজ্বৎস-গাককোয় যোগ দিলেন। জ্বাপানি চিত্রকলার অধ্যাপক পদে এলেন প্রবীণ শিল্পী হাশিমোতো গাহো (১৮৩৫-১৯০৮)। ১৮৯০-এ তেনশিন এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ হলেন। পরিচালন-কর্তৃত্ব হাতে আসায় তার সঙ্গে কর্তৃপক্ষের নীতিগত বিরোধ দেখা দেয়। এর অনেক আগেই, ১৮৮৫তে তিনি ঐতিহামখী শিল্প আন্দোলন সংগঠনের জন্যে কান্গা-কাই শিল্পী সঞ্জ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন শিল্পকীর্তি রক্ষার ব্যবস্থা এবং ঐতিহ্যগত শিল্পকলা বিষয়ে চর্চা। এখন সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই তিনি সেই নীতি রূপায়ণে উদ্যোগী হলেন । নিহোন-গা বা চিত্রকলায় জ্বাপানি শৈলী চর্চার আন্দোলন কানগা-কাই সভেষর উদ্যোগে তরুণ শিল্পীদের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছিল। তেনশিন বোঝাতেন, জাপান এশিয়ার মনন-সম্পদ ও সংস্কৃতির মঞ্জবা, জাপানেই রক্ষা পেয়েছে এশীয় সভ্যতার দুই প্রধান উৎস চীন ও ভারতের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। আধুনিক জাপান যদি তার ঐতিহ্যের মাটি ছেড়ে যায়, গোটা এশিয়ার পক্ষেই সে হবে সমহ সর্বনাশ।

বিজ্ৎস্-গাক্কায় বিরোধ চরমে পৌছল। সরকারি বিধিব্যবছার মধ্যে বিশেব কিছু করা যাবে না অনুভব করে তেন্লিন ১৮৯৮-এ পদত্যাগ করে বেরিয়ে এলেন। প্রতিষ্ঠা করলেন নতুন সংস্থা নিপ্পোন বিজ্বংস্-ইন্। তার সঙ্গে বেরিয়ে এলেন মান্য শিল্পী হাশিমোতো গাহো এবং ছাত্রদের একটি দল। নতুন প্রতিষ্ঠান সংগঠনের দায়িত্ব নিলেন ইরোকোইয়ামা তাইকান, হিশিদা ভন্সো, সেইগো কোগেংস্, শিমোমুরা কান্জান, তেরাসাকি কোগিয়ো এবং কোকেরি তোমাতো। এরাই তথন ছিলেন তরুণ শিল্পীসমাজের শ্রেষ্ঠ অংল।

১৮৯৮তেই বিজ্বৎসু-ইনয়ের প্রথম প্রদর্শনী করা হল। এই প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ ছবি তাইকানের আঁকা চীনের এক ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরুষ কুৎ-সু-গেন্যের প্রতিকৃতি । কর্তৃত্বচাত কুৎ-সু-গেন অসীম মানসিক শক্তি নিয়ে একাকী চলেছেন—এই হল ছবিটির বিষয় ৷ আসলে তাইকান এই ছবিতে প্রকাশ করেছিলেন ওকাকুরা তেন্শিনের প্রতিবাদ, পদচ্যতি এবং দ্য সংগ্রামের রূপকার্য। অসামান্য এই কাজটির জন্য বিজুৎসু-ইনয়ের মর্যাদা বাড়ল, তাইকানও আধুনিক জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সম্মান পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তেনশিনের ব্যক্তিত্বের এবং আদর্শের মহিমা উচ্ছেল হয়ে উঠল দেশের মানুষের দৃষ্টিতে। এ যুগের ছাত্র হিসাবে ভাইকানরা পাশ্চান্ত্য চিত্রবিদ্যার মর্ম আয়ন্ত করেছিলেন। এই ছবি থেকে বোঝা যায়, সে শিক্ষা---অন্থিসংস্থান বা অ্যানাটমির জ্ঞান, পরিপ্রেক্ষিতজ্ঞান, বর্ণপ্রয়োগে বিষয়ের মেজাজ এবং টোন ঠিক ঠিক আনবার মাত্রাজ্ঞান কত গভীর তাইকানের। এ শিক্ষা তিনি ব্যবহার করে: মন স্বদেশের ছবির ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। তাঁদের গুরু তেনশিন এই সামর্থাই জাগিয়ে তুলতে চাইতেন। নিজের জমিতে অবিচল থেকে গ্রহণ করো, ব্যবহার করো নতুন শিক্ষা, তাতেই যথার্থ দেশীয় আধুনিকতার অভাদয় হবে—এই ছিল তেন্শিনের শিক্ষানীতির মূল কথা।

বিজ্বংসু-ইন্যের শিল্পীদল নতুন উদ্দীপনায় আদিকের দিক থেকে একের পর এক সাহসী পরীক্ষা করেছেন। মাথার উপরে ছিলেন তেন্শিনের মতো প্রাক্ত অভিভাবক, সংকটে সাহায্য করতেন গাহোর মতো প্রবীণ শিল্পী, সূতরাং এরা আন্ধপ্রতায়ে ভরপুর হয়ে কাল্প করে থেতেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে বিজ্বংস্-ইন্ জাপানের চিত্রকলার

জাপানি আধুনিকতার ভিত্তি তৈরি হয়ে কিমেছিল। বিজুৎসু-ইন্রের বাই আনেক শিল্পী ছিলেন। সরকারি প্রতিষ্ঠানে ছিলেন কোবোরাই তোরো তেরাসাকি কোপারো, কাওয়াই গিয়োকুলো; কোনো পক্ষেই যোগ দের এমন নিরপেক্ষ শিল্পীরাও ছিলেন, যেমন, কাবুরাগি কিয়োনার কিক্কাওয়া রেইকা। এরা নিজেদের মতো কাজও করছিলেন। মিনতুন যুগের সমস্যার স্বরূপ বোঝা এবং সে সমস্যা উত্তরণের উপরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহস এদের ছিল না। একমাত্র বিজুৎসু-ইন গোষ্ট পরম্পরা আগত সমস্ত শৈলী এবং বাইরে থেকে পাওয়া প্রকরণ-জান মধ্যে সামজ্ঞস্য সাধনের পরীক্ষায় নতুন চিত্রভাবা উদ্ভাবন কর পারলেন। তেন্শিনের অধিনায়কত্বে এই গোষ্ঠীর শিল্পীরা যথার্থ জাপা আধুনিকতার প্রতিভ্রমণে প্রতিষ্ঠা পেলেন।

১৯০২-এ তেন্শিন ভারতে আসেন। পরের বছর আসেন তাইল এবং হিশিদা শুনসো। বলা যায়, সমকালীন জ্ঞাপানি শিল্পকলার জগতে শ্রেষ্ঠ মানুষদের মাধ্যমেই ভারত-জ্ঞাপান যোগাযোগের নতুন সেতু ক হয়েছিল।

ছাত্রবয়সে নন্দলাল সরাসরি কোনো জাপানি শিল্পীর কাচে an শেখেন নি। জাপানি শিল্প বিষয়ে অভিজ্ঞতা এবং আঙ্গিকের জান। পাবার পেয়েছিলেন অবনীন্দ্রনাথের কাছে। কাজের পরিবেন পরিচ্ছন্নতা. পবিত্র কোনো অনুষ্ঠান উদযাপনের মতো করে পটে র্চ ছোঁয়ানো, সামান্য রঙের ব্যবহারে ছবিতে বর্ণাঢ্যতা আনার নৈশ আবেগ-উদ্দীপনা সংহত করে ধ্যানদৃষ্টিতে পটের সঙ্গে তন্ময়তা---ত অবনীন্দ্রনাথ আয়ত্ত করেছিলেন তাইকানের সাহাচর্যে। তাইকা আচরণে ছবি সম্পর্কে অন্তত সম্ভমবোধ প্রকাশ পেত-যা জাগ মানসিকতার সহজ্ঞাত গুণ। একটা ফুলের তোড়ার বিন্যাস পরীক্ষা কা আগেও তাঁরা ফুলদানির সামনে একবার নত হয়ে দাঁড়াবেন। সৌন সজন এবং আস্বাদন লঘু বিলাসিতা নয় : আধ্যান্মিক নিবিষ্টতা, শুচি निए। स्निम्पर्यतं समाचीन २ए७ २३। ७काकता एजनिन वनएजन का ছবির আবেদনের পবিত্রতা পবিত্র ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আঁকা না-আঁং উপরে নির্ভর করে না । নির্ভর করে শিল্পীর উপলব্ধির মহন্ত এবং গর্হ আন্মোৎসর্জনের মানসিকতার উপরে। শিল্পচর্চায় এই গভীর ভাবাব **छक्र** नम्मनान व्यवनीसनारथत्र प्राधास्य উপनिक्क करत्रिहालन । সারাজীবন এই উঁচু পর্দায় বাধা মানসিকতা নিয়ে কাজ করেছে প্রথমবারে তেন্দিনের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের আলাপে কী বিষয়ে কর মত বিনিময় সম্ভব হয়েছিল বিশেষ জানা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য এই অবনীন্দ্রনাথ ছাত্রদের যেভাবে পরিচালনা করতেন তার : বিজ্বৎসু-ইন্যে তেন্লিনের পরিচালনা পদ্ধতির খুব মিল পাওয়া যা ধরে ধরে বিশেষ কোনো আঙ্গিকে ছাত্রদের দক্ষ করে তোলার পা দক্ষনই বর্জন করেছেন। নিজের ক্লচি. প্রবণতা এবং স্বভাবগত দক পথ ধরে ছাত্র এগোবে, ঠেকে ঠেকে নিজের পথ তৈরি নেবে---উভয়েই এই নীতি অনুসরণ করতেন। আঙ্গিকের অনুশীল চেয়ে উভয়েই বেশি জোর দিতেন ভাবকল্পনার সামর্থ্য বাড়িয়ে তো উপরে। মনের জমি তৈরিতে স্বদেশের আবহমান ধ্যানধারণার সা ব্যবহার করতে চাইতেন। ইতিহাস এবং জাতীয় পরাণ থেকে ছাত্ররা । পুষ্টি পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতেন। কারণ পৃথক হলেও দু দেশে সময়ে পশ্চিমী প্রভাবে রুচি বিকারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ তৈরি ই প্রয়োজন ছিল। মূলহীন উৎকেন্দ্রিক ব্যক্তিছের মানুষ শেষ পর্যন্ত নি হতে বাধ্য—যতই সে প্রকরণজ্ঞানে পাকা হোক। দু দেশেরই শিঃ তাই তরুণ শিল্পীদের মনের শিকড় স্বদেশের ঐতিহ্যে সংলগ্ন করে ে প্রয়োজন অনুভব করতেন। অবনীন্ত্রনাথ ছাত্রদের নিয়ে রামায়ণ-মহাভারত-প্রাণের কাহিনী শুনতেন, তার অপরূপ কথন ভ বিশেষ কাহিনীর তাৎপর্য মনে গেঁখে দিতেন। তেন্শিনের কাছেও ৫ ছাত্র ছবির বীম নিয়ে আলোচনা করতে এলে তিনি ইতিহাসের, পা প্রসঙ্গ তুলে ধীমটির সঠিক তাৎপর্য ধরিয়ে দিতেন। ভারের ঘর করে তোলাই তাদের লক্ষ্য ছিল। ঐতিহ্যের মর্মগ্রহণের পরেই তে শুরুত্ব দিতেন নেচার স্টাডির উপরে। অবনীন্দ্রনাথও বলতেন, ৫ ধ্যান আর শিল্পীর ধ্যানে তফাত আছে, শিল্পীর ধ্যান চোখ ে এমন-কি শৌরাণিক কোনো চরিত্রের অবয়বের আদল ক্রির করার প্রসাধানী প্রটোরজন দেখে বেডাতে পরামর্শ দিতেন। দুক্শন্তির অনু

বাচরের রূপের গড়ন ও বৈচিত্রের ধারণা সম্পূর্ণ হয় না। নর সূত্র হল, "আর্ট ইজ নো লেস্ অ্যান ইনটারপ্রিটেশন অব নান নেচার ইঞ্জ এ কমেন্টারি অন আর্ট।" আর দুই শিল্পগুরুষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন শিল্পী ব্যক্তির প্রতিম্বিকতার উপরে। সকল আরোপিত বিধিবিধানের বাইরে এসে নিজের সামর্থোর একাপ্তভাবে নির্ভর করতে শেখাতেন। তেনশিনের ভাষায়, "আর্ট শীয়ার অব ফ্রিডম।" শিল্পীকে এই স্বাধীনতার দায়িত্ব বুঝতে হয়। সমস্যা, আঙ্গিকের সমস্যা পূর্ণত তার নিজেরই সমস্যা । বাউরে কউ এ সমস্যার সমাধান করে দিতে পারে না। এটা শিল্পী ব্যক্তির দংগ্রামের ক্ষেত্র। অবনীন্দ্রনাথেরও অনেক লেখায় একই ধারণা লত হয়েছে। তিনিও বলেন, স্বভাবের পথে গ্রহণ-বর্জনে শিল্পীর ্র পর্ণতার দিকে এগোতে যেন বাধা না পায়। নিজ নিজ দেশে ব কচির বিভ্রান্তিকর পরিবেশে এরা আশ্রিত তরুণদের গ্রনার শুদ্ধতা বাঁচাতেই এমনভাবে শিল্পীর স্বাধিকারের, রুচির য় সায়ত্তশাসনের কথা বলেছেন। সর্বব্যাপী ভাঙন এবং আবর্জনাব র মধ্যে আত্মন্থ শুদ্ধাচার ভিন্ন নতুন কিছু গড়ে তোলা সম্ভব নয়। প্রের ভবিষাৎ যাদের হাতে, তাদের আগলে রেখে, প্রতায়ের সঙ্গে ্রে যাবার সাহস দিতেন। যে ভাবনা নিয়ে, যে নীতি অনসরণ করে রনাথ নন্দলালকে তৈরি করেছেন তার মধ্যে জাপানি শিল্পগুরুর ও নীতির প্রতিফলন যে আছে তাতে সন্দেহ নেই। স্তরাং লর শিল্পীচরিত্রের গডনে, তার ধ্যানধারণায় পরোক্ষে হলেও ক জাপানের শিল্পআন্দোলনের প্রেরণা অনেকটাই বর্তেছিল

ানীন্দ্রনাথ এবং তাঁর ছাত্রদের কাজে জাপানি আঙ্গিক অনসরণ ্নানা বিপ্রান্তিকর মন্তব্য দেখা যায়। একথা ঠিক যে অবনীস্প্রনাথ াজিগত আঙ্গিক উদ্ধাবনে জাপানি শিল্পীদের প্রিয় প্রকরণগুলির থেকে গভীর প্রেরণা পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কখনোই হুবছ ্জাপানি আঙ্গিক অনসরণ করেননি। তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ওয়াশ জাপানি ওয়াশ পদ্ধতি থেকে অনেক আলাদা, যদিও তাইকানের দুখেই তিনি ওয়াশ পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা শুরু করেছিলেন। জাপানে পদ্ধতির চর্চা দীর্ঘদিনের । সপ্তদশ শতাদীতে বিখ্যাত কানো ধারার া চীনা ভদশা নকল করার চলতি রীতি ছেডে দেশীয় বিষয়বস্ত ও ব্যবহারের চেষ্টায় ওয়াশ-এর করণকৌশল নিয়ে মৌলিক পরীক্ষা া তানযুউর (জন্ম ১৬০২) মতো শিল্পীর হাতে ভিজে কাগজের রঙ নেবার ক্ষমতার মান-পরিমাণবোধ, কালি কিংবা প্রাথমিক রঙের া ভিজে কাগজের গুণে কতোটা চারিয়ে যাবে সে বিষয়ে মাত্রাজ্ঞান, দ বসে যাওয়া রঙের গাঢ়তা এবং চারিয়ে যাওয়া হালকা বিস্তারের ভারসামা রাখার কৌশল আশ্চর্য পরিণতি পেয়েছিল। এই চর্চার াঘটেছিল আডাই শো বছর ধরে। জাপানের আধুনিক শিল্পীদের বিশেষভাবে তাইকান প্রাচীন ওয়াশ আঙ্গিকের উত্তরাধিকার আয়ন্ত লেন। সূতরাং অবনীন্দ্রনাথ এই ধারায় সবচেয়ে শিক্ষিত শিল্পীর পরোনো একটি জাপানি আঙ্গিকের প্রয়োগ দেখবার সুযোগ ছिलान वना यारा। किन्न कनता औत भौनिक निका विनिधि ত, চার্লস পামারের কাছে। সে শিক্ষার ভিত জীবনে কখনোই । বদলায়নি । চওডা তলিতে জল টেনে টেনে কাগজ বা কাপড়ের ভাব রেখে কাজ করা বা একবার রঙ দেবার পরে জলের প্রলেপে মালায়েম করার জাপানি পদ্ধতি থেকে অবনীন্দ্রনাথের মাথায় যা **ট্ল সে হল ছবির বিষয়বন্তর অন্তর্গত আলোর বিন্যাস যথায়থ করা**য় কাগজের জমিতে রঙ জমিয়ে বসিয়ে দেওয়ায় এই পদ্ধতিব সুযোগ া। সেজনো তিনি তুলিতে জল বুলিয়ে দেওয়া ছাড়াও গোটা ছবি ভূবিয়ে রোদে ভকিয়ে অভিপ্রেত লক্ষ্যে পৌছতে দ্বিধা করতেন না। া এই সব প্রক্রিয়ার মধ্যেও কাগজের মৃল সাদা বাঁচিয়ে আলোর শতা আনার বিলিতি পদ্ধতিও সমানে অনুসরণ করতেন। নন্দলাল ছেন, নরুন দিয়ে কাগজ একটু ছিড়ে আন্চর্য হাইলাইট বের করলেন ীর ছবির খঞ্জনিতে। শুনলেই মনে পড়ে ইংরেজ শিল্পী টানারের যিনি ন্যাকড়া বা স্পঞ্জ দিয়ে ঘবে তো বটেই, দরকার বোধ করলে ালিয়ে রঙের পর্দার নিচের কাগজের সাদা বের করে নিতেন আন্দোর বাডাবার জনো। অবনীন্দ্রনাথের হাতে ওয়াশের প্রয়োগ প্রয়োজনে



বদলেছে এবং একে জাপানি প্রভাবে উদভাবিত তাঁর নিজম্ব পদ্ধতি বলা সঙ্গত। এই বিলিতি-জাপানি প্রক্রিয়ায় মেশানো ওয়াশ পদ্ধতি নন্দলাল গুরুর কাছেই শিখেছিলেন এবং সমর্থ প্রয়োগও করেছেন অনেক ছবিতে। এই রীতিতে তাঁর ভালো কাজের মধ্যে 'পার্থসারথি' (১৯১২) এবং 'শীতের পদ্মা' স্মরণীয় । 'পার্থসার্থি' ছবিতে পেছনের\রথের কাঠামোর দ্যতা এবং মূল চরিত্রের অবয়বের গড়ন মিলিয়ে বিন্যাস বেশ জটিল, কিন্তু ওয়াশেই এই জটিল বিন্যাস ফোটানোর ক্ষমতায় শিল্পীর নিপূণতা বোঝা যায়। অন্যপক্ষে 'শীতের পদ্মা'য় শূন্যতার দৃঢ় বিস্তার এবং উড়ে চলা পাথিদের গতিময়তার বৈপরীতা সুদরের ডাকে যে উদাস করে তোলে—ওয়াশের রীতিতে রঙের পর্দার ঈষৎ হেরফেরে সেই অনুভৃতি চিত্রস্থ করেছেন। ছবিদুটির সারফেস কোয়ালিটির জ্ঞার বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। অবনীন্দ্রনাথের অনুগামী, বেঙ্গল স্কুলের শিল্পী বলে পরিচিত অনেকেই জাপানি ওয়াশের মোহে আবিষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাঁদের কাজে রঙ মজানোর এমন দক্ষতা বিশেষ ফোটে নি। ওয়াশ পদ্ধতিতে অর্জিত নৈপুণ্য সত্ত্বেও এই আঙ্গিকে নন্দলালের আগ্রহ অবন্য ক্রমেই শিথিল হয়ে আসে। রঙের সৃক্ষ কাজে অবনীন্দ্রনাথ যেমন নিবিড তপ্তি পেতেন, ্ন মেজাজ নন্দলালে তেমন জমেনি। ধীরে ধীরে তিনি ভারতীয় ঐতিতাব আকার-নিষ্ঠ, নির্মাণধর্মী বড়ো মাপের কাজের দিকে কুঁকেছেন, টেম্পার। পদ্ধতি আশ্রয় করেছেন।

ডুইং ছাড়াই সরাসরি তুলিতে রেখা বিন্যাসের জাপানি পদ্ধতি কি নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের কাছে অনুশীলন করেছিলেন १ অনেক পরে তাঁর অজন্র ছবিতে এই ধরনের করণ-কৌশল দেখা যায়। সেটা আনাই 🕺 কামপোর কাছে অনুশীলনের ফলও হতে পারে। উল্লেখ করার মতে। 🖔 আর-একটি জাপানি রীতি, পটের বড়ো এলাকা ফাঁকা রেখে দিয়ে বাঞ্জনা-বিস্তারের কৌশল, তিনি অবনীন্দ্রনাথের মাধ্যমে আয়ন্ত করেছিলেন। তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্বে অনেক ছোটো বড়ো কাজে এই রীতির ব্যবহার দেখা যায়।

১৯০৭-এ জোড়াসাঁকোয় অতিথি হয়ে আসেন কাডসূতা নামে আর-একজন জাপানি শিল্পী। নন্দলাল তখনো সরকারি আট স্কুলের ছাত্র। কাডসূতার কাছে কে কডটা শিখেছিলেন জানা সম্ভব হয়নি। তবে ইনি অজস্তায় গিয়েছিলেন এবং কলকাতায় থাকার সময়ে দু বছরের মধ্যে বৌদ্ধ বিষয় নিয়ে প্রচুর কাজ করেছিলেন। এর সৰ ছবি জাপান সরকার পরে দেশে ফিরিয়ে নেবার ব্যবহা করেন। দুটি ছবির প্রতিলিপি আছে রূপন পার্ত্রকায়, 'বৃদ্ধ ও সূজাতা' এবং 'টেম্পটেশন অব দ্য বৃদ্ধ'। প্রতিলিপিতেও ছবিদুটির আবেদন বেশ ধরা যায়। কাতসূতা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে প্রচীন ভারতীয় বৌদ্ধ শিক্ষকলার মর্ম আয়ন্ত করেছিলেন। ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই বিষয়বন্ধু ব্যবহার করেছেন, যদিও আঁকার রীতিপদ্ধতি তাঁর দেশের। নন্দলাল এর কাজ দেখে থাকবেন, কিছু এ বিষয়ে কোথাও কোনো বিবরণ পাইনি।

১৯১২-র সেপ্টেম্বরের গোডায় ওকাকুরা ডেনশিন দ্বিতীয় এবং শেষবার কলকাতায় আসেন। একমাসের কিছু বেশি এখানে ছিলেন। প্রথমবারে তিনি অবনীন্দ্রনাথকে একলা কাজ করতে দেখে গিয়েছিলেন। এবারে এসে দেখলেন অবনীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে একদল তরুণ শিল্পচর্চার পথে এসেছেন। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টে-ও শৃংখলার সঙ্গে কাজ চলছে। জোড়াসাঁকোর স্টুডিওয় এসে প্রায়ই তেনশিন নন্দলালের সঙ্গে বসে ছবি নিয়ে আলোচনা করতেন। এসব আলোচনার বিস্তারিত কোনো বিবরণ কেউ রেখে যাননি। কানাই সামস্তমশায় নন্দলালের মুখে শুনেছেন, তেনশিনকে দেখে তাঁর, "আনের সাগর মুনে হত, অপার, অগাধ। পঞ্চাশটা কথা শুনে একটা উত্তর দিতেন, তাতেই থুব ইমপ্রেস করত।" কম কথা বলা কি ভাষার অস্বিধের জন্যে ? অন্যত্ত্র প্রমাণ পাওয়া যায় তেনশিন বেশ নাটুকে স্বভাবের মানুষ ছিলেন, বাকপটুতার অভাব ছিল না। তবে তাঁর সন্ত্রম **জাগানো ব্যক্তিত্বে** নন্দলালের মতো তরুণের অভিভূত বোধ করা স্বাভাবিক। ততদিনে তেনশিন ভারতেরও একজন মান্য মনীবী এবং এশিয়ার আশ্বামর্যাদাবোধের প্রতিভূরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। তরুণ শিল্পীদের ফেলে দেওয়া ছবি, স্কেচ সব একদিন তিনি দেখতে চেয়েছিলেন। নন্দলালের "কালাদিঘির পাড়ে ইন্দিরা" ছবি দেখে মন্তব্য করেন, "ভালো, মেয়েটি সুন্দর, ভাব ফুটেছে, কিন্তু রঙ ডারটি।" বলে ফেলে দিলেন। আলৌ অপরিচ্ছন্ন নয়, অত্যন্ত পরিমার্জিত কাজও কিন্তু তখন নন্দলালের অনেক। তবুও, মন্তব্যটি তরুণ শিল্পীর মনে গেঁপে গিয়েছিল। এই পরিচ্ছন্নতার, ভচিতার বোধ নন্দলাল ছাত্রজীবনের শুক্লতেই তাঁর গুক্লর কাছেও পেয়েছিলেন এবং নিশ্চয়ই অবনীন্দ্রনাথ ও তেন্শিনের রুচির মিল জিজাসু, শ্রদ্ধাশীল ছাত্রটির মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। গুরুর শিক্ষার মর্মই আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তেনশিনের **মন্তব্যে**।

সুরেন গাঙ্গুলীর 'কৃঞ্চয়শোদা' ছবি দেখে তেন্পিন মন্তব্য করেন—রেপটাইল, এ রকম ছবি কেটে দুখানা ছবি করা যায়। উক্তিটির তাৎপর্য, সরীস্পের মতো কম্পোজিশন শিথিলবদ্ধ । ছবির বিভিন্ন অংশের মধ্যে বাঁধুনির অনিবার্যতা আসেনি। বাঁধুনির জনিবার্যতা এলে সে ছবি হয়ে ওঠে মানুবের শরীরের মতো, পরস্পর নির্ভর প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্যে সুঠাম ৷ দেশলাইয়ের কাঠি সাজিয়ে তেন্শিন কম্পোজিশনের মর্ম বুর্ঝিয়ে দেন। তার এই উপদেশে চীনা ও জাপানি শিল্পের একটি মূল নীতি প্রতিফলিত হয়েছে। পঞ্চম শতাব্দীর চীনা শিল্পী ও শিল্পতান্ত্রিক সিমেন হো, ভাপানে এর নামের রাপান্তর শাকাকু, ছবির বড়ঙ্গ সূত্রবন্ধ করেন। ্বিন ছয় অন্ন সম্পর্কে শাকাকুর সূত্র জাপানের শিল্পীরাও মেনে ্রাসেছেন। এর বিতীয় সূত্র 'অন্থি-বিন্যাস এবং ডুলির কাজের বিধি'তে পাকাঞ্ ছবির কম্পোজিশন এবং রেখাপাতের রহস্য **উ**ম্মোচন করেন। সাইডিয়লস্ অব দ্য ইস্ট' বইয়ে তেন্দিন বিধিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যায় ংলেছেন, সৃষ্টির উদ্দীপনা ছবির রাপকল্পে আকার পাবার জন্যে ্রিস্ব-অবয়বত আশ্রয় করে। মহৎ সেই সংকল্পনা বেন শিলক্ষটির ज्यांकार जिल्लाम अधिअधि शास । तथा छात बाद छ निहा । जनह

তেনশিন এই তন্ত্বই বুঝিয়েছিলেন বোঝা যায় ৷ জৈব অবয়বের মতে প্রাণ-ছন্দোময় ক্ষেকাজ—তার কোনো অংশই ছটিকাট করা যায় না, তাতে গোটা ছবিখানি আঘাত পায়। প্রতাঙ্গগুলির এই প্রতিসাম্যকে জাপানির। বলেন 'ইছি', আর প্রতাঙ্গ বিন্যাসের ছককে বলা হয় 'ইশো'া 'ইশো'র মর্ম বোঝাতে তেনশিন দেশলাই কাঠি ব্যবহার করে থাকরেন। শুধু ছবিতে নয়, জাপানের স্থাপত্যেও এই নীতির প্রয়োগ ঘটেছে যুগ যুগ ধরে। কোনো স্থাপত্য-প্রকল্প ত্রটিহীন বিন্যাসে রূপায়ণের জন্যে প্রয়োজন বোধ করলে আশপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশটিকে পর্যন্ত বদলে নেওয়া হত। গাছপালা কাটছাঁট করা হত। পরিমগুলের বিরূপ প্রভাবে স্থাপতেরে **অন্তর্গত ধ্যানটি যেন আঘাত না পায়। এমন-কি মণ্ডন শিল্প** বা ডেকরেটিভ আর্টেও জাপানি শিল্পীরা জৈব-সংগঠনের নীতি মানতেন: ১৯১২-র শেষ দিকে নন্দলাল তেনশিনের মুখে ছবির নির্মাণগত এই তথ যখন শোনেন তার আগেই তিনি ১৯০৯-এ নিজ হাতে অজস্তার ভিত্তিচিত্রের প্রতিলিপি করেছেন। ফলে তাঁর নিজের কাজে চিত্রগত বিষয়বিন্যাসে অংশগুলির মধ্যে প্রতিসামা স্থাপনের দক্ষতা এসে গিয়েছিল। স্নায়-শিরার বিস্তারের মতো রেখার বিস্তারে গোটা ছবিতে প্রাণ-ছন্দ স্পন্দিত করার অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল। নিজের বোধবৃদ্ধি নিয়ে তিনি যে পথে এগিয়ে চলেছিলেন তার সমর্থন পেলেন, তার তাৎপর্য ভালো করে বুঝবার সুযোগ পেলেন জাপানি শিল্পগুরুর কাছে। বিভিন্ন শাতিচারণ থেকে জানা যায়, অবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল দুজনই ছাত্রদের ছবি কেটে দু-তিন টুকরো করে ফেলে কম্পোজিশনের দুর্বলতা বুঝিয়ে **দিতেন। তেনশিনের শিক্ষা এরা কখনো বিশ্বত হন নি**া

তেন্শিন নন্দলালের 'অগ্নি' ছবিখানি দেখে মন্তবা করেন, "এতে সবই আছে নেই শুধু আগুনের তাপ।" উত্তিটি পদ্পকে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মন্তবা, "যতদ্র অনুমান করা যায় বস্তুসন্তার প্রকৃতিভেদে বস্তুর নিজস্ব ধর্ম সম্বন্ধে ওকাকুরা ইন্সিত করেছিলেন।" আর একটা কথা বলেন তেন্শিন, "ভারতবর্ষ ভাস্কর্যের দেশ, বিশেষভাবে চিত্রের নয়। ভাস্কর্য ধরলে খব বড়ো কাজ হবে।"

তেন্শিনের ছোটো ছোটো মন্তব্যে চিত্রনীতির যেসব গুঢ় তত্ত্ব প্রকাশ পেত, নন্দলালের জীবনে তার প্রেরণা স্থায়ী হয়েছিল। বস্তুর প্রতিরূপ রচনা নয়, বস্তুর গুণ চিত্রগত করায় তাঁর আয়াস অন্তহীন : ছাত্রদেরও বলতেন, গাছ আঁকবে তো গাছের সামনে গিয়ে প্রার্থনা করো—তার স্বরূপ যেন প্রকাশ করে তোমার কাছে। বার বারই বলেছেন, যা আঁকবে তার সঙ্গে একাদা হয়ে যাও। শুধু আকার-আকৃতির বোধ নিয়ে ছবি করা যায না, বস্তুর নিহিত প্রাণ-ছন্দ, তাঁর গড়নের মৌল প্রকৃতি উপলব্ধিতে না আসা পর্যন্ত আঁকতে চেষ্টা করা বথা। ফল হোক, গাছ হোক, কোনে প্রাণী হোক, সবেরই মৌল প্রাণধর্ম আছে এবং সেই গুণ তাঁর মতে ছবির বিষয়। সেই গুণটুকু ধরার জন্য ওই বল্কুর মধ্যের প্রাণশক্তির ক্রিয়ার অনুরূপ ক্রিয়া করতে হয় তুলির রঙের ব্যবহারে। তিনি বলতেন, গাছের মাথা থেকে পাছ আঁকা ঠিক নয়। গাছ তো মাটি ভেদ করে নিচ থেকে উপরে বাড়ে। তার বাড়ার গতি-ছন্দ ধরার জন্য নিচ থেকেই আঁকতে হয় (সত্যজ্ঞিৎ রায় ধৃত উক্তি)। নন্দলালের ছোটোখাটো ক্ষেচ থেকে বিরাট আকারের কাজ পর্যন্ত কোথাও এমন ছবি প্রায় নজরে আসে না যার বিন্যাস শিথিল। ভারতীয় শিল্পের গভীর অনুশীলনে ভাস্কর্য সম্পর্কে তেনশিনের উক্তির মর্মও নন্দলালের উপলব্ধিতে গভীর সভ্যরূপে প্রতিভাত হয়েছিল। বলতেন, "চিত্রের আগেই এদেশে ছিল ভাস্কর্য, তাই ভলিউম দেখিয়েছে তারা ছবিতেও" (কানাই সামন্ত ধৃত উক্তি): "ভারতীয় ভান্ধর্য অনেক বড়ো জিনিস। ওতে যা করেছে আর-কোনো দেশ আর-কোনো যুগে তা করেনি" ("শিক্সদৃষ্টি")। তিনি ভাস্কর্যের পথে যান নি. কিন্তু ছবিতেই এনেছেন ভান্ধর্যের গুণ । কারো পরামর্শে উপদেশে নয়, নিহিত স্বভাবে নন্দলাল যে পথে এগোচ্ছিলেন, সেই পথে পরিণতির একটা পর্যায়ে তাঁর প্রবণ্ডা এবং বোধ যেন বড়ো সমর্থন পেল সমকালীন জাপানের শ্রেষ্ঠ মনীবীর কাছ থেকে। এই সমর্থনের গুরুত্ব তাঁর কাছে কতো গভীর বোঝা যায় যখন দেখি, চিত্রনীতির বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে বার বার ওকাকুরা তেন্শিনকে সারণ করেছেন।

ভারত থেকে বন্টন হয়ে তেন্দিন দেশে ফেরেন এবং ১৯১৩-র ২ সেন্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। ভারত-জাপান যোগাযোগের একটা অধ্যায়

রেড-জাপান বোগাযোগের বিতীয় পর্ব সূচিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের **ছ এবং উদ্যোগে। প্রথম বিশ্ব-মহাযুদ্ধের মধ্যকালে** তিনি জাপান বান। ১৯১৬-র ২৯ মে জাপানে পৌছন। এশিয়ার দেশগুলির সাংস্কৃতিক সেড রচনার প্রয়োজন বোধ তার চিন্তাতেও ছিল কিন্ত নে নিয়ে খনিষ্ঠভাবে সে দেশের পরিস্থিতি দেখে গভীরভাবে আহত ।। কাপানের মাটিতে শীড়িয়েই সে দেশের উগ্র জাতীয়তাবাদ **চন্ত্রী রাষ্ট্র-অবস্থা এবং সাম্রাজ্ঞালিপাকে কবি ধিকা**র দেন। ানিত্ত হন। তাঁকে বলা হয়-পরাধীন জাতির অক্ষম কবি। য়ে সেই জালান, যে দেলে তেনলিনের মতো আদর্শবাদীর জন্ম ! भएनं इन, जाभाएनत वर्षा भारभत भानवरमत भर्या उकाकता **শনের মতো কোনো প্রতিষ্ঠা আর নেই ।"ওকাকুরাকে তার** দেশের ে**ডেমন করে চিনতেই পারে নি।" এই দুর্যোগের** অভিজ্ঞতার মধ্যে **্ষ্ঠাল লেগেছিল শ্লেষ্ঠ লিল্পী হিসাবে** তাইকানের প্রতিষ্ঠা দেখে। ত **হয়েছিলেন শিমোমুরা কানজানের কাজ** দেখে। এরা তেনশিনের । **আঁকড়ে আছেন, তাঁর প্রবর্তনাকে প্রসা**রিত করেছেন। "জাপানে **নক শিল্পীদের জন্য ওকাকুরা যে স্থুল করে গেছে** তাতে কত কাজ **ছ তার ঠিক নেই**।" (**জাপান যাত্রী' গ্রন্থপ**রিচয়) কবি তাইকানের তেই উঠেছিলেন। ফলে সমকালীন শিল্পকলা সম্পর্কে তাঁর জানবার গ **অবারিত হয়েছিল। খুব তৃত্তি পেলেন কানজান তাঁ**র কাছে ছবি া মতো বিষয় পেতে চাওয়ায় ৷ কান্জানকে তিনি পৃথিবীর অনাতম **শিল্পী মনে করতেন। তাই তার এ বিনীত** প্রার্থনা সম্মানিত বোধ ন। **এদের সঙ্গে সম্পর্কের ভেতর দিয়ে তব** জাপানের শুদ্ধতর **্যা অনেকটা উপলব্ধি করতে পারলেন। জাপানের** 'সর্বজনীন বাধের সাধনা', দৈনন্দিন জীবনে শিল্পের মহিমা ও মর্যাদা তাকে তে করেছিল। মনে হয়েছিল, শিল্পের এ সামাজিক মূলা ভারতে ত নয় ৷ খুব আক্ষেপ বোধ হল, গগনেন্দ্র অবনীন্দ্র এরা একবারও শে এলেন্না ! বাংলার শিল্পীদের প্রতি দায়িত্বোধে তাইকানের সঙ্গে মর্শ করে শিল্পী আরাই কামপোকে বছর দুয়েকের জন্যে কলকাতায় নোর বাধস্থা করলেন। তাইকান রা কানজানের কাজ দেখে তাঁর মনে ল "নবাবঙ্গের চিত্রকলায় আর একটু জোর সাহস এবং বৃহত্ব দরকার 🕫 । (পুর্বোক্ত সূত্র)। জাপানী শিল্পীদের সাহচর্যে সেই জোর, সাহস ত্তে আসতে পারে। শিল্পী মুকুলচন্দ্র দে-কে তিনি সঙ্গে নিয়ে **ছিলেন । বিশেষ করে তীর মনে পড়ছিল নন্দলালে**র কথা। **জালরা যদি এর কাছে থেকে খুব বড়ো আ**য়তনের পটের উপরে ানি তৃলির-কাজ লিখে নিতে পারে তাহলে আমাদের আর্ট অনেকখানি 🤋 উঠবে 💹 ।" (পূর্বোক্ত সূত্র)।

াবীক্সনাথ জাপানে যাবার আগে জোড়াসাকোর বাড়িতে বিচিত্রা নামে া-সংস্কৃতির কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন। এখানে আঁকা াবার দারিত ভিল নদলালের উপরে । আরাই কামপো বিচিত্রায় যোগ নি । তার জন্য একশো টাকা মাস মাইনের ব্যবহা করা হল । কামপো য়ড়ো শিল্পী ছিলেন তা নয়, কিন্তু শিক্ষক হিসেবে খুব নির্ভরযোগা। मिता त्रवीक्रनाथ कानकान এवः छाँडेकात्नत पृथानि वएण ছবি कि রেছিলেন, সে দৃটি কলাভবন (শান্তিনিকেতন) সংগ্রহে আছে। ত্ত্বার কর্মী ছিসেবে নজজাল এবং কামপোর মধ্যে সহজেই ঘনিষ্ঠতা ছল। এই প্রথম নন্দলাল একজন জাপানি শিল্পীর কাছে হাতে কলমে শেৰার সূযোগ পেলেন। নিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছে কামপো যত্ন নানা মকমের জাপানি তুলির ব্যবহার নন্দলালকে শেখাতেন। পো নাললালের সভে পুরী-কণারক যান, কণারকেও এই অনুশীলন । জাপানি ছাজ জন্য কোনো ভাষা কামপো জানতেন না। তাতে ামোর কোনো অসুবিধে হত না। প্রায় দু বছর নন্দলাল এই জাপানি র **সভ পেরেছিলেন । ১৯১৮র কার্মণো দেশে ফিরে যান** । বিদায়ের য়' জীবাই জুলি দিয়ে রবীজনাথ লিখে দিয়েছিলেন---

একদিন অতিথিয় প্রায় এসেছিলে খরে, আন্ত্র ডুমি বাবার বেলায় এসেক অস্তরে।



তলোয়ারে চড়ে সাধু শোরিকেন সমৃদ্র পার হচ্ছেন। শিল্পী মোতোনোর

বিনােদবিহারী মুখোপাধায়, কানাই সামন্ত, জয়া আপ্পাস্বামী—
সকলেই বলেছেন, আরাই কামপোর কাছে জাপানি শৈলীর অনুশীলন
নন্দলালের নিজস্ব আঙ্গিকে গভীর পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। একথা সত্য
নিঃসন্দেহে, কিছু কামপোর সঙ্গে পরিচয়ের আগের কিছু কাজেও, বিশেষ
করে কালি-তুলির কাজে এমন পরীক্ষার নজির আছে যা জাপানি শৈলীর
সঙ্গে খুব মিলে যায়। যেমন ১৯১২ এবং ১৯১৩-য় করা এই দুটি
ছবি—আদরা না ছকে সরাসরি তুলিতে কালির টোনের হেরফের বা
স্বল্পতম রেখা বিনাাসে ছোটো আয়তনের (পোস্ট কার্ডে) এইসব কাজের
নজিরে মনে হয়, ভেতরে ভেতরে একটা নতুন পথ তৈরির গরজ তৈরি
হয়ে উঠছিল। এ রকম কাজের নমুনা আরো পাওয়া যায় ১৯১৩-য় করা
নানা ধরনের গাছের স্টাডিতে। যেমন—হয়তো তখনো জাপানি তুলির
উপকরণগত সুযোগ কাজে লাগাবার কৌশল তার ভালো করে জানা ছিল
না। টাচ মেথডে যাকে নন্দলাল বলতেন ছাপ-ছোপের কাজ, হয়তো সেই
পদ্ধতিতে বন্ধুর ভর ও স্পূর্শ-গুণ এক ঝোঁকে ধরে দেবার জনা তুলির
ডগায় চাপের তারতমা ঘটানোর দক্ষতা তখনো আয়তে আসে নি। কিছু

প্রবণতাটা এসে গিয়েছিল। সেই সময়ে কামপোর সাহচর্যে এদিকে এবং জাপানি করণ-কৌশলের আরো কিছু কিছু বিশিষ্টতায় শিক্ষিত নৈপুণ্যের অধিকার এল।

ম্যাকমিলন কোম্পানি (লণ্ডন) থেকে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি অ্যাণ্ড ফুট গ্যাদারিং' (১৯১৮) বইয়ের বেশ কিছু ছবিতে কালি-তুলির ব্যবহারে নতুন অর্জিত সামর্থ্যের পরিচয় আছে। যেমন গীতাঞ্জলি অংশের ১১, ৬৭ সংখ্যক কবিতার সঙ্গে ছবি বা ফুট গ্যাদারিং অংশের ৬১ সংখ্যক কবিতার ছবি। এই বইয়ের কোনো কোনো কাজে ফাঁকা জমির ব্যবহার বিশেবভাবে লক্ষ করার মতো যেমন, গীতাঞ্জলির ৭, ১৩, ফুট গ্যাদারিং-এর ৪২ সংখ্যক।

রেখার সামর্থ্য নিয়ে পরীক্ষায় নন্দলালের আগ্রহ উদ্দীপনা ছিল অফুরন্ত । এইখানে শুরু অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর একটা চাপা বিরোধও ছিল । তিনি নন্দলালকে বলতেন, "রেখার ডিতর আমি দেখি যেন খাঁচার ভিতর বন্ধ পাখি।" রেখার রূপটুকু ছাঁদা যায়, কিছু রূপের মুক্তি রঙে । রঙই রাজা—অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় । তাঁর হাতে তাই রেখার বাঁধুনি উপচে যায় রঙ । নন্দলালকে বরাবর টেনেছে আকারবন্ধ রূপের প্রবণতা । রেখার মাহাদ্যা তাঁর নিজস্ব শৈলীর ভিত্তি । আরাই কামপোর কাছে অনুশীলনে রেখার শক্তি সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল ।

জাপানি ছবির ইতিহাসের পর্বে পর্বে চীনা প্রভাবে রেখানুশীলনের বিচিত্র বিকাশ ঘটেছে। ক্যালিগ্রাফি বা লিপিচিত্রের —যাকে জাপানিরা বলেন সেন—দীর্ঘ চর্চায় জাপানি শিল্পীদের হাতে তুলির স্বচ্ছন্দ অথচ শক্তিমন্ত চাল ছবির জগতে এক বিশ্ময়। বিখ্যাত কানো শৈলীর শিল্পীরা লিপিচিত্রকলায় চরম উৎকর্বে পৌচেছিলেন। যেমন উল্লেখ করা যায় মোতোনোবুর (১৪৭৬-১৫৫৯) নাম, যাঁর নমনীয় কোমল রেখার অসামান্য সৌন্দর্যময় বিন্যাসে চিত্রিত পট অপরূপ ছন্দোময় হয়ে উঠত। জাপানের ক্ল্যাসিকাল ক্যালিগ্রাফিক কাজের চমৎকার দৃষ্টান্ত মোতোনোবুর "তলোয়ারে চড়ে সাধু শোরিকেন সমূদ্র পার হচ্ছেন" এই ছবিটি। অবশ্যই উল্লেখযোগ্য ওগাড়া কোরিন-এর (১৬৬১-১৭১৬) নাম, যাঁকে বলা হয় জাপানি শিল্পীদের মধ্যে জাপানিতম। তাঁর হাতে মণ্ডনধর্মী রেখা বিন্যাসের নৈপুণ্য চরম উৎকর্ষ পেয়েছিল। আলংকারিক রেখার সুষমা বিপর্যন্ত না করেও তিনি প্রচণ্ড প্রাণাবেগ প্রকাশ করতে পারতেন । তীক্ষ গতিময় রেখায় বন্ধুর বান্তবন্ধণ শুদ্ধ চিত্ররূপ পেত। তাঁর আঁকা সমুদ্র দুশাগুলি, সোনালি পটে নীল রঙে উদ্ভাল সমুদ্রের ভয়ংকর রূপ---সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জাপানি ছবির মধ্যে স্থায়ী কীর্তি। সেন্-রীতির এই ধারাবাহিক বিকাশ এবং অসীম প্রকাশ ক্ষমতার নিহিত কলাকৌশল নন্দলাল আরাই কামপোর কাছে বুঝবার সুযোগ পেয়েছিলেন। ভারতীয় মূর্তি শিল্পের অলংকরণ এবং রাজপুড ছবির আলংকারিক রীতি সম্পর্কে নন্দলালের আগ্রহ এবং অনুশীলন অনেক আগে থেকেই সূচিত হয়েছিল, সেই চর্চায় একটা নতুন আয়তনযুক্ত হল জাপানি ক্যালিগ্রাফি অনুশীলনে । ডিজাইন বা নকাশির নির্বন্তক সৌন্দর্য রচনা ছাড়াও বন্তর গড়ন ও গুণ চিত্রগত করায় আলংকারিক পদ্ধতির অন্তহীন সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁর বোধের বিকাশে এই অভিজ্ঞতা খুব গুরুত্বময়। জ্ঞাপানের শিল্প বিষয়ক বিখ্যাত পত্ৰিকা 'কোককা' কলকাতায় এবং শান্তিনিকেতনে নিয়মিত আসতো। এই পত্রিকায় ওদেশের ক্ল্যাসিকাল ছবির অতি চমংকার প্রতিলিপি থেকে বড়ো শিল্পীদের কাজ সম্পর্কে সাক্ষাৎ ধারণা তৈরির সুযোগও পেয়েছেন। নন্দলালের উত্তরকালীন নানা ধরনের কাঞ জীবজন্তু মানুষজনের রূপ রচনায় বা প্রাকৃতিক দৃশ্য রচানায় তীক্ষ ও কোমল রেখার বুনোটে যে বিশিষ্ট ও ব্যক্তিগত শৈলীর প্রয়োগ দেখা যায়, আবহমান প্রাচ্য চিত্রকলার আলংকারিক রীতি পদ্ধতির গভীর অনুশীলনেই সেই শৈলী গঠিত হয়েছিল।

জাপানি অঙ্গিকের অভিজ্ঞতার সংহত, সৃষ্টিময় প্রয়োগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত এই পর্বের 'উমার ব্যথা' (১৯২১) ছবি। ছিন্ন ক্রম্রাক্কের মালা, ছিন্নদল পদ্ম, প্রত্যাখ্যাত উমার বেদনা-আনত দেহভঙ্গির কারুণ্য বিরে আছে পাহাড়ি প্রকৃতি। ওয়ালে নর, টেন্পারার করা হলেও এই ছবির ই তুলির চালে, গাছ পাতা পাথর আঁকার ধরনে কতটা জাপানি শৈলীর ক্রমা ক্রমান্ত্র কাছিলনের কাজটির সঙ্গে তুলনা করে দেখলে উপলব্ধি করা যাবে। এ রকম ছবি অবশ্য একটিই পাওয়া যাচ্ছে এই সময়ে। ই কালি-তুলির কাজও বেশি নয়। জাপানি শৈলী অনুসরণের প্রবণ্ডা বেডেছে আরো পরে।

নশলালের জীবনে একটা বড়ো পর্বান্তর এল ১৯২০-তে। কলাভবনের দায়িত্ব নিয়ে ছায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে বসবাস করতে এলেন। বিশ্বভারতী প্রাচ্যবিদ্যা এবং প্রাচ্য শিল্পকলা চর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠবে রবীন্দ্রনাথ এই আকাজ্জন পোবণ করতেন। শান্তিনিকেতনে সূচনা কাল থেকেই তিনি এজন্য কিছু কিছু প্রাথমিক আয়োজন করে এসেছেন। এখানকার শিক্ষক এবং ছাত্রদের মধ্যে আগ্রহ জাগাবার জন্যে তিনি নিজে মাঝে মাঝে জাপানি সাহিত্য পড়ে শোনাতেন, জাপানি শিল্পতত্ব নিয়ে আলোচনা করতেন। চীন-জাপানের সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ সর্বদাই তিনি কাজে লাগিয়েছেন। চীন-জাপান সম্পর্কে তাঁরও আন্তরিক আকর্ষণের মূলে ছিল ওকাকুরা তেনশিনের চরিত্র এবং মতামতের শ্বৃতি। ১৯১৬-ম তিনি তেনশিনের স্ত্রীর আমন্ত্রণে ইন্জুরায় তাঁদের বাড়িতে বাস করে এসেছেন। তেনশিনের শ্বৃতিতে একটি ফার গাছের চারা রোপণ করে এসেছিলেন। ১৯২৪-এ আবার চীন-জাপান স্ত্রমণের সুযোগ এল। এবায়ে তিনি অন্যাদের সঙ্গে নন্দ্রলালকে সঙ্গে নিয়ে যান। এই প্রথম নন্দ্রলাল এশিয়ার দৃটি প্রাচীন দেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সুযোগ পেলেন।

বিশে শতাব্দীর তৃতীয় দশক চীন এবং জাপানের পক্ষে দুঃসময়। অব্যবস্থিত রাজনৈতিকপরিবেশ। সমাজের মধ্যেও মত সংঘর্ষ, রুচির সংঘর্ষ আবর্ত সৃষ্টি করছে। পশ্চিমী প্রভাব খুব তীব্র সাধারণ জীবনে। নির্মোহ সৃস্থির দৃষ্টিতে নন্দলাল এই পরিস্থিতির ভালো মন্দ দিক খুটিয়ে দেখেন । ৮ মে ১৯২৪ তারিখে চীন থেকে রথীন্দ্রনাথকে লেখা একটি দীর্ঘ চিঠিতে (রবীন্দ্র ভবন সংগ্রহ) তাঁর অভিজ্ঞতার বেশ বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। বলছেন, উচ্চ অঙ্গের শিল্পের গোডায় পশ্চিম দেশীয় কীট প্রবেশ করেছে। সাধারণের মধ্যে রুচির কোনো মান নেই। পোশাক-পরিচ্ছদৈ তীব্র মার্কিন প্রভাব। মার্কিনী কায়দায় মিউঞ্জিয়ম তৈরি করে শিল্পবস্ত সংরক্ষণের চেষ্টায় তবুও দুর্লভ সামগ্রী দেশের বাইরে যাওয়া বন্ধ হয়েছে দেখে খুশি হন। সংখ্যায় কম হলেও সত্যকার শিল্পের কদর বোঝে এমন কিছু লোক ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর মতো সোসাইটি খুলে বড়ো আকারে কাজ করছেন দেখে ভালো লাগে তাঁর 🖯 ছোকরাদের মধ্যে না ভেবেই পুরাতিনকে ছেড়ে যাবার প্রবণতায় উদ্বেগ বোধ করেন । এই পরিবেশের মধ্যে উদ্যোগী হয়ে তিনি যথার্থ গুণী ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন এবং চীনের পরস্পরাগত শিল্পকলার সাক্ষাৎ জ্ঞান সঞ্চয়ের চেষ্টা করেন।

এই যাত্রায় নন্দলাল জাপানে ছিলেন মাত্র তিন সপ্তাহ ৷ জাপানের শিল্পীসমাজের কাছে নন্দলাল অপরিচিত ছিলেন না ৷ তাঁর 'সতী' ছবির প্রতিলিপি জন উভরফের আলোচনার সঙ্গে 'কোককা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল (১৯০৮)। ১৯১৯-এ তোকিয়োয় বাংলার শিল্পীদের যে প্রদর্শনী হয় সেখানে তাঁর ছবিও ছিল। বছঞ্জুত ইয়োকোইয়ামা তাইকান, শিমোমুরা कानकान-वेएनत महत्र वर्वात नम्ममारम् भतिहर रम । वर्धात नजून करत किছু অনুশীলনের মতো সময় বা সুযোগ পাননি অনুমান করা যায়। তবে বিখ্যাত শিল্পীদের মূল কাজ ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ অবশাই **(भाराहित्मन । विक्रु १ मु- हैना हा जाँ एक भारवर्धना कानात्ना हा । एक मिलि** ह মৃত্যুর পরে এই প্রতিষ্ঠান ঝিমিয়ে পড়েছিল। ১৯১৮-য় তাইকান নতুন উদ্দীপনায় এখানকার কাজের তত্ত্বাবধান শুরু করেন এবং অনেক তরুণ শিল্পী যোগ দেন। সাধারণের রুচির বিশৃত্বলা চীনের মতো জ্ঞাপানেও ক্রমেই প্রকট হচ্ছিল। শিল্পীদের মধ্যেও অনেক দল উপদল। রেনোয়ারের ছাত্র উমেহারা রিয়ুজাবুরো পিসারো এবং সেজানের অনুগামী ইয়াসুই সোরতাতো বিশেষভাবে আধুনিক ফরাসি শিল্প আন্দোলনের প্রভাব আত্মন্থ করে জাপানে নতুন ধারা প্রবর্তন করেন। এরা শক্তিমান -শিল্পী ছিলেন এবং সমকাশীন শিল্পী সমাজে এদের প্রভাব কম ছিল না। **ফলে বিংশ শতাব্দীর ফরাসি চিত্রকলার বিভিন্ন** আন্দোলন, ফোভিজম-কিউবিজ্ম ফিউচরিজমের প্রভাব জাপানি শিল্পীদের মধ্যেও এইসব রীতি নিয়ে পরীকা নিরীক্ষায় উৎসাহ জাগিয়েছে। গড়ে উঠেছে ছোটো ছোটো গোষ্ঠী। নন্দলাল অবশ্যই সমকালীন জাপানি শিল্পজগতের বিরোধী প্রবণতাগুলি লক্ষ্য করেছিলেন। পাশ্চান্ত্য প্রভাবে যে সমস্ত ধারা উপধারা তৈরি হয়ে উঠেছিল সেসব কাজের মূল্য সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়ার কথা কিছুই আমরা জানি না। অনুমান করা যায়, যুরোপী<sup>য়</sup>

KASK ENGINE MED

আধনিকতা সম্পর্কে শিল্পীদের এই ব্যাক্সতা তাঁর ভালো লাগে নি । কিছ পরে আমাদের এখানেও নতুন করে যুরোপীয় আঙ্গিকে চর্চার ঝোঁক যখন দেখা দেয় সে প্রবণতা তিনি অনুমোদন করতে পারেননি । নানা স্রোতের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও বর্ষীয়ান তাইকান নতন নতন কাজে নিজেকেক বিকশিত করছেন, একটি বড়ো গোষ্ঠীর নেতৃত্ব করছেন দেখে নিশ্চয়ই **অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন** । তেনশিন প্রবর্তিত জাপানি আধনিকতার মল ধারাটি তখনো প্রাণবন্ধ ছিল। তাইকান এই সময়েই তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কান্ধ, ৪০ মিটার দীর্ঘ রেশমের উপরে সাদা কালোয় ছবিটি করেন |

জীবনের সব শিক্ষা, সব অভিজ্ঞতা উজাড করে দিয়ে আঁকা এই বিশাল কাঞ্চটিতে তাঁর নিজের শিল্পী জীবনে যেমন তেমনি বিজ্বৎস-ইনয়ের চর্চার ইতিহাসে একটি নতুন পর্বের সূচনা হয়েছিল। নম্মলাল পরবর্তী জীবনে সাদাকালোয় যেসব ছবি করেছেন তার কোথাও **কোথাও তাইকানের এই ছ**বির খব ঘনিষ্ঠ সাদশা রয়েছে।

ছাত্র বয়স থেকে জাপানি শিল্পরীতি সম্পর্কে আকর্ষণ এবং বিভিন্ন সময়ের সঞ্চিত জ্ঞান বোধহয় চীন-জাপান ঘুরে আসার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতায় ক্রমে আত্মপ্রকাশের একটি বড়ো পথ তৈরিতে কার্যকর হল নন্দলালের জীবনের উত্তর পর্বে। রঙের কাজের পাশাপাশি কালি-তলির কাজের একটা ধারা অনেক আগে থেকেই ছিল কিন্তু ক্রমে রঙের বৈভবের চেয়ে সাদাকালোর কাজে তাঁর অভিনিবেশ গাঢ় হতে থাকে । বঙ দিয়ে ধরা যায় বস্তুর যে আকারবদ্ধ রূপ তার চেয়ে বস্তুর স্পর্শগ্রাহ্য গডনের গতি-রেথার রহসা নন্দলালকে অনেক বেশি আকর্ষণ করেছে চিরদিন । এইখানে তাঁর প্রতিভার স্বকীয়তা । এই স্বভাবের টানেই তিনি ভারতীয় মণ্ডনধর্মী শিল্পের চচয়ি গভীর আনন্দ পেতেন। একই প্রবণতায় চীন-জাপানের লিপিচিত্রের রেখার ছন্দে আকষ্ট হয়েছিলেন। অকস্মাৎ বাইরের প্রভাবে কোনো বড়ো প্রতিভার আত্মপ্রকাশের ভাষা বদলায় না কখনো। প্রতিভা নিজম্ব মভাবে বাইরে থেকে নিজের ভাষা তৈরির **উপাদান আকর্ষণ করে নে**য়। 'প্রভাব' কথাটা এখানে তাই অবাস্তর। নন্দলালের আত্মবিকাশে জাপানি অভিজ্ঞতা এইভাবেই গভীর ফলদায়ক হয়েছিল। পরিণত বয়সে ক্রমে তিনি বর্ণমায়া থেকে নিজেকে সংবত করে নিয়েছেন। আশ্রয় করেছেন সাদা এবং কালো, যে সাদায় কালোয় সব রঙ সংবৃত। তাঁর শিল্পীমনের এই গুরুত্বপূর্ণ দিক বদলে অবশাই জাপানি **অভিজ্ঞতা থেকে জে**গে ওঠা ভাবনা কাজ করেছে ৷ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "ভারতবর্ষ রঙের গমক ভালোবাসে—জাপানের আটে কালা-গোরার মিলনই প্রধান।" (প্রোক্ত সূত্র)। পটের সমতল জমি ভেঙে চিত্রগত বস্তুর নানা আয়তনের মায়া জাগানো রঙে যতো সহজ শুধু কালোয় তেমন অনায়াস হতে পারে না কখনো। এই আঙ্গিকে শিল্পীকে কঠিন বাধার সম্মধীন হতে হয়। শুধ কালোয় বস্তুর গড়ন ধরতে গেলেই পটের অলাঞ্চিত অবকাশ বা স্পেস-এর সঙ্গে গডনটির দ্বন্দময় সম্বন্ধপাতের মাত্রাবোধ ভিন্ন এক চিত্রভাষা গড়ে তুলতে হয়। বিশেষ করে এই ক্ষেত্রটিতে নন্দলালের মতো বিপল পরিমাণ পরীক্ষা আমাদের **আর-কোনো শিল্পী করেননি** । চিত্রগত বস্তুর ঘনতা, ভর, অন্তর্গত গতির তীব্রতা শুধ সাদা কালোর দ্বন্দাত্মক বিন্যাসে ধরা প্রচণ্ড সাহসের এবং শক্তির কান্ধ। অথচ এ বিদায়ে তাঁর পারদর্শিতা এমন স্তরে পৌছেছিল যে প্রায় প্রতাহ আয়াসহীনভাবে একটানা অনেক কাজ করে যেতেন। ভোরবেলার প্রশাস্ত, নিরুদ্বেগ সময়টুকু নিবিষ্টভাবে কালি-তুলির কাজে মগ্ন থাকতেন। যখন যেখানে গ্রেছন সেখানকার পরিবেশের যাকিছ অভিজ্ঞতা—ধরে এনেছেন এই আঙ্গিকে। বাংলার চিত্রকলার ইতিহাসে নন্দলালের যথার্থ ভূমিকা এবং নানামুখী আদর্শের টানাপোড়েনের মধ্যে তাঁর স্থির অবিচল বিকাশশীল প্রতিভার তাৎপর্য সম্পর্কে যেমন পূর্ণাঙ্গ বিচার এখনো হয় নি. তেমনি ভারতীয় আধুনিক চিত্রকলায় তাঁর এই বিশিষ্ট দানের গুরুত্ব সম্পর্কেও আলোচনা হয় নি। আক্ষরিকভাবেই তিনি কালি-ডলির ছবি এবং স্কেচ মিলিয়ে সংখ্যাতীত কাজ করেছেন এবং সব কারো পক্ষে দেখে ওঠাও সম্ভব নয়। যেটুকু দেখার সুযোগ আছে তাতেই বিশ্বিত হতে হয় এই কথা ভেবে যে দেশীয় প্রকৃতি, দেশীয় জীবজন্ত এবং দেশীয় মানব সমাজের কী এক বিশাল অভিজ্ঞতাবোধ এখানে প্রত্যক্ষ হয়ে আছে। কতো বিচিত্রভাবে তাঁর প্রতিভা স্বদেশের মাটিতে শিকড় মেলেছিল। বান্তবভার তত্ত্ব নিয়ে আমাদের সাহিত্যে এবং শিক্সতত্ত্বের



এলাকায় নানা তর্ক উঠেছে তাঁর জীবিতকালে। সে সব তর্কে তাঁর বিশেষ কিছ ভমিকা ছিল না, নিৰ্লিপ্তই ছিলেন বলা যায়। কিন্তু শক্ত কৰজিতে বাস্তবের মোকাবিলা করেছেন অক্রান্তভাবে।

চলমান জীবনের সর্বায়ত রূপ ধারাবাহিক চিত্রমালায় এভাবে ধরে যাওয়ায় তাঁর অভিনিবেশ জ্ঞাপানের উকিইয়োয়ী ধারার শিল্পীদের কাজের কথা মনে করিয়ে দেয় । বিষয় ভাবনায় পৌরাণিক-আধ্যাত্মিক বা ইভিহাস প্রসিদ্ধ বস্তু থেকে এরা দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন দৈনন্দিন সাধারণ-জীবনের দিকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই ধারার শিল্পীরা বিষয়-ভাবনার আভিজাত্য ভেঙে দেওয়ায় বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হন । বলা হত, ক্ল্যাসিকাল জাপানি ছবির পরিশীলিত সৃক্ষ আঙ্গিক এদের আয়ন্তের নাইরে। কিন্ত এদের ছবিতে প্রবল প্রাণময় রেখা ও বর্ণ বিন্যাদের ক্ষমতা কেউ অঙ্গীকার করেন না । জাপানি চিত্রকলার ইতিহাসে উকিইয়োয়ী ধারার শিল্পীরা একটি স্বতন্ত্র প্রাণবন্ধ চিত্র-প্রজাতি সষ্টি করে গ্রেছেন, যার আর-এক গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল নিশিকি-ইয়ে বা সিল্ক-প্রিণ্ট শিল্পে। উকিইয়োয়ী শিল্পীরা পরিবারগত ভাবে এক-একটি বিষয় নিয়ে চর্চা করতেন এবং বিশেষ বিষয়ের ছবিতে পারদর্শিতা এক-একটি পরিবারের অধিকারে ছিল। নন্দলালের হাতে উকিইয়োয়ী তুলা একটি চিত্র-প্রজাতির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে—বাস্তব জীবনের সঙ্গে যার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তিনি অবশ্য কোনো একটি বিষয়ের ব্যবহারে সীমাবদ্ধ পারদর্শিতার চর্চা করেন নি, চারপাশের প্রকৃতি ও চলমান জীবনের রূপগত বৈচিত্রোর সব-কিছতেই তার সমান আকর্ষণ। আর, তার, এই বাস্তবজীবনমুখী বিপল কাজে রঙের ব্যবহার করেছেন কম, কালি-তুলির ছবিই সংখ্যায় অনেক বেশি। কোথাও কোথাও কালিতে আঁকা ছবিতে বিশেষ প্রয়োজনে সামানা রঙের ছোঁয়া দিয়েছেন। যেমন রাতের শালবনের পথে গোরুর গাড়িতে কেঁদুলি মেলায় যাবার ছবিটিতে পথের উপরে কালোর মধ্যে সোনালি রঙের স্পর্ল। বা, জলে উজিয়ে চলা পৃটিমাছের ছবিতে মাছগুলির কানকো এবং চোখে লালের ছোঁয়া। কালির মধ্যে সোনালি বা অনা রঙের ছোঁয়ায় উজ্জ্বল অথবা মদ প্রভা খেলানোর এই পদ্ধতি উদ্ধাবন করেছিলেন জাপানি শিল্পী সোতাৎস (সপ্তদশ শতাব্দী)। জাপানি কালি-তলির ছবিতে এই পদ্ধতি পরে অনেকেই অনুসরণ করেছেন। ইন্সিতটি নন্দলাল জাপানি ছবি থেকে পেয়েছেন সম্ভবত।

এই প্রসঙ্গেই নন্দলালের প্রকৃতি-চিত্র, ভূদুশা, সমুদ্রদুশা রচনায় ধারাবাহিক আগ্রহের কথাও মনে আসে। আমাদের ঐতিহ্যে প্রকতি-চিত্রের চর্চা ছিল না। আধুনিক পর্বের গোডায় প্রকৃতি-চিত্রের আদর্শ এসেছিল দুই উৎস—ইংরেজ শিল্পী টার্নার-কনসটেবলদের ছবি এবং চীনা ও জাপানি ছবি—থেকে। চীনা প্রকৃতি-চিত্রের ঐতিহ্য প্রাচীনতম। চীনের চিত্রনীতি গড়ে উঠেছিল কনফ্রিয়স, লাও-ৎজ, মহাযান বৌদ্ধ বিশ্বদৃষ্টির ভিত্তিতে। সুঙ সম্রাটদের আমলে (৯৬০-১২৭৯) চীনা প্রকৃতি-চিত্র উৎকর্ষের বিস্ময়কর স্তরে উন্নীত হয়েছিল। বস্তর চাক্ষষ রূপ মাত্রেই প্রাচীন চীনা শিল্পীদের দৃষ্টিতে গভীর বিশ্বসত্যের প্রতীক। স্বর্গ ও মর্তের সৌষমো বাঁধা বিশ্বপ্রকৃতিতে ै মেঘ-কুয়াশা-জল স্বর্গের প্রতীক, — য়িয়াঙ ; পাহাড়-গাছপালা পার্থিবতার 🖫 প্রতীক,—য়িঙ। জলধারায়, নুয়ে আসা মেঘ বা কয়াশায় তাঁরা দেখেছেন 🗜 মর্তের সঙ্গে মিলনে স্বর্গের অনুকাজ্জা। তাঁদের তুলির স্পর্শে পটের 🤾



উপরে যা-কিছু ফুটে ওঠে সবই এই বিশ্ব-ব্যাপারের মহিমা সম্পর্কে শিল্পীর ধ্যানের প্রতিরূপ । এই আধ্যাত্মিকতায় ভরপর চীনা প্রকৃতি-চিত্রের প্রশান্ত সৌন্দর্য অনেক দিন জাপানের শিল্পীদের আদর্শ ছিল। তাঁরা প্রকৃতি-চিত্রে চীনা দশ্যাবলীই **আঁকতেন। প্রকৃতি-চিত্রে জাপানি স্বাদেশিক**তার বোধ প্রথম দেখা দিয়েছিল কানো ধারার অন্যতম শক্তিমান শিল্পী তানয়িউ-র (১৬০২-৭৪) চেতনায়। তিনি চীনা দৃশ্যাবলীর বদলে চোখে দেখা দেশীয় দুশোর আদলে আঁকা শুরু করেন এবং চীনের প্রভাব মৃক্ত জাপানি প্রকৃতি-চিত্রের বিকাশ শুরু হয়। অত পুরানো কাজ আমাদের এখানে কতটা পৌছেছিল বলা শক্ত। কিন্তু আমাদের শিল্পীরা এক সময়ে উকিইয়োয়ী ধারার হোকুসাই (১৭৬০-১৮৪৯) এবং আরো বড়ো মাপের প্রকৃতি-চিত্র শিল্পী হিরোশিগের (১৭৯৭-১৮৫৮) কাজ অবশাই দেখবার সুযোগ পেয়েছেন। উকিইয়োয়ী কলমের প্রকৃতি-চিত্রে আদশায়িত দুশোর বদলে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক স্থানীয়তা এল। জাপানের ইতিহাসে আধুনিক পর্বের ঠিক আগে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্থে সমাজের মধ্যে রুচির বদল ঘটে যাচ্ছিল। হিরোশিগের কাজে সেই নতুন মেজাজ ফুটেছিল। তাঁর ছবির মেঘ-বৃষ্টি-জল, পাহাড-গাছপালা থেকে প্রতীকের রেশ কেটে গিয়ে বাস্তব, নির্দিষ্ট আঞ্চলিক বিশিষ্টতা জোরালো ভাবে প্রকাশ পায়। আসম যগান্তরের উল্লাসের পর্বাভাস ফটেছে তার আঁকা আতশবান্ধির আলোয় উদভাসিত সুমিদার আকাশের চিত্রাবলীতে । পশ্চিম জগতে তাঁর প্রভাব পরিব্যাপ্ত হয়েছিল, মার্কিন শিল্পী হুইসলার তাঁর ছবির ধীম অনুসরণ করে আঁকতেন। বিজ্বৎসু-ইনয়ের শিল্পী তাইকান্-শুন্সো-কান্জানদের প্রকতিচিত্রে এই উত্তরাধিকার বর্তেছিল। নম্মলালের পরিণত পর্বের ছবিতে এমন বহু ভূদৃশ্য-সমুদ্রদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় যার আঙ্গিকে এই সব জাপানি শিল্পীর আঙ্গিকের মিশ্রণ অত্যন্ত স্পষ্ট। এই পর্যায়ের কিছু ছবির পাশে সমকালীন কয়েকটি জাপানি তুলনা করলে আঙ্গিকের সমীপতা বোঝা যাবে।

নন্দলাল যখন বলেন, "শালগাছ তালগাছ যদি আঁকি, তার মধ্যেও শিবকেই আঁকব" কোনাই সামন্ত ধৃত উক্তি), তখন চীনা শিল্পীদের উপলব্ধির কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু তাঁর প্রকৃতি-চিত্রে প্রতীকের মাহাত্ম। কখনোই বড়ো কথা নয়। স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ছাপিয়ে যাওয়া আদশায়িত প্রকৃতি তাঁর ছবির বিষয় নয়। শিলাইদহ, শান্তিনিকেতনের আশপাশ, রাঁচী, পুরী, গোপালপুর---আলাদাভাবে চেনা যায়। ১৯২৫-এর পর (थर्क नन्ममालित প্রকৃতি-চিত্রে কালি-তুলির ব্যবহার ক্রমে বেডেছে। রঙের সাহায্য ছাড়াই কালি টোনের হেরফেরে আঞ্চলিক প্রকৃতির অনন্যতা এবং বিশিষ্ট মেজাজ ফুটিয়েছেন। অবশ্য জ্বাপানি শিল্পীরা যত বিরাট পটে প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র্য ধরতেন তেমন বড়ো মাপের কাজ নন্দলাল করেননি। ভাঁজ খলে খলে পর্যায়ক্রমে দেখতে হয় এই দীর্ঘ পট. একে জাপানিরা বলেন মাকিমোনো। তাইকানের হাতের মাকিমোনের ছাপা কপি দেখেও বিশ্মিত হতে হয়। এমন অনুভৃতি হয় যেন হেঁটে হেঁটে চলেছি জলা-জঙ্গল, নতোন্নত জমি, ফেলে যাওয়া পোড়ো বসতি, গাছপালার নিবিড জটলা পেরিয়ে পেরিয়ে—যেতে যেতে শেষ প্রান্তের দিগন্তে চোখে পড়ল আকাশে এক ফালি চাঁদ। ওই আলো যতদুর পৌছয় সবটা পটে এনেছেন সাদা কালোয়। রবীন্দ্রনাথের আক্ষেপ মনে পড়ে. আমাদের শিল্পীরা এই শিরাটত্বের দিকে গেলেন না। কালি-তুলির কাজে নন্দলাল যে অসামান্য নৈপুণ্য অর্জন করেছিলেন, তাতে মনে হয় তিনি পারতেন চেষ্টা করলে।

ছাত্র বয়সে অবনীন্দ্রনাথের কাছে এসে তাঁর কাজের পরিবেশ থেকে.
তাঁর ভাবনা পরিমণ্ডল থেকে নন্দলালের চেতনায় জ্ঞাপানের শিল্পকলা
সম্পর্কে যে আগ্রহ জেগেছিল, এইভাবে জীবনের পর্বে পর্বে তার বিকাশ
ঘটে। তাঁর বিশিষ্ট প্রাচ্য-প্রতিভার পূর্ণতার জ্ঞনা, চিত্রকলায়
ভারতীয়-আধুনিকতার পরিণতির জ্ঞনা জ্ঞাপানি উৎস থেকে যা নেবার
নিয়েছিলেন।

কলাভবন সংগ্রহের ছবিগুলি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে ছাপা হল।

শ্রীযুক্ত বিশ্বরূপ বসুর সঙ্গে আলোচনায় আমি উপকৃত হয়েছি। বইপত্র দিয়ে সাহায করেছেন শ্রীসুদীপ্ত চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীসুবিমল লাহিড়ী। এদের উদ্দেশে আন্তরিব কৃতজ্ঞতা জানাই।



## অবনীন্দ্ৰনাথ ও নন্দলাল

### পঞ্চানন মণ্ডল

অবনীপ্রবাধুর 'বক্সমুকুট ও পদ্মাবতী' আর 'সুজাতা ও বৃদ্ধ' ছবি দুখানি গ্রন্থানী প্রেনি ছাপা হয়ে 'প্রবাসী'তে বের হয়েছিল ১০০৯ সালে । তাঁর ।ই ছবিগুলির উৎকর্ষ নিয়ে গুঞ্জন তখন চারদিকে । এই রকম প্রতিভাধর দ্বীর এই মৌলিক ছবিগুলি দেখে দেখে নন্দলাল অবনীবাবুকেই মনে । গুরু বলো বরণ করে নিলেন ।

পাড়ার ছেলে বন্ধু সতোন বটব্যালের কাছে অবনীবাবুর মজলিসী মজ্জাজের কথা অনেক শুনেছিলেন। একটা শুভদিন দেখে সব ঠিকঠাক দরে সতোনের সঙ্গে গিয়ে অবনীবাবুর সকাশে হাজির হলেন। পরিচয় দরিয়ে দিলেন বটবাল। অবনীবাবু সকৌতুকে দেখলেন, কাঁচুমাচু মুখে দালোপানা একটি ছেলে। হাসি চেপে মুখ গোমড়া করে লেলেন—লেখাপড়া হল না বুঝি, তাই স্কুল পালিয়ে ছবি আঁকতে আসা য়েছে। নন্দলাল বললেন, "আজে, স্কুল পালিয়ে আসিনি। আমি এফ্ এ । ব্যন্ধ পড়েছি। অবনীবাবু বললেন—'বিশ্বাস হয় না, সাটিফিকেট দেখতে । বিশ্ব ।

সাটিফিকেট আর ছবির তাড়া নিয়ে আঁট স্কুলে গেলেন একদিন তোনের সঙ্গে। ছবির তাড়ায় ছিল তাঁর আঁকা রাফেএলের ম্যাড়োনার দুপি, সস্ পেন্টিং, গ্রীক মুর্তির কপি, স্টীল লাইফ পেন্টিং আর কাদম্বরীর টক্রাবলী। অবনীবাবু ছবি দেখে তাঁকে পাঠালেন হ্যাড়েল সাহেবের চাছে। তিনি পছন্দ করলেন নন্দলালের মৌলিক ছবি 'মহাশ্বেতা'। বিদেশী ছবির নকলগুলি টেবিল থেকে মেঝেয় ফেলে দিলেন।

নন্দলালের কাজ খুঁটিয়ে দেখে হ্যাভেল সাহেব খুঁলি হলেন। হকুম ও নিয়ম মোতাবেক নানা পরীক্ষা হলো। ঈশ্বরীপ্রসাদ মন থেকে কৈছু গাঁকতে বললেন। নন্দলাল আঁকলেন 'সিদ্ধদাতা গণেশের ছবি'। প্রবানীবাবু পরীক্ষকের মতামত জানতে চাইলে ঈশ্বরীপ্রসাদ লেলেন—"হাথ পূখ্তা হৈ।" তবে পনরো মিনিটের কাজ পাঁচ মিনিটে নারায় ওঁদের ধন্দ জেগেছিল। তাতে অবনীবাবু বললেন, 'ঠিক হয়েছে, বই তো রয়েছে। তা ছাড়া, উপস্থিত বুদ্ধিও তো বেশ খাটিয়েছে।' এতো করে বিড়ে-ক্ষের দেখে, পরে, অবনীবাবু জিজার

এতো করে বিড়ে-ক্ষে দেখে, পরে, অবনাবাবু জিজ্ঞাসা চরলেন—"কি শিখবে তুমি। —দিশি, বিলিতী, শৌখিন, ব্যবহারিক, জলরং, ডেলরং-—অনেক কিছু শেখবার আছে। একটা বেছে নাও।" ন্দলাল বললেন, "আপনার কাছে এসেছি, যা শেখাবেন তাই শিখবো।"

কিছুদিন পরে অবনীযাবু নন্দলালকে নিলেন তাঁর নিজের ক্লাসে। মবনীবাবুর ক্লাস সেই থেকে শুরু হল, আর নন্দলাল হলেন তাঁর ক্লাসের ইপ্তম ছাত্র। কাশী থেকে তাঁত শিখে এসে এই ক্লাসের দ্বিতীয় ছাত্র হলেন পুরেন গাঙ্গুলী। অবনীবাবু তাঁদের দেখিয়ে বলতেন—"এই আমার ডান গতে আর বাঁ ছাত।"

ওদিকে নন্দলালের স্বস্তরকুল ভেবে অন্থির তিনি বয়ে গেলেন বলে।

শুসুর মুলায় খড়্গাপুর থেকে এসে দেখা করলেন অবনীবাবুর সঙ্গে।

অনেক আলোচনার পর অবনীবাবু তাঁকে বললেন—"আমি নন্দলালের

দব ভার নিলেম।"

আটি বুলে নন্দলাল প্রথম ছবি আঁকলেন—'সিদ্ধার্থ ও আহত হসে'। ছবিটার আদ্বা করা হয়েছিল একটু আগেই। তিনি সিদ্ধার্থের পা একেছিলেন গোল করে। অবনীবাবু সেটা শুদ্ধ করে দিতে চেয়েছিলেন। তাতে হ্যাভেল সাহেব বললেন—"না, থাক। বেশ অনামেন্টাল ছবি হয়েছে, এ্যানাটমির দরকার নেই।"



আর্ট স্কুলে অবনীবাবু নিজের ছোট্ট স্টুডিওটিতে টোর্কির উপর বসে ইজেলের সামনে ঝুঁকে পড়ে, ধ্যাননিবিষ্ট হয়ে ছবি আঁকতেন। প্রায়ই নন্দলালরা গিয়ে তাঁর কাজ দেখতেন। ছাত্রদের কাছে তাঁর দ্বার ছিল অবারিত। বাইরের লোকের জন্যে দরজায় লেখা ছিল—তাজিম মাফ'।

ওখানে অবনীবাবুর 'ফিনিশ' করা প্রথম বিখ্যাত ছবি 'বঙ্গমাতা'। এই 'বঙ্গমাতা'ই 'ভারতমাতা' হলেন ১৯০৫ সালে। নাম দিলেন সিস্টার নিবেদিতা। সে হল গিয়ে স্বদেশীযুগের 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলনের সময়। 'ভারতমাতা' নাম দিয়ে সে ছবি তখন স্বদেশী পতাকাতে ব্যবহার করা হতো। অবনীবাবু বলতেন—"আমি আঁকলুম ভারতমাতার ছবি, হাতে অন্ধ বন্ধ বরাজর। টাইকোয়ান সেটিকে বড়ো করে একটা পতাকা বানিয়ে দিলেন। কোথায় যে গেল পরে পতাকটা জানিনে।" এই বঙ্গমাতার ছবিখানির রেখাচিত্র ঈশ্বরীপ্রসাদ জগদীশবাবুর বৈঠকথানায় এঁকে দিয়েছিলেন।

অবনীবাবু 'বঙ্গমাতা' শেষ করে 'ওমর খৈয়মে'র ছবি আরম্ভ করলেন।
অর্ডার পেয়েছিলেন Studio ম্যাগান্ধিন থেকে। সেই ছবি তখন করছেন,
আর নন্দলালরা দেখছেন। খুব মজা লাগতো তাঁদের দেখতে। সেই
রং-ভেজানো আর তুলির মুভ্মেন্ট।

তিনি নন্দলালদের উৎসাহ দিতেন মৌলিক ছবি করবার জনো। ই ইলট্রাকশন' দিতেন কমই। ছাত্রেরা ছবি আঁকার 'লড়াই ফতে' করতে না ই পারলে, আখেরে তিনি আছেন, এই ছিল তাঁর কথা। ফ্লাসে বসে বসে ই

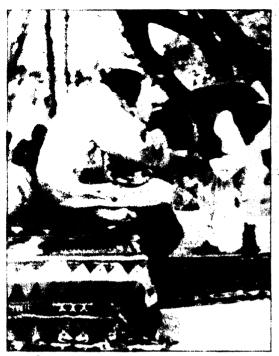

গুরু অবনীন্দ্রনাথকে প্রণাম করছেন নন্দলাল

মজার মজার গল্প করতেন, যেন আড্ডা। কিন্তু, আসলে তিনি যে শেখাছেন—সেটা নন্দলালরা বুঝতে পারতেন না। এই রকম ছিল ক্লাসে তাঁর শিল্পবিদ্যা শেখানোর পদ্ধতি। নন্দলালদের মৌলিক শিল্পতিশ্বায় খোদকারী করতে চাইতেন না তিনি পারতপক্ষে। হাত ধরে ধরে দেখিয়ে দেখিয়ে কখনও শেখাননি নন্দলালদের। ওদিকে রক্কনী পণ্ডিত মশায় রামায়ণ-মহাভারত থেকে পাঠ করে শোনাতেন নিয়মিত। আর তাই থেকে ছবির আইডিয়া পেতেন তাঁরা—মাস্টার ছাত্র সবাই।

হ্যাভেল সাহেব চলে গেলে অবনীবাবু আর্ট্ছুলের Officiating Principal হলেন চার বছরের জন্যে । ঐ সময় কোন দিলি লোককে এই পদ দেওয়া ছিল নিয়মবিক্রন্ধ । অবনীবাবুর জায়গায় ভাইস প্রিনসিপাল হলেন হরিনারায়ণ বসু । সেকেশু মাস্টার বরদাকান্ধ দত্ত । আগের ক্রটিন মতই আর্ট ইন্ধুল চলতে লাগল । ছবি আঁকা আর মূর্তি গড়ার কান্ধ ও ক্লাসও হত আগের মতো । ক্লাসে Model আনা হত পূর্ববং । পুরুষ আর মেয়ে দুই-ই আনা হত । Model হবার জন্যে রাস্তা থেকে 'সাধু' ধরে আনা হত । মেয়ে Model আনা হত চিংপুর থেকে । এ নিয়ে অনেক মজার ঘটনা আছে ।

Art ইস্কুলে exhibition হলে বা drama হলে অবনীবাৰু নন্দলালদের নিমন্ত্রণ করতেন।

নন্দলাল আর্ট ইন্ধুল ছাড়ার সময় Percy Brown এলেন Havell-এর জায়গায় অধ্যক্ষ হয়ে। এসে চার্জ নিলেন। কিছু অবনীবাবুর সঙ্গে তাঁর মতের গরমিল হতে লাগল। ঠিকিমিকি চলতেই লাগল। 'ফ্রিক্শনে'র বাাপারটা ছাত্ররাও বুঝতে পারত। ছুটি চেয়ে পাননি। তখন 'থোড়াই কেয়ার করি' বলে অবনীবাবু চাকরি ছেড়ে দিলেন। তিনি রিজাইন করলেন পেনশন পাবার আগেই। 'মেজমা' জ্ঞানদানন্দিনীদেবীকে বলেকয়ে Havell সাহেব অবনীবাবুকে রাজ্ঞি করিয়ে আর্ট ইন্ধুলে এনে ভাইস-প্রিজিপাল করেছিলেন। তাঁর মাসিক বেতন বরাদ্দ ছিল তিনশো টাকা করে। কিছু জ্ঞাতশিল্পীর ধাতে সে সব

্র অবনীবাবু রিজাইন করে চলে গেলেন। নন্দলালকে তিনি ু বললেন—"তুমি বাড়ি যাও, কিংবা আমার কাছে এসো।" নন্দলাল তাঁরই ু বাড়িতে গিয়ে কাজ করবেন ছির করলেন। আট ইন্ধুলের অধ্যক্ষের অনুরোধ রাখতে পারলেন না। অবনীবাবু তাঁকে তখন মাসে বাট টাকা করে বৃত্তি দিয়েছিলেন তিন বচ্ছর। এই সময় নন্দলাল সিস্টার নিবেদিতার Indian Myths of Hindoos and Buddhists বই-এর জন্যে ছবি আক্তিলেন।

সেই সময় কুমারস্বামী দ্বিতীয়বার যখন এলেন, এসে উঠলেন অবনীবাবুদের বাড়িতে। প্রায় দুতিন মাস দ্বিলেন তিনি ওঁদের পরিবারে। তিনি যেন ঘরের লোক হয়ে গোলেন ওঁদের ওখানে। যেমন গগন, সমর, অবন, তেমনই যেন আর এক ভাই হলেন কুমারস্বামী। উঠতেন, বসভেন, খেতেন, বেড়াতেন—একসঙ্গে। একই সঙ্গে তামাক টানভেন গড়গড়াতে। এই রকম মেলামেশা। বেশ বাবরি চুল, বড়ো বড়ো আর কটাকটা। অবনীবাবু পোট্রেট একেছিলেন কুমারস্বামীর। 'প্রবাসী'তে ছাপান হয়েছিল তাঁর সে ছবি।

অবনীবাবুর লাইব্রেরীতে যত ছবি ছিল কুমারস্বামী তার ক্যাটালগ তৈরি করেছিলেন। নন্দলাল তাঁকে সাহায্য করতেন। তাঁর নির্দেশমতো কলিও করে দিতেন। অবনীবাবুদের রাজপুত (জয়পুর কাঙ্গড়া) আর মোগল (দিশি) আর্টের ছবির এ্যালবাম ছিল অনেক। সেগুলো অত্যন্ত রেয়ার জিনিস। সেই এ্যালবাম থেকে কুমারস্বামী ক'প্রস্থ বই ছাপালেন।

্অবনীবাবুর ওখানে কাজ করতে করতে নন্দলাল দেশের বাড়ি রাজগঞ্জ-বাণীপুরে প্রায়ই আনাগোনা করতেন।

অবনীবাবু একবার বললেন—"কালীঘাটের পট কিছু কর তোমরা। নতুন করে করতে হবে। অর্থাৎ আঁকবার বিষয় হবে নতুন, কিছু টেকনিক হবে পুরাতন, অর্থাৎ ট্র্যাডিশন্যাল। যাতে লোকে ছবি নেয়, লক্ষ্য রাখবে সেদিকে।"

বাণীপুরে বসে পটের ছবি আঁকতেন নন্দলাল। আঁকতেন বালির কাগজে। সাব্জেক্ট ছিল প্রবাদ প্রবচন—'বেল পাকলে কাকের কি', 'সাপে নেউলে', 'নেড়া বেলতলায় ক'বার যায়'—এই রকম সব। গ্রামের লোকে আনন্দ পাবে এই সবে। দাম কত ? চার পয়সা করে। বিক্রিণ্ড হত বেলা। নন্দলালের শিল্পখেলা জমেছিল ভালোই। মাসে মাসে আসতো তা প্রায় পনেরো কুড়ি টাকার মতন। আরো আঁকতে পারতেন কিছু, আঁকা হয়নি।

সহসা একটা ঘটনায় এ্যাটিটুড বদলে গেল নন্দলালের। হাত গুটিয়ে গেল। অবনীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন—অনেক দিন পরে। বগলে তাঁর অ-বিক্রি ছবির তাড়া। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে দক্ষিণের বারান্দায় বসে বসে তিন ভাই একসঙ্গে গড়গড়া টানছেন। একসঙ্গে বসেই তামাক খেতেন তিন ভাই—অবনীবাবু, গগনবাবু, আর সমরেক্সবাবু। ছবিও আঁকতেন তাঁরা একসঙ্গে বসে।

ছবি থাকলে, নন্দলাল গুরুর কাছে হট্ ক'রে প্রথম দেখাতেন না । মন মেজাজ বুঝে তবে মেলে ধরতেন । সেদিন দেখলেন, খুলী বটে । তাঁকে দেখামাত্র অবনীবাবু বললেন,—"ভাবছি এতোদিন ছিলে কোথায় ? কালিঘাটের পট নতুন ক'রে আঁকবার জন্যে লিস্ট লবছে, বাঙ্গাঙ্গা প্রবাদ-প্রবচনের বিষয়গুলো নিয়ে । এই যে লিস্টি ।"—বলে অবনীবাবু নন্দলালের সামনে তাঁর করা গিস্টি মেলে ধরতেই নন্দলালের বগল থেকে বেরিয়ে গেল তাঁর-করা ছবির তাড়া । "আাঁ, তুমিও এই করছিলে নাকি !"—থমকে গেলেন অবনীবাবু । ছবি দেখে বললেন,—'এখনও রং হয়নি । বিক্রী করছে। ?' নন্দলাল বললেন,—'আজে হাাঁ ।' —'দাম কড ?' 'চার পয়সা ক'রে ।' 'এক টাকা করে আমি কিনে নিলুম ।' বলেই, তিরিশ টাকা তিরিশখানি ছবির জনো দিয়ে অবনীবাবু কিনে নিলেন নন্দলালের সব ছবি ।

ব্যস্, নন্দলালের মন কুঁচকে গেল — লজ্জাবতী লতার মতন। আর্টে ঘা পড়লো। এ্যাটিটুড় বদলালো। সেই ধারা সেই থেকে বন্ধ হয়ে গেল। ও-খেলা ছেড়ে দিলেন। কেন যে এ্যাটিটুড বদলালো, সে রহস্য বরাবর নন্দলালের অজানা।

ঐ রকম এক্সপেরিমেন্ট আর একবার করেছিলেন শান্তিনিকেতনে।
১৯৪১ সালে গুরুদেবের মৃত্যুর পরে অবনীবাবু বিশ্বভারতীর আচার্য হরে
সেখানে যাবার আগে। লোকে বলতো, —তাঁদের ছবির দাম বড়ো
বেশী। মধ্যবিত্ত লোকে কিনতে পারে না। যারা ছবি ভালোবাসে ভারা।
সূতরাং নন্দলালের মাথায় এলো, ছবির দাম তিরিশ টাকার বেশী করবেন
না। অথচ যেমন আঁকেন তেমনি আঁকবেন।





আমাৰ গুরু" । নন্দলালের অক্ষিত টেম্পেরার ছবি।

সে সময়ে পাঁচখানা ছবি আঁকলেন তিনি। তিরিশ টাকা করে দাম াাঁধলেন প্রত্যেকটাব। এই পর্যায়ের একখানি ছবি ছিল— 'কালী', কালী াাচছেন, হাতে তীব প্রয়ের মুণাল ধরা। পরিবেশ সূর্যের মালোর—বালার্কেব ছায়ামণ্ডল। প্রবাসী-তে ছাপা হয়েছে ছবিখানি। এই কালীর' ছবিখানি তখনও বিক্রী হয়নি। অবনীবাবু ছবিখানি দেখেছিলেন শম শুনে চটেও ছিলেন। "দুশো টাকা দিয়ে কিনে নিলুম"—বললেন ওক তীর। অবনীবাবুর সংগ্রহ থেকে কিন্তু সে ছবিখানা চলে যায় আহমেদাবাদ কল্তুরভাই-লালভাই-সংগ্রহে।

মধাবিত্তের উপকার করতে গিয়ে, কেবল ঠকলেন আটিস্ট।
নাখপতির ঘর থেকে সে ছবিগুলো আবার চলে যাবে কোটিপতির ঘরে।
আর এই ঠকা হ'ল কেবল মিড্লমাানের জনো। দুনিয়ার অর্থনীতির
কাঠামো না বদলালে, শিল্পীদের এই এক্সপেরিমেন্ট অর্থহীন। —সূতরাং
ও পথ ত্যাগ করলেন নন্দলাল।

আধুনিক ভারতশিক্ষের রেনেসাঁ প্রথম আরম্ভ করেন অবনীবাবু।
আরম্ভ করলেন বঙ্গভঙ্গের সময়ে। তিনি বলতেন আরম্ভের কারণটি অবশ্য
বঙ্গভঙ্গ নয়। যাই হোক, অবনীবাবু বিদেশীপনাকে দেখতেন বিষনজরে।
বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময়ে সকলের মন জাতীয় ভাবনায় ভরে আছে।

সেই শুভক্ষণেই নবজন্ম হল একালের ভারতকলালন্দ্রীর। সেই সময়ে 
মননীবাব তাঁর ছোটদাদামশায় নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একজন মেমসাহেব 
বন্ধর কাছ পেকে একটা এালেবাম পেলেন। তাতে ছিল খৃষ্টের জীবন নিয়ে 
বৃকইলিউমিনেশনের নকশা-চিত্রাবলী। একই সময়ে তাঁর এক আত্মীয় 
দিশি ছবিব একগানি আলেবাম পাঠালেন তাঁকে—সেটা ছিল পাটনা 
মুলেব নকশা করা।

এ দুটো পেয়ে অবনীবাব লেগে গেলেন দিশি-পদ্ধতিতে খ্রীকৃষ্ণের জাননচিত্র আকতে। সেইসব মূলাবান ছবির অধিকাংশ এখন দ্রীন্দ্রভাবতী র সংগ্রহে আছে। সে সময়ের অনুভূতির কথা বলতেন তিনি,—"রোজই আরম্ভ করতুম ছবি, রাত্রে স্বপনের মতন দেখে রাখতেম। আর সকালে উঠে শেষ করতেম।" সেই সব ছবির সঙ্গে পরিচয়ে, বৈষ্ণবপদাবলীর পদাংশ জুড়ে জুড়ে দিতেন। পরিচয়ের বাঙ্গালা হরফ লেখা হতো পার্শিয়ান কায়দায়।

অবনীবাবু বৃদ্ধচরিতের ওপর অনেক ছবি একেছিলেন। 'বৃদ্ধ-সুঞ্জাতা', র্র্ত্ত্ব 'বজ্জমুকুট'—এই সব আঁকলেন। 'ঋতুসংহার' থেকেও ছবি করলেন ্ত্রি পাঁচ-ছখানা। 'প্রবাসী'তে ছাপা হয়েছিল অনেক ছবি।

এই সময় এসে গেলেন জাপানী শিল্পীরা। ওকাকুরার দল আসতে

লাগলেন। হিসিদা এলেন, টাইকান এলেন। ফলে, অবনীবাবুর স্টাইলও কিছু বদলে গেল। জাপানী পদ্ধতিতে 'মেঘদূতের' ছবি আঁকলেন অবনীবাবু। 'বকের পাঁতি', 'গদ্ধবের আকাশ পথে গমন'—এই রকম পাঁচ-ছখানা ছবি আঁকা হল ওঁর নতুন স্টাইলে। তবে, একটা কথা জোর দিয়ে বলতে পারা যায়, অবনীবাবু জাপানী-পদ্ধতিতে ছবি আঁকলেন বটে, কিছু তাঁর পদ্ধতিতে ওদের পদ্ধতি মিশিয়ে দিলেন। ফলে, ভারতশিল্পের ধারা খানিকটা প্রসারিত হয়ে গেল।

অবনীবাবুর হাতে ক্রমশ এই পদ্ধতিরও বদল হতে লাগলো। বদেশীযুগে অবনীবাবু বঙ্গমাতার ছবি আঁকলেন। সে ছবি আঁকা হয়েছিল ওয়াশে। সেই বছর টাইকান চলে গেলেন জ্ঞাপানে। নন্দলাল তখন যাননি আটস্কুলে। তখনও দেখা হয়নি অবনীবাবুর সঙ্গে। তিনি যখন আটস্কুলে ভরতি হন, অবনীবাবু তখন বঙ্গমাতার ছবি ফিনিশ করছেন। কিছু সে ছবিখানা দুটুকরো হয়ে গেছে। মধ্যিখানের ভাঁজে ক্র্যাক হয়েছে। জাপানী পদ্ধতি আর তাঁর অনুসৃত আগের পদ্ধতি মিলিয়ে অবনীবাবু 'বঙ্গমাতার' ছবি করেছিলেন।

এই পদ্ধতি তিনি অনুসরণ করলেন 'ওমর খৈয়মে'র চিত্রাবলীতেও।
সে অদ্ভুত এক স্টাইল। সব সময়েই একটা ষ্ট্রাগল দেখা গেছে তাঁর মনে।
এবং বার বার তা অতিক্রম করতে হয়েছে তাঁকে। একখেয়েমি তিনি
বরদান্ত করতে পারতেন না কিছুতেই। বিশেষ করে, তাঁর

আগেকার আঁকা বিলিন্টা স্টাইল যথন এসে পড়তো, সেটা অভিক্রম করতে গিয়ে, তিনি নানা পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন। অবনীবাবু আগে বিলিন্ডী স্টাইলে ছবি আঁকতে শিখেছিলেন। প্যাস্টেল, ওয়াটার কালার, অয়েল পেন্টিং—এই সবে তাঁর হাত পেকেছিল। সেই সঙ্গে মিশলো তাঁর নিজস্ব স্টাইল । জ্ঞাপানী স্টাইল, তিবতী স্টাইল, পার্শিয়ান স্টাইল, রাজপুত স্টাইল—এই সব। সব মিলেছিল অম্ভুত রকমে তাঁর তুলিতে। মাঝে মাঝে ওলোট পালটও হ'য়ে যেত। এই যেমন, প্রথম আরম্ভ করলেন তিনি দিশি পদ্ধতিতে আঁকতে। অথচ কম করে পাঁচ-ছ'খানা ছবিতে অয়েল পেন্টিং প্যাস্টেল ইত্যাদি স্টাইলের আদল এসে গেল। তাঁর এক একটা সিরিজের ছবিতে দেখা যায় নানাভাবের মিশ্রণ। যাই হোক, বিলিতী, চীনে, জাপানী, মোগল— এই সব পদ্ধতি নিয়ে হ'ল ভারতশিক্ষের রেনেসাঁর চেহারা।

নন্দলালরা মুগ্ধ হলেন। কিন্তু, অবনীবাবুর স্টাইল নিতে পারলেন না। তাঁদের ঝোঁক হ'ল অজন্তার দিকে। কাঙ্গাড়া, রাজপুত—এই সবও করতে লাগলেন। তাঁদের ছবি জাপানে গেল এগজিবিশনে। সেখানকার লোকেরা ঐসব ছবি দেখে নিন্দে করলে, জার্মানীতে গেল তারাও ছবির নিন্দে করলে। জার্মানরা বললে,—ছবি ভাল, তবে হাত বড়ো উইক্; আর মোগল বা রাজপুতের মতো রঙ্গেরও জেল্লা নেই। বিলিতী রং দিয়ে আঁকার দরুণ মাাজমেজে।

এ-সব শুনে তখন শিল্পীদের সোসাইটির উডরফ্, ব্লান্ট প্রমুখ সদস্যগণ বললেন,—"দিশি পদ্ধতিতে আঁকা শুরু করো।" দিশি ছবি সব গ্যালারীতে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হল। মোগল, কাঙ্গড়ার ছবিও টাঙ্গানো হলো। নন্দলালরা কিছু কিছু কপিও করেছিলেন। 'বিচিত্রা'য় কাম্পো আরাই জাপানী-পদ্ধতিতে তাঁদের শেখাতে আরম্ভ করলেন। সে কালি-তুলির কাজ। দিশি-পদ্ধতি ঈশ্বরীপ্রসাদ শেখাতে লাগলেন আঁট স্কুলে।

বিদেশে এইরকম বিরূপ সমালোচনার ফলে, নন্দলালর তাঁদের পুরাতন পদ্ধতিতে ফিরে গেলেন। তাঁরা সব পুরাতন পদ্ধতি শিখতে লাগলেন। তখন তাঁদের প্রতিজ্ঞা হ'ল, বিদেশী ছবির অনুকরণ করবেন না। মন থেকে ঝেডে ফেলবেন সে-সব।

এদিকে পুরাতন পরম্পরার সঙ্গে পরিচয় তত না থাকাতে, নিজস্ব ধারায় নন্দলালদের ছবি হতে লাগলো। তবে, তাঁদের ঐতিহ্যের ধারা খুঁজে পেতেও খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। নন্দলাল আরম্ভ করলেন পৌরাণিক ধারায় ছবি আঁকতে। অবনীবাবু করতেন নানা পুরাণ, সংস্কৃত কাবা আর ইসলামি কাহিনী-কেচ্ছা থেকে রাজা-বাদশাহের ছবি। এ-সব তিনি করতেন অতি অম্ভুতভাবে। সেটা নন্দলালরা পারেননি। অবনীবাবু বুঁ বলতেন,—"তোমরা পারবে না এ-সব ছবি করতে। এই রকম মোগলাই ভুঁ কায়দায় ছবি তোমাদের হবে না। আমাদের বংশের মধ্যে পিরিলী ধারায় ভূঁ আছে এই সব কায়দা। তোমরা করো স্রেফ্ দিলি ছবি।"

অবনীবাবু নানা বিচিত্র বিষয় আত্মসাৎ করেছিলেন। ন<del>ক্ষ</del>লালরা তা

পারেননি। কিছু, তাঁরা যা পেলেন, সে হল নিজেদের ধারার বৈশিষ্টা নন্দলালের ধারা অবনীবাবুর মতো হ'ল না। সে-ধারা মোগল পদ্ধতিং নয়, পার্লিয়ান-পদ্ধতিও নয়। অজন্তা, রাজপুত আর দিলি-পদ্ধতি মিলি।ে এ হ'ল তাঁর নিজস্ব ধারা—তাঁর শুরু অবনীবাবুর থেকে আলাদা।

আর রং খুঁজেছেন নন্দলাল সব সময়। মোগলাদের মতো রাষ্ট্র র করা যায় কি করে সে-চিস্তা ছিল বরাবর। কালি দিয়ে করেছেন লাইনে; ছবি, চীনেদের মতো। এটা করতে গিয়ে, চীনে আর পার্লিয়ান কালি-তুলির কাজে হাত শক্ত করতে হয়েছে। আর করা হ'ল—ইণ্ডিয়ান স্বাদ্বচারের আদর্শে অলঙ্করণের ছবি।

আর্টস্কুলে অবনীবাবুর সঙ্গে নন্দলালের শিক্ষক ছাত্রের বা তার চেয়েও বেশী গুরুশিযোর সম্পর্ক ছিল। ঘরোয়া সংস্রবে নন্দলাল উদের বাড়ীর লোকের মতন হয়ে গিয়েছিলেন।

ষারভাঙ্গায় নন্দলালের পিতৃবিয়োগ হয়। সে ১৯১৭ সালের কথা।
বাবার অসুখ শুনেই নন্দলাল ঘারভাঙ্গায় গোলেন। সেখানে বাবা মারা
গোলেন। শ্রাদ্ধ করলেন এসে বাণীপুরে। অবনীবাব সাহায্য করেছিলেন।
নেমন্তন্ধ নন্দলাল তাঁকে করেছিলেন যথারীতি। তিনি এসেছিলেন
বাণীপুরের বাড়ীতে স্টীমারে ক'রে—নেমন্তন্ধ রাখতে। সে এক আশ্চর্য
ঘটনা। —অবনীবাব বললেন— "প্রথমে ভেবেছিলুম, যাব না। রাত্রে
দেখি কি, স্বপ্নে মা বলছেন,—ওর বড়ো দুঃসময়, যাওয়া দরকার তোমার
অবন। —তাই এসে গেলুম।" —শ্রাদ্ধের খরচও দিয়ে গোলেন কিছু।

গৌরীর বিয়েতে কিরকম হবে—ঠিকঠাক হ'ল। পাত্রের খুড়ো রায়বাহাদুর। ছেলে এম এ পড়ছে। ওর শ্বশুর আটিস্ট কিশোরীবাবু বলছেন, 'এতো নগদ টাকা আর গহনা লাগবে।' আইটেম দিয়েছে— নগদ টাকা সে প্রায় দু' আড়াই হাজার চাই। —কোথায় পাবেন নন্দলাল ? অবনীবাবু তাঁকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গিয়ে চেক্ দিয়ে দিলেন।

একবার জোড়াসাকোর দোতলায় দেখা করতে গেছেন নন্দলাল। অবনীবাবু বললেন, —"একটা বাইসিকল কিনেছি, —আমার দরকার নাই, —তৃমি নিয়ে যাও।" নন্দলাল বললেন, —"চড়তে জানি না; নিয়ে কি করবো; দরকার নাই।" অবনীবাবু পাশের একটি লোককে বললেন, —"দেখ নিতে চায় না। অর্থাৎ দরকার না হলে নেবে না।"

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অবনীবাবুরা দক্ষিণের বারান্দায় বসে ছবি আঁকতেন। সেখানে একদিন নিয়ে গোলেন নন্দলাল তাঁর শুশুরমলায়কে দেখা করাতে। তিনি দেখা করে বললেন, —"এ তো আপনারই ছেলে। তবে, ও আট বছর বয়সে আপনার কাছে এসেছিল, —একথা ঠিক নয়।" বাইশ বছর বয়সে নন্দলাল গোছেন আট স্কুলে। নন্দলাল বললেন,—"আপনি আপনার লেখাতে এই ভুল করেছেন।" শুনে, অবনীবাবু বললেন,—"আমি সংশোধন করবো না।" নন্দলালকে তিনি ছেলের মতম মনে করতেন বলেই, এই ভুল সংশোধন করতে চাইলেন না। তাঁর কাছে নন্দলাল যেন বরাবরই তাঁর ছেলে—সে বাইশেই হোক আর আটেই হোক।

উদের বাড়ির মেয়েরা নাচ শিখবে, অবনীবাবু তার বিরোধী ছিলেন। উচু গলায় মেয়েদের গান শেখারও তিনি বিরোধী ছিলেন। কিছু গুরুদের তাঁর ওসব গোঁড়ামি ভেঙ্গে দেন। শুধু গান আর নাচ নায়, স্টেক্তে গিয়েও নেচেছিল মেয়েরা। এই নাচগান নিয়ে তখন তিন ভাইরে তুমুল বাগ্বিতণ্ডা হয়েছিল। একবার উপস্থিত ছিলেন গুরুদেব আর ছিলেন নন্দলাল। সেদিন গুরুদেব কথাটা পাড়লেন। তাঁকে সাপোঁট করছেন গগনবাবু আর সমরবাবু। আর অবনীবাবু একদিকে একলা। নন্দলাল সঙ্কোতের সঙ্গে এই ফাামিলি কোয়ারল শুনলেন।

নন্দলালের দেশের ইলিশ মাছ ফি বছর মরশুমে যথন খুব ধরা পড়তো, অবনীবাবুদের বাড়ির জন্যে ছ'সাতটা ক'রে টাটকা ইলিশ মাছ জেলেদের মারফং নিয়ে যেতেন। ওরা বকশিস দিতেন জেলেদের। আর খাওয়াতেন। ওই রকম ইলিশ মাছ আর তপসে মাছ নিয়ে যাওয়া নন্দলালের বরান্দ ছিল।

পুজোর সময় অবনীবাবু নন্দলালদের নতুন কাপড় আর মিষ্টি পাঠাতেন। সে আত্মীয় সম্পর্কে। মা (অবনীবাবুর খ্রী) পাঠাতেন কাপড়, সন্দেশ—এই সব। নন্দলালরা যথন ওখানে বসে খেতেন বা বসে খাওয়াতেন। আর খাওয়ার শেষে আঁচানো হলে, 'ভাবা' থেকে পান বের

200





'পার্থসার্থি' (নন্দলালের <mark>অন্ধিত রেখাচিত্র</mark>)

করে দিতেন। অবনীবাবু তাঁর স্ত্রীর ছবি একেছেন।

উদের বাড়ীতে পুরাতন আমল থেকে পাল-পার্বণে যে-সব উংসব-টুংসব হতো—রাস, দোল, কীর্তন, নৃত্য ইত্যাদি ইত্যাদি তখনই ওদের ছাত্রদের নেমন্তন্ন করতেন। সেই সঙ্গে খাাঁটের ব্যবস্থা থাকতো প্রচুর । পারিবারিক বিবাহাদিতেও ়োমস্কা থাকতো । আসল কথা তাঁদের পদাতা হয়েছিল।

যখন খেতেন, অবনীবাব ঘুরে ঘুরে এসে দেখতেন। — "আজে বাজে িজনিস দিয়ো না ওদের : গ্রম গ্রম বেগুন ভাজা, পটল ভাজা আর লুচি দাও।" —বলতেন "তোমরা কিন্তু খেতে পারো না। বয়সকালে আমি খুব ্গতে পারত্ম। একসময় এক ধামা চপ গেয়েছিল্ম একলাই।"---খ্ব ্গতে পারতেন তিনি।—"একটা, দুটো করে কি দিচ্ছ, একেবারে গামলা উল্টে দাও।"—ঢালাও ছকুম দিতেন তিনি বঙ্গে বঙ্গে।

আবার তিনি মহর্ষির কাছে যখন বসে খেতেন, তখন খুব আতান্তরে পড়তেন। "মহর্ষি নিজে বসে খাওয়াতেন। কাছেই বসে থাকতেন সোফায়। মহর্ষির তরকারি খাওয়া—সে এক ভয়ানক ব্যাপার। সমস্ত ত্রকারি তিনি খবই মিষ্টি দিয়ে খেতেন। সব শেষে আসতো পায়েস। সে এক জামবাটি ঘন পায়েস। আর স্থির হয়ে তিনি বসে থাকতেন.—থেতেই হবে। সেখানে সে-খাবারের কাছে আমার খাওয়ানো কিছুই নয়। মহর্ষি একাই দিনে দুধ খেতেন সাত সের করে। যেদিন মহর্ষি আমাদের খেতে 🖁 ডাকতেন, আমাদের হৃৎকম্প হতো।" —অবনীবাবু খাওয়াবার সময় গল করতে করতে বলতেন এইসব।

কোনো উৎসব-টৃৎসব হলে মহর্ষি এবাড়ির ছেলেদের আর ওঁদের ট্র

বাড়ির সকলকেই ডাকতেন কিরকম সাজগোছ হয়েছে, দেখবার জনো। কেতা-দূরন্ত সাজগোছের ওপর তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রখর। চাপকান, চোস্ত, পাজামা, টুপি—আর ধৃতি হলে, পাঞ্জাবী চাদর-টাদর চাই। এলৌমেলো বেশ বা, ঠিকঠিক কেতা মতো বেশ না-হলে মহর্ষি খুশী হতেন না —বলতেন অবনীবাবু। গুরুদেবের ছিল ঠিক ঐরকম ভাব।

অবনীবাব তাঁদের বাভির একটি বিয়েতে নন্দলালদের হাতীবাগানের বাভীতে গিয়ে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তিনি নেমন্তর্মের চিঠি দিলেন না। বাড়ীতে এসে মুখে বললেন। —ঐ সময় একটা ঘটনা হল। —তথন 'দোহন' ছবিটি নন্দলালের আঁকা হয়ে গেছে। ঐ ছবিটা দেখেই অবনীবাবু বললেন, —খামে ভরতি ক'রে দাও। —পকেটে পুরলেন। বললেন, —"আমি যে ঘটনাটা দেখেছিলুম সেটা আমি আর আঁকতে পারবো না।" —িকন্তু নন্দলাল সেটা অবনীবাবুর মুখ থেকে শোনা ঘটনা নির্মেকরেছিলেন।

অবনীবাবু মৃদ্রেরে 'পীর পাহাড়ে' ছিলেন একবার। তখন তিনি পাহাড়ের নীচে আন্দে পাশে ঘুরে বেড়াতেন। একদিন তিনি গোয়ালাদের একটি গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় একজন গোয়ালা গোয়াল ঘরে সকালবেলা ধোঁয়া দিয়ে গাই দুইছে। তখন হেমস্তকাল। হেমস্তের সকালের ধোঁয়া সোজা আকাশে ওঠে না। কুণ্ডলী বৈধে ওপরে ঘোরে। অবনীবাবু গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে দুধ দোয়ার শব্দ ভনছেন। গোয়ালা দৃধ দুইছে—চাাাক-চাক শব্দ শুনে তিনি তা বুঝতে পারলেন। কল্পনার ক্ষেত্রে শিল্পীর কাছে দেখা আর অদেখার মধ্যে বিশেষ পার্থকা নেই। শিল্পী ইচ্ছা করলে দুই রাজ্যেই থাকতে পারে। আবার ভৃত, ভবিষাৎ, বর্তমান—তিন কালেও থাকতে পারে। মোদনা কথা হচ্ছে, কল্পনার দ্বারাই শিল্পীর দিবাদৃষ্টি লাভ হয়।

যাই হোক ঐ ঘটনা ছবির মতন দেখে ঐ রকম একটি ছবি আঁকরেন বলে অবনীবাবু যখন কল্পনা করছেন—তখনই গল্পটি তিনি বললেন নন্দলালকে। আর এই গল্পটি ধরেই নন্দলাল 'দোহন' ছবিটি একে ফেললেন। তিনি কিন্তু আঁকবার সময় মনে মনে সেকালের গোয়ালিনী সূজাতাকে যেন দেখে একেছেন। সূজাতা দুইছেন, তিনি দেখলেন ভেতর থেকে। ছবি আঁকলেন 'দোহন'। তাঁর এই ''দোহন' ছবিটিরই পরে নাম হল—'সূজাতা'।

ছবি আঁকা বা কবিতা লেখার আগে নিজের কল্পনার কথা কারুর কাছে বলতে নেই। তাতে শিল্প সৃষ্টি করার শক্তি নাই হয়ে যায়। গর্ভস্রাব হয়ে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনা এটা। বা যেমন জন্মাবার আগে ভুগকে দেখবার চেষ্টা। অবনীবাবু বললেন, "আমার আর ছেলে হবে না।" অর্থাৎ ওর কল্পনা শক্তি হারিয়ে গেল।—এই 'সৃজ্ঞাতা'—সম্পর্কেই তিনি বললেন, সেটা পকেটে পরে।

এই রকম আর একটি নন্দলাল একেছিলেন, Parallel বা সদৃশ ঘটনা নিয়ে। সে আর এক ধরনের ঘটনা। — গরু হারিয়ে যাবার ছবি। সেটা প্রফুল্লনাথ ঠাকুর নিয়েছিলেন। সে ঘটনাটা এই রকম ঃ ঋড়গপুরে থাকতে নন্দলাল একদিন সন্ধ্যে বেলায় বনের ধার দিয়ে যাঙ্কেন। আর বনের ভেতর একটা গরু হারিয়ে গেছে। পথ ভোলা গরু। রাখাল ঠেচাঙ্কে, মানে হাঁক দিয়ে ডাকছে। আর গরুটাও 'হাস্বা' 'হাস্বা' করে সাড়া দিঙ্কে বন থেকে। গরুর গলায় ঘণ্টাটা বাজছে। বাঘের ভয়ে ভীত গরু ঘণ্টা বাজিয়ে বাজিয়ে যেন সাড়া দিঙ্কে।

গরু তখন নম্মলালের চোখে দেখার বাইরে। কিন্তু, তিনি যেন গরুটাকে প্রতাক্ষ করলেন। গরুকে নিজের চোখে দেখতে পেলেন। যেন গরুটার নিকটে গিয়ে তার আতদ্ধিত ভারটাকে প্রতাক্ষ দেখলেন। ছবিটা আঁকা সেই অবস্থায়। গরু হারিয়ে গেলে কি রকম অবস্থা হয়, তার ভয়, তার বাাকুলতা সব যেন চোখে দেখে নিলেন। পরোক্ষে শব্দ শুনে কল্পনায় প্রতাক্ষ করলেন। পরোক্ষে যা ছিল অদেখা তাকে দেখতে পেলেন। সেই অবস্থায় তার ছবি আঁকলেন।

আর একটি ঘটনা—গুরুদেব যেদিন মারা গেলেন সেই দিনই অবনীবাব একখানা ছবি আঁকেন—'ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।' এতো তাড়াতাড়ি প্রেরণা এসেছিল তার মনে, জুতোর পিজবােড়ের বান্ধর ডালার উপরে ঐ ছবিখানা একে ফেলেছিলেন অবনীবাব। কাগছ খােজবার সময় হয়নি। নন্দলালকে পাঠালেন। বললেন—'কলাভবনে রেখে দেবে।' প্রথম ছবিখানি কলাভবনে আছে। দ্বিতীয় ছবি যেটা ভালো করে আঁকলেন, সেটা পরে কাগজে ছাপা হয়।

ঐ সময় নন্দলালও কল্পনা করেছিলেন, গুরুদেবের 'যাবার সময়' ছবি আকরেন। অনন্ত সমুদ্রে গুরুদেবকে ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে—এই রকম কল্পনা করলেন, যেন চেউয়ের মাথায় একটি পদ্মফুল—জনতার চেউয়ের ওপর দিয়ে —মাথার উপর দিয়ে একটি পদ্মফুল ভেসে যাচ্ছে।

এক কল্পনা দুবার ছবিতে করা যায় না। করা গেলেও তার বেগ বা জোর কমে যায়।

'পীর পাহাড়ে' থাকার সময়ে মুঙ্গেরের ছবি অবনীবাবু অনেকগুলি একেছিলেন।—'বনা হরিণীর' কয়েকটি ছবি বিলিভী জল-বং-এর পদ্ধতিতে একেছিলেন। আর একটি ছবি ছিল—গঙ্গাঘাটে চাঁলোয়া খটিয়ে রামলীলা গান হচ্ছে।

অবনীবাবুর সঙ্গ নন্দলাল পেতেন সদা-সর্বদা। আখ্রীয়ের মতন, বন্ধুব মতন। অবনীবাবু নইলে মুষড়ে পড়তেন। কেউ আট সম্পর্কে চিন্তা করতো না তখন। একা একা ঘরে থাকতেন অবনীবাবু। নন্দলালের সঙ্গ পাওয়াতে অবনীবাবুর মন খুব খুশী থাকতে।

গুরুদেব নন্দলালকে আনলেন শান্তিনিকেতন আশ্রমের কাজের জনা। সোসাইটি তখন চলছে, নন্দলালকে আবার ডেকে পাঠালেন অবনীবাব। গুরুদেবকে তিনি বললেন,—"তুমি যখন ডেকেছো তখন ও নিশ্চয়ই যাবে, কিন্তু আমার ক্ষতি হবে।" যখন নন্দলাল সোসাইটিতে ফিরে গেলেন অবনীবাবু বললেন—"মন চাঙ্গা হল আমার।"

যথন শান্তিনিকৈতন থেকে নন্দলালকে নিয়ে গেলেন সোসাইটিতে, বললেন— "তোমাকে ফিরে পেয়ে কেমন মনে হচ্ছে জান ? যেন এক বোতল ব্রাণ্ডি থেয়ে মনটা চাঙ্গা হল।" তথন কলকাতায় গিয়ে অবনীবাবুকে নন্দলাল সঙ্গ দিলেন বটে, ওখানে থাকতে, কিছু কলকাতা নন্দলালের খুব বদ্ধ মনে হত। আবার সোসাইটি থেকে নন্দলাল শান্তিনিকেতনে ফিরে এলেন।

অবনীবাব একটা দিশি পাকুড় গাছকে নিয়ে জাপানী প্রথার 'বামন গাছ' (dwarf tree) করবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পারেননি। কারণ, তার ধর্ম বড়ো হওয়া। তার ডাল-পালা, পাতা কিছুতে ছোট করতে পারেননি। কাজে কাজেই তিনি হতাশ হয়ে সেটাকে আর চেষ্টা করেননি বামন করতে।

১৯২০ সালের মার্চ মাসে যথন নন্দলাল পাঝাপাকিভাবে শান্তিনিকেতনে এলেন, তিনি বললেন, ----"ও্মি এটা নিয়ে যাও। শান্তিনিকেতনের মাসের মধিবখানে ছেড়ে দাও।" নন্দলাল সেটাকে নিয়ে এসে শান্তিনিকেতন কলাভবনের কেন্দ্রন্তলে বসিয়ে দিলেন। আর সেটা অতি শীঘ্র বড় হয়ে উঠল। সে গান্ত এখনও (১৯৫৬) আছে তার ভালপালা ছড়িয়ে।



# ছবি ও ছন্দ

## অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

### 

"তোমার তুলিকা কবির হৃদয়
নন্দিত করে, নন্দ !
তাইত কবির লেখনী তোমায়
পরায় আপন হৃদ্দ ।"
—ববীন্দ্রনাথ

শিল্পাচার্য নম্পলালের অন্ধিত চিত্রাবলী গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নিকট কাব্য-কবিতা ও সংগীত রচনায় কতথানি যে প্রেরণা হয়ে দেখা দিয়েছিল— সে বিষয়ে অনুসদ্ধান করলে বিশ্বিত হতে হয় । রবীন্দ্রনাথের চিত্রসৃষ্টির কান্ডেও নম্পলালের প্রেরণা অস্বীকার করা যায় না । শান্তিনিকেতনে শিল্পাচার্যের সৃদীর্ঘকালের নিকট-সান্নিথ্য কবিকে কলম ছেড়ে তুলি ধরতে অনুপ্রাণিত করেছিল । নিজের আঁকা ছবি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিকে খুবই সংশায় ছিল, ছিল যথেষ্ট দ্বিধাও । তবে নম্পলালাদের প্রশংসা পেয়ে কান্ধ্রটার পরে শ্রদ্ধা জন্মায় কবির । কবিও

যে নন্দলালদের মতই ছবি আঁকতে পারেন— এ কবির পক্ষে ছিল এক নৃতন আবিষ্কার। বিশেষত নন্দলালের সমর্থন ও স্বীকৃতি রবীন্দ্রনাথকে চিত্রসৃষ্টিকর্মে উদবোধিত ও উৎসাহিত করে।

চিত্রী নন্দলাল ও কবি রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ১৯০৯ সালে, জ্যোড়াসাঁকোতে। নন্দলালের বয়স তখন সাতাশ, কবির আটচল্লিল। এইসময় রবীন্দ্রনাথের কবিতাসংগ্রহ 'চয়নিকা' সম্পাদনার কাজ চলছে। সম্ভবত কবি ও চিত্রীর মধ্যে সেতৃবন্ধ রচনা করেছিলেন শিল্পক্র অবনীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের একান্ত অনুরোধে প্রকাশিতব্য 'চয়নিকা'র জন্য নন্দলাল ছবি আঁকলেন কয়েকটি।

কবির সঙ্গে নন্দলালের প্রথম আলাপের বিবরণ স্বয়ং চিত্রকরের মুখ থেকেই শোনা যেতে পারে—

"কবির সঙ্গে আমার প্রথম দেখা জ্ঞোড়াসাঁকোর লালবাড়িতে। যোগাযোগ হলো কি করে সে-কথা বলি। আমাদের হাতিবাগানের



চীনযাত্রার পথে কবির সঙ্গে চিত্রী নক্ষলাল



চীনদেশে রবীন্দ্রনাথ নকলাল ও অন্যানা সঙ্গীরা

বাডিতে এসেছিলেন বাঁকুডার এক সাধু। পূজার জন্যে তাঁকে 'তারা' মূর্তি করে দিয়েছিলম । তিনি তো আশীর্বাদ করে সে ছবি নিয়ে চলে গেলেন । তার কিছু দিন পরেই কবির জ্বোড়াসাঁকোর বাড়িতে সহসা ডাক পড়লো আমার। সসংকোচে গেলুম আমি দেখা করতে। কবি বললেন, 'তোমার তারামর্তি আমি দেখেছি। বেল হয়েছে। তা, তোমাকে এখন আমার কবিতার বই (চয়নিকা) ইলাসটেট করতে হবে।' শুনে প্রথমটা আমি চমকে গেলুম। আমার তারামূর্তি ইনি দেখলেন কি করে ! ভাবলুম, নিশ্চয় অবনীবাব তাঁর রবিকাকাকে দেখিয়ে থাকবেন। সে খোঁজ আর করা হয়নি। কবিকে আমি বললম, 'আমি আপনার বই পড়িনি বললেই হয়। পড়লেও মানে কিছু বৃঝিনি।' কবি বললেন, 'তাতে কি, তুমি পারবে ঠিক। এই আমি পডছি, শোনো। বলে, তিনি তাঁর চয়নিকার কবিতা পড়তে আরম্ভ করলেন--- পরশপাথর ঝলন মরণমিলন ---এইসব কবিতা। আর দেখ, তাঁর পড়বার ভঙ্গিতেই আমার মনে যেন নানা ছবি বসতে লাগলো। আগে পরে ছবি একেছি--- 'খেপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ পাথর' 'শিবের তাশুব' 'অন্নপূর্ণা ও শিব' 'নকল বুঁদি'— আরও সব। 'শিবের তাগুব' ছবিখানা ছিল বর্ধমান রাজের ঘরে। 'নকল বুঁদি' **ছिल পুরণচাদ নাহারের গ্যালারিতে।**"

নন্দলালের এই আত্মকথনটি উদ্ধারের সুযোগ পেয়েছি শান্তিনিকেতনে আমার প্রন্ধের সহকর্মী শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল মহাশরের লেখা মহাগ্রন্থ 'ভারতশিল্পী নন্দলাল' থেকে।

সেবার 'চয়নিকা'য় নন্দলালের আঁকা মোট সাতটি ছবি মুদ্রিত হয়।

এরমধ্যে 'শিবতাশুব' ও 'নকল বুঁদি' পূর্বে আঁকা ; বাকি পাঁচখানি কবির কথামতো আঁকা। নিম্নলিখিত সাতটি ছবি ছিল 'চয়নিকা'র প্রথম সংস্করণে—

- ১ ৷ কেবল তব মুখের পানে চাহিয়া
- ২। ধুপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে
- ৩। যদি মরণ লভিতে চাও এস তবে ঝাঁপ দাও
- ৪। খেপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর
- ে। হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ (শিব তাণ্ডব)
- ৬। ভমির পরে জানু গাড়ি তলি ধনুংশর (নকল বুঁদি)
- १ । আমায় निरंग्न याँवि तक तत्र मिनत्नात्वत्र त्नव त्यंग्राग्न

পরবর্তী কান্সে 'চয়নিকা'র যে-সকল সংস্করণ প্রকাশিত হয় তা চিত্রসংবলিত ছিল না। নন্দলালের আঁকা প্রথম সংস্করণের সাডটি ছবির বিবরণ নীচে দেওয়া গেল—

- ১। मु'क्रन পथिक नजनाजी চলেছে অकानाज मन्नात्न।
- ২। একটি মেরের হাতে-ধরা ধূপদানী থেকে ধূপের ধোঁরা কুণ্ডলী পাকিয়ে উপরে উঠছে, আবার নেমে আসছে।
- ৩। একটি মেয়ে পুকুরে স্নান করতে নেমে কলসী ভাসিয়ে দিয়েছে জলের ঢেউয়ে।
- ৪। নেগুটি-পরা, কোমরে শিকল-আঁটা একজন পাগল— তাকে দেখা যাছে পিছন থেকে— সাগরবেলার পরিবেশে।
  - ৫। শিবতাশুব (রঞ্জিন)।





नकलाल शक्ष ३ इसकार्य वरीक्सनाथ

৬। ধনকে শর জড়ে বসেছে রাণার ভতা কম্ব-- তার পিছনে মাটির নকল কেলা দেখা যাছে (রঙিন)।

৭। নদীর কিনারায় একটি লোক বসে আছে পারের প্রতীক্ষায়।

'চয়নিকা' সম্পাদনা ও মুদ্রণের কাব্রে কবিকে সাহায্য করেছিলেন চারুচন্দ্র বন্দোপাধাায়, মণিলাল গঙ্গোপাধাায় ও অজিতকুমার চক্রবর্তী। নিজের কবিতা ছাড়াও নন্দলালের আঁকা ছবিগুলির প্রতিও কবির ঔৎসুক্য ছিল খুব বেশি । নন্দলালের তুলি থেকে সুন্দর ছবিগুলি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ খুশি। প্রতীক্ষা করতে থাকেন —ছাপা বইয়ের পাতায় এগুলি কেমনভাবে আসে, কি রকম চেহারা নেয়। শেষ পর্যন্ত, ছাপার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে 'চয়নিকা' কবির হাতে এসে পৌঁছায়। বইয়ে ছবিগুলির মুদ্রণরূপ দেখে কবি খুশি হতে পারলেন না কিছুমাত্র। ছবির রিপ্রোডাকশন খারাপ হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ বেশ অসন্তোষের সঙ্গে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠিতে (২৮ সেন্টেম্বর, ১৯০৯) লিখলেন—

"চয়নিকা পেয়েছি। ছাপা ভাল, কাগজ ভাল, বাঁধাই ভাল। কবিতা ভাল কি না তা জন্মান্তরে যখন সমালোচক হয়ে প্রকাশ পাব তখন জ্ঞানাব। কিন্তু ছবি ভাল হয়নি সে-কথা স্বীকার করতেই হবে। এই ছবিগুলোর জনোই আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছিলুম। কারণ এগুলি আমার রচনা নয়। নন্দলালের পটে যে-রকম দেখেছিলুম বইয়েতে তার অনুরূপ রস পেলুম না। বরঞ্চ একটু খারাপই লাগলো।"

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত নন্দলালের অন্ধিত চিত্র অবলম্বনে প্রথম কবিতা লেখেন 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থে। ছবিটি নন্দলাল একেছিলেন ১৯০৯ সালে, কার্টিজ পেপারে, ওয়াটার কালারে। ছবিতে ছিল— মন্দিরের ভিতরে গুরু শিষাকে দীক্ষা দিক্ষেন। এই ছবি দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন-

"নিভূত প্রাণের দেবতা যেখানে জাগেন একা, ভক্ত, সেথায় খোল দ্বার আজ্ঞ লব তাঁর দেখা সারাদিন শুধু বাহিরে ঘুরে ঘুরে কারে চাহিরে ! সন্ধাবেলার আরতি হয়নি আমার শেখা।…"

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বলে এটি লেখেন ১৭ পৌষ, ১৩১৬ তারিখে ; ১ জানুয়ারি, ১৯১০। এটি ছাপা হয় 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩১৭ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় । রচনার সঙ্গে স্বতম্ভ কাগজে মদ্রিত হয় নন্দলালের আঁকা ছবি ৷ 'নিভত প্রাণের দেবতা' যে নন্দলালের চিত্র অবলম্বনে রচিত. ১ সে-কথা 'ভারতী'তে উল্লেখ আছে।

সিসটার নিবেদিতা রবীন্দ্রনাঞ্জের 'কাবুলিওয়ালা' গল্পের ইংরেজি অনুবাদ 'মডার্ন রিভিউ/শত্রিকায় প্রকাশ করলেন ১৯১২ জানুয়ারিতে। এই গল্পের সঙ্গে পূর্ণ পাতা জুড়ে ছাপা হল দুন্দলালের আঁকা ছবি— কাবুলিওয়ালা ও মিনি। ছবির নীচে লেখা ছিল্— 'By Nandalal Bose By The courtesy of Babu Rabineranath Tagore.' প্রবাসীতে ছবিটি পরে ছাপা হয় ১৯১২ জুলাইঞ্জৈ (শ্রাবণ ১৩১৯)।

এই বছর প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাৰ্ম্ব গ্রন্থ 'ছিন্নপত্র'। এই বইয়ের প্রচ্ছদের জন্য চিত্ররচনা করে দিয়েছিঞ্জনি নন্দলাল। এখনকার 'ছিন্নপত্রাবলী'তে সে ছবি নেই। ছবিটা ছিক্স একটি পদ্মফুলের পাপড়ি খনে পড়ার । প্রথম সংস্করণে <del>সমূলের উ</del>পরে সোনার রঙে এমবস করা ছিল এই ছবিটি।

১৯১২ জুন মাসে পুত্র ও পুত্রবধৃকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে আসেন। সেখান থেকে কবি ২১ আগষ্ট মণিলাল গলোপাধ্যায়কে যে চিঠি দেন, তাতে দেখি নন্দলালের কথা বিশেষভাবে লিখেছেন। কবির পত্র---

"আমি 'শিশু'র গোটাকতক কবিতা তর্জমা করেছি, সেগুলো এদের খুব ভাল লেগেছে ৷ Rothenstein-এর ইচ্ছা অবন কিংবা নম্মলাল যদি গোটা তিন-চার ছবি করে দিতে পারেন তাহলে একটি ছোট বই করে ছাপতে দেন। অবনের হাত থেকে চটপট ছবি বের করা শব্দ, অতএব নন্দলাল যদি শীঘ্র গোটা কয়েক ছবি করে পাঠাতে পারেন ভাল হয়। অকটোবরের মধ্যে আমাদের পাওয়া চাই। Reproduction খুবই ভাল 🕺 হবে। নিম্নলিখিত কবিতাগুলি তর্জমা করা হয়েছে— ১ জগৎ পারাবারের তীরে, ২ জন্মকথা, ৩ খোকা, ৪ অপযশ, ৫ বিচার, ৬ চাতুরী, ৭ নির্লিপ্ত, ৮ কেন মধুর, ৯ ভিতরে ও বাহিরে, ১০ প্রশ্ন, ১১ সমবাধী, ১২ বিজ্ঞা, ১৩ 🎚



রবীন্দ্রনাথের 'পদ্মা' বোটে চিত্রাঙ্কনরত নন্দলাল ও মুকুল দে

ব্যাকুল, ১৪ সমালোচক, ১৫ বীরপুক্রব, ১৬ রাজার বাড়ি, ১৭ নৌকাযাত্রা, ১৮ জ্যোতিষশান্ত্র, ১৯ মাড়বৎসল, ২০ লুকোচুরি, ২১ বিদায়, ২২ কাগজ্বের নৌকা। এরমধ্যে থেকে যে-কটা খুলি দেখতে বোলো।"

রবীন্দ্রনাথের তর্জমা ও কয়েকজন চিত্রীর আঁকা মোট আটটি ছবি নিয়ে ম্যাকমিলান থেকে ছাপা হল নতুন বই 'The Crescent Moon'; প্রকাশিত হল ১৯১৩ নডেম্বরে। কবির এই বইয়ের জন্য ছবি একেছিলেন নন্দলাল, অবনীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও অসিতকুমার হালদার। নন্দলাল একেছিলেন দৃটি ছবি— 'The Home' এবং 'The Hero'। এ বইয়ের সব কটি ছবিই রঙিন। নন্দলালের ছবি-দৃটি অসাধারণ। একে ইলাস্ট্রেশন বলে না— এ যেন আর-এক নৃতন কবিতা, নৃতন সৃষ্টি।

শান্তিনিকেতন আশ্রমে শিল্পাচার্যের প্রথম পদার্পণ ১৯১৪ এপ্রিল মাসে, বঙ্গান্দ ১৩২১। শিল্পীর বয়স তখন বত্রিশ; ছবির জগতে তখনই তিনি যথেইই খ্যাতি অর্জন করেছেন। আশ্রমে রবীন্দ্রনাথ এই চিত্রশিল্পীর সংবর্ধনার আয়োজন করেছেন। গ্রীন্মের ছুটি পড়ার পূর্বে নন্দলালকে নিয়ে এই আনন্দ-অনুষ্ঠান। সকালে চিত্রশিল্পীর সংবর্ধনা, সন্ধ্যায় অভিনয় হবে 'অচলায়তন' নাটকের। কবি স্বয়ং অবতীর্ণ হচ্ছেন রঙ্গমঞ্চে। এই উপলক্ষে আশ্রমের অনেক বন্ধ এসেছেন শান্তিনিকেতনে।

১ মে বা ১২ বৈশাখ সকালে নন্দলালকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে সংবর্ধনা জানালেন রবীন্দ্রনাথ। নন্দলাল তাঁর জীবনের এই বিশেষ দিনটির কথা বিশ্বত হতে পারেননি কখনো। নন্দলাল বলেছেন—

শসকালে একটু বেলা হলে, আশ্রমে আমার অভ্যর্থনার আয়েছেন ছি হলো। অসিত ছিলেন, পিয়ার্সন ছিলেন। এন্ডুজ, ক্ষিতিবাবু, ভীমরাও শান্ত্রী, বিধূলেখর শান্ত্রী, আরও অনেকে সব ছিলেন। এখানকার পাকা দিনামাইকেল-বেদীর সামনে তখন একটি কাঁচা-মাটির বেদী ছিল।

সেখানে গিয়ে দেখি, পদ্মপাতা পেতে রাখা হয়েছে; আর মাটির ওপর গাঁইতি দিয়ে ডোবা কেটে, পদ্মের পাপড়ির ডিজাইন একে, সেই গর্ডগুলো লাল কাঁকড় দিয়ে ভরতি করে, পদ্ম একে রেখেছে। বেদীর সামনে আলপনা আঁকা। কবি এলেন। ওখানে আমি বসতেই শাঁখ বাজানো হলো। অসিত কিংবা ছেলেদের কেউ মালা দিলে আমার গলায়। কবি আমার হাতে অর্ঘ্য দেবার পরে খানিক বললেন। আমি বললুম অল্প। বিশেষ করে বললুম— 'আমি ধন্য হয়েছি'।" ('ভারতশিল্পী নন্দলাল') এই সভায় রবীক্সনাথ নন্দলালের উদ্দেশে লেখা এই কবিতাটি পাঠ

করেন।---

**"**ত্রীমান নন্দলাল বসু ~ পরম কল্যাণীয়েব তোমার তুলিকা রঞ্জিত করে ভারত-ভারতী-চিত্ত। বঙ্গবাদী ভাণ্ডারে সে যে যোগায় নৃতন বিশু: ভাগাবিধাতা আশিষমন্ত্র দিয়েছে তোমার কর্ণে-বিশ্বের পটে স্বদেশের নাম লেখ আক্ষয় বৰ্ণে! তোমার তলিকা কবির হৃদয় निष्णं करत. नन्म ! তাইত কবির লেখনী তোমায় পরায় আপন ছন্দ। চিরসন্দরে কর গো তোমার রেখাবন্ধনে বন্দী ! শিবজ্ঞটাসম হোক তব তুলি **ठित्रतम-नियानी**!"

কবিতার শেষে লেখা 'শান্তিনিকেতন/১২ই বৈশাখ/১৩২১'।

অনুষ্ঠান শেষ হলে রবীন্দ্রনাথের ষহন্ত লিখিত কবিতাটি নন্দলালের হস্তগত হলো ৷ এই অভিনন্দনের পরে নন্দলালের কিরকম অনুভৃতি হয়েছিল তা চিত্রীর নিজের কথাতেই শোনা যেতে পারে—

"এই অভিনন্দনের পরে আমার একটা অস্কুত অনুভৃতির ঘটনা হলো। গুরুদেব আমাকে বরণ করলেন অর্ঘ্য দিয়ে, আশীর্বাদ করলেন কবিতা পড়ে। অনুষ্ঠানের শেষে আমি চলে এলুম আমার ডেরাতে। কবির দেওয়া অর্ঘ্য তখনও আমার হাতে। সহসা আমার মনে হলো, আমাতে যেন আমি নেই। আমার দেহটা আছে বটে, তবে অতি স্বচ্ছ হয়ে গেছে। আমার রক্ত-মাংসের স্কুল শরীর ভেদ করে যেন আলো বাতাস খেলে যাচ্ছে। অপূর্ব অনুভৃতিতে আমার সমস্ত চেতনা আনন্দে ডগমগ করে উঠলো। কবির ভেতর দিয়ে মহর্বির আশীর্বাদ আমাকে যেন ছুঁয়ে গেল। আমি যেন শান্তিনিকেতন-আশ্রমের অন্তরে প্রবেশ করলুম।" ('ভারতশিল্পী নন্দলাল')

নন্দলালের উদ্দেশে যে-কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ১২ বৈশাখ পড়লেন, সেটি ক'দিন পরেই জ্যৈষ্ঠের 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হল।

১৩২২ বঙ্গান্দে বা ১৯১৫ সালে দেখি কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে কবি তাঁর পুত্রবধু প্রতিমা দেবীর জন্য শিল্পী নন্দলালকে চিত্রবিদ্যার শিক্ষকরপে নিযুক্ত করলেন। বস্তুত অবনীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বেই তাঁর নিজের বাড়ির ছেলেমেয়েদের চিত্রপবিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্য আর্টস্কুলের পাশ করা কৃতী শিল্পী নন্দলালকে নিযুক্ত করেছিলেন। রথীন্দ্রনাথ সুরুলের বাস উঠিয়ে কলকাতায় চলে এলে রবীন্দ্রনাথ প্রতিমা দেবীকে সর্বতোভাবে সুশিক্ষিত করবার জন্য শিক্ষার ভার দিলেন অজিতকুমার চক্রবর্তীকে, আর চিত্রবিদ্যা শেখানোর দায়িত্ব দিলেন নন্দলালের উপরে।

প্রতিমা দেবী পরবর্তীকালে তাঁর 'শ্রদ্ধের মাস্টার মহাশয়ের শ্মরণে' লিখেছিলেন, "তাঁর চিত্রশালায় গেলে তিনি কতরকম ছবি দেখাতেন—
এবং বিষয়গুলি সহজ্ঞ ও সরলভাবে আমাদের বোঝাতেন, যা দেখে
আমরা মনের খোরাক সঞ্চয় করতুম। তিনি এক-একটা ছবির লাইন
বুঝিয়ে দিতেন। তাঁর শিক্ষাপ্রণালী ছিল খুবই আশ্চর্যজনক, অপূর্ব ছিল
তাঁর হাতের লাইনের টান। এক-একটা লাইনের টানে তিনি রূপ ও ভঙ্গী

५०७

এনে ।দতেন। তার লাহন ঢানার ক্ষমতা দেখে আমার মামা ভারি খাঁশ হতেন।" ('বিশ্বভারতী পত্রিকা', নন্দলাল বসু সংখ্যা, ১৩৭৩)

১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে (১৩২২) রবীন্দ্রনাথকে দেখি শিলাইদহে । এখানে এসে করির নন্দলাল-মুকুল দের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। কবির ইচ্ছা, শিলাইদহের পদ্মা ও নিসর্গসৌন্দর্যের কিছ মনোরম চিত্র নন্দলালদের তুলিতে ধরা হয়ে থাক। তাই কবিপত্র রথীক্সনাথকে সেখান থেকে চিঠিতে লিখলেন—

"নন্দলাল কিংবা মুকুলকে আনতে পারলে বেশ হয়— আমার ইচ্ছা শিলাইদহের অনেকগুলো ছবি আঁকা হয়ে থাক।"

কবির বাসনানুসারে সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পীরা রঙ-তলি নিয়ে শিলাইদতে যাত্রা করেন। ওই ফেব্রয়ারি মাসেই রথীন্দ্রনাথকে লেখা রবীন্দ্রনাথের আর একখানি পত্র থেকে জানতে পারি, সেখানে "তিনজন artist খবই আনন্দে আছে।" এই তিন চিত্রশিল্পী হলেন নন্দলাল, মকল দে ও সুরেন কর।

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর তিন চিত্রীসঙ্গীর বিস্তৃত বিবরণ পাই শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর লেখা 'রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ' গ্রন্থে। শচীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "তাঁরা তিনজন থাকতেন চিত্রা বোটে নিজেদের তলি কলম নিয়ে আর রবীন্দ্রনাথ থাকতেন তাঁর পদ্মাবোটে হানিফ চাচার ঘাটে। নন্দবাররা অনেক ছবি একেছিলেন সে বারে। তাঁরা ছিলেন বোধহয় একমাসের উপর। ঐ পর্বে শান্তিনিকেতনের অনেক কর্মী, অজিত চক্রবর্তী, জগদানন্দবাব প্রভৃতিকে রবীন্দ্রনাথ তার আনন্দলোক শিলাইদাত আমন্ত্রণ করে আনতেন শিলাইদহের সৌন্দর্য উপভোগের জন্য। নন্দবাবু বলেছিলেন, 'সন্ধ্যাবেলায় আমাদের জলখাবারের জন্য প্রায় প্রতাহ গোপীনাথ মন্দির থেকে শীতলীপ্রসাদ আসত। ক্ষীর, ছানা, সন্দেশ, কলা, নারকেলকোরা, তরমুজ, মুগডাল ভেজা ইত্যাদি খেয়ে আমাদের শরীর বেশ তাজা হয়ে উঠেছিল। টাটকা ইলিশমাছ প্রায় প্রত্যহ খেতাম: কাছিমের ডিমও বরকন্দাজরা এনে দিত। বোট থেকে তীরে নামা-ওঠার জন্য দ'খানা তক্তা পাশাপাশি সাজিয়ে দেওয়া হত। অনভাাসবশত নামতে উঠতে আমাদের পা টিকটিক করত। তাই দেখে একদিন গুরুদেব হাসতে হাসতে বলেছিলেন, "এ কিন্তু সহুরে জোডাসাঁকো নয়, পাডাগেয়ে নদীর জোড়া সাঁকো— সাবধানে নামা-ওঠা করো :" তখন তাঁকে আমরা পেয়েছিলাম ঘরের মান্যের মত। হাসি-ঠাটা, গল্প-গুজব, গান-কবিতা অনুগল চলত ৷ তখন কবি-প্রিয়া প্রলোকে, তাই আমাদের খাওয়াদাওয়ার অসবিধার জন। কবি অনুযোগ করতেন । কিন্তু আমাদের আহারের প্রাচুর্য ও বৈচিত্রা ছিল খুবই ৷ কিন্তু তিনি নিজে খুব মিতাহারী ছিলেন। নিজে খেতেন মাগুর বা কইমাছের ঝোল ভাত, বনোরা এনে দিত । ফটিক ফরাস তাঁর রান্না করত । গুরুদেবের বোটে প্রায়ই প্রজাদের খুব ভিড় হত, মহালেও ঘুরতেন ৷ রাত্রে প্রায়ই— বিশেষ জোছনা রাতে চরে রেডাতেন, আমরাও মাঝে মাঝে তার সঙ্গী হতাম। ঐ ছবি আমি একেছি একখানা<sup>®</sup>।"

নন্দলালের আঁকা পদ্মার চরে ভ্রমণরত রবীন্দ্রনাথের ওই অসামান্য ছবিটি শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর 'পল্লীর মান্য রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত হয়েছিল।

এনডুজ, পিয়ার্সন ও মুকুল দে-কে সঙ্গে নিয়ে কবি জাপানে আসেন ১৯১৬ সালে। কোবে বন্দরে তোসামারু জাহান্ত এসে থামে ২৯ মে (১৬ জোষ্ঠ, ১৩২৩)। জাপানে কবি এবার তিন মাস কাটান। এদেশে চিত্রী নন্দলালের কথা কবির বিশেষভাবে মনে পড়ে। এখানকার চিত্রকলা দেখে কবি বিস্মিত ও মুগ্ধ। জাপানী জাতির স্বভাবসিদ্ধ সৌন্দর্যপ্রিয়তার সঙ্গে তলনায় স্বদেশবাসীর দৈনা সহজেই তাঁর মনে উদিত হয়। কবি বেশ কঠিন সরে অবনীন্দ্রনাথকে লেখেন—

"এখানে এসে আমি প্রথম বঝতে পারলম যে, তোমাদের আর্ট যোলো আনা সত্য হয় নি। আমাদের দেশের আর্টের পনজীবন সঞ্চারের জন্য এখানকার সঞ্জীব আর্টের সংস্রব যে দরকার সে তোমরা বঝতে পারবে না। আমাদের দেশের আটের হাওয়া বয় না, সমাজের জীবনের সঙ্গে আটের কোনো নাডির যোগ নেই--ওটা একটা উপরি জিনিস, হলেও হয়, না হলেও হয়, সেইজনা ওখানকার মাটি থেকে কখনোই তোমরা পুরো খোরাক পেতে পারবে না।"

এ-চিঠি কবি লেখেন ৮ ভাদ্র ১৩২৩-এ। সেদিনই তির্শি গগনেন্দ্রনাথ ঠাকরকে অপর একটি পত্রে লিখলেন—

"আর্টকে জাপানীরা জীবনে স্বীকার করেছে: জীবনটা সকল রকমে এরা সন্দর করে তলেছে—নিভান্ধ ছোটখাটো বিষয়েও এদের লেশমাত্র অনাদর নেই—আমাদের সঙ্গে এইখানেই এদের সবচেয়ে তফাৎ।"

দদিন আগে ৬ ভাদ্র তারিখে রথীন্দ্রনাথকে যে-পত্র লিখেছিলেন: তাতেও দেখতে পাই জাপানী চিত্রকলার প্রশংসা। কবির মনোভাব, এই চিত্রকলার শিক্ষণীয় দিকটা আমাদের দেশের শিল্পীদের গ্রহণ করা উচিত। সেই প্রসঙ্গেই চিত্রশিল্পী নন্দলালের নামটি সর্বাগ্রে তাঁর মনের মধ্যে বাজতে থাকে---

· "টাইকান. শিমোমুরার ছবি একদিকে খুব বড় আয়তনের, <mark>আর</mark> একদিকে খব সম্পষ্ট। কিছুমাত্র আশপাশের বাজে জিনিস , নেই। চিত্রকরের মাথায় যে আইডিয়াটা সকলের চেয়ে পরিস্ফট কেবলমাত্র সেইটেকেই খব জোরের সঙ্গে পটের উপর ফলিয়ে তোলা। সমস্ত মন দিয়ে এ ছবি না দেখে থাকবার জো নেই ; কোথাও কিছুমাত্র লুকোচুরি ঝাপসা কিংবা পাঁচমিশেলি রং চং দেখা দেখা যায় না । ধবধবে **প্রকাণ্ড** সাদা পটের উপর অনেকখানি ফাঁকা, তার মধ্যে ছবিটি ভারি জোরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকে। নন্দলাল যদি আসত তাহলে এখানকার এই দিকটা বঝে



নন্দলাল অক্ষিত পদ্মার চরে রবীক্রন।থ

আমাদের আর্ট একট কনো রকমের হবার আশস্কা আছে । গগন অবনরা ত काथाउ नफरव ना. किन्न नममारमत कि आजवात जन्मवना तार १ अथात এসে একটা কথা বেশ বৃঝতে পেরেছি যে চিত্রবিদ্যায় এদের সমকক্ষ কেউ নেই। . . পুতিন মাস পরে 'আরাই' বলে এখানকার একজন ভাল আর্টিস্ট কলকাতায় যাবেন। তাঁকে অন্তত ছমাসের জন্যে বিচিত্রায় রাখবার বন্দোবন্ত করিস। নতন বাডির একটা কোণের ঘরে ওঁর থাকবার ব্যবস্থা করে দিস আর খাওয়া দাওয়া তোদের সঙ্গেই চলবে। মাসে ১০০ টাকা মাইনে দিতে হবে। অবনকে বলিস ছমাসের ছশো টাকা বেশি কিছু নয় কিন্তু নম্দলালরা যদি এর কাছ থেকে খব বড আয়তনের পটের উপর জাপানী তদির কাজ শিখে নিতে পারে তাহলে আমাদের আর্ট অনেকখানি বেডে উঠবে।"

১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি বই 'The । এটি রবীন্দ্র-রচনার রবীন্দ্র-কৃত অনুবাদ। Parrot's Training' প্রকাশিত হল কলকাতার 'Thacker, Spink & Co' থেকে। বৃহৎ আকারের এই বইটির প্রচ্ছদচিত্র রচনা করে দেন চিত্রশিল্পী নন্দলাল। 'The Parrot's Training' হল 'তোতাকাহিনীর'র তর্জমা।

মাাকমিলান থেকে ১৯১৬ অক্টোবর 'Fruit-Gathering' প্রকাশিত হয়। D-6く6く ওই বই 'Gitaniali and Fruit-Gathering' नामान्निष्ठ इत्य (वत्रात्मा । मान युक इन नमनान বসু, সুরেন কর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকর ও নরেন্দ্রনাথ ঠাকর-কত ইলাসট্রেশন।

শান্তিনিকেতনে 'বিশ্বভারতী'র কার্যারম্ভ ১৯১৯ সালে। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন অধ্যাপনার কাজ শুরু হয় ১৩২৬-এর (১৯১৯) আবাঢ় মাস থেকে। রবীন্দ্রনাথ তার কনিষ্ঠ জ্ঞামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে ১৪ বৈশাখ ১৩২৬ (২৭ এপ্রিল ১৯১৯) তারিখে লেখা পত্রে আশ্রমের জন্য কিছু ছাত্র সংগ্রহ করতে বলেছেন। কবি লিখছেন—

"ওখানকার ছাত্রমশুলীর মধ্যে এই খবরটি জানিয়ে দিতে পারো যে. ছুটির পর অর্থাৎ আবাতে র মাঝামাঝি থেকে এখানে বৌদ্ধদর্শন শেখাবার জন্য আমাদের মহাস্থবির ক্লাস খুলবেন। খাঁদের সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশাধিকার আছে তাঁরা এখানে যদি শিক্ষা করতে চান তাহলে আমাদের শান্ত্রীমশায়ের কাছে পালি ও মহাস্থবিরের কাছে বৌদ্ধশান্ত খব ভাল করে শিখতে পারবেন। শান্ত্রীমশায় সংস্কৃত শিক্ষারও ভার গ্রহণ করবেন। এনডজ ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য শেখাবার ভার নেবেন। নন্দলাল ও সরেন চিত্রকলা শেখাবেন। আর যদি কেউ বাংলাভাষা ও সাহিত্য শিখতে চান তারও উপায় হবে । সমস্ত ব্যয়ের জন্যে কডি টাকা লাগবে । ইংরেজি ও সংস্কৃতে যাঁদের উপযুক্ত পরিমাণে শিক্ষা আছে তাঁদেরই সাহায্য করা হবে। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রমাণে শিক্ষা দেওয়া হবে। নন্দলালের কাছে মদনপল্লি থেকে একজন ছাত্র আসবার কথা হয়েচে।"

১৯১৮ সালে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মাচর্যাশ্রমে চিত্রবিদ্যার শিক্ষকরূপে যোগ দিয়েছিলেন তরুণ শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ কর । বিশ্বভারতী স্থাপিত হবার পর ১৯১৯ জনে এলেন শিল্পী অসিতকুমার হালদার । পূজাবকাশের পরে এলেন নন্দলাল বস । এই তিন চিত্রশিল্পীর সম্মিলনে শান্তিনিকেতনে "কলাভবনেব পদান হল।

স্বদেশে বা বিদেশে, কোথাও ভ্রমণকালে রবীন্দ্রনাথ চিত্রী নন্দলালকে সঙ্গী হিসাবে পেতে ভালবাসতেন। চীন দেশে কবি এলেন ১৯২৪ এপ্রিল মাসে। সঙ্গে এলেন নন্দলাল, ক্ষিতিমোহন সেন ও কালিদাস নাগ। ভ্রমণপর্যায়ে কবির সেক্রেটারি নিযুক্ত হলেন এলমহার্স্ট। নন্দলাল আর্টিস্টের চোর্খ দিয়ে চীন দেশের সব কিছু তন্ন তন্ন করে দেখে নিলেন।

পিকিঙে ৮ মে কবির জন্মদিন পালিত হল । উৎসব শেষে অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি 'চিত্রা' ('চিত্রাঙ্গদা')। নাট্যভমিকায় চীনা তরুণ-তরুণীরা নেমেছিলেন। রূপসজ্জায় তাঁদের কিছুটা সাহায্য করলেন নন্দলাল। জন্মদিন উপলক্ষে কবিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর হাতে নিজের আঁকা ছবি উপহার দিলেন নন্দলাল।

এপ্রিল থেকে মে চীন দেশে কাটিয়ে মে মাসের শেবে জাপানে এসে পৌছলেন কবি। সঙ্গে নন্দলাল বসুও আছেন। জাপানে রবীন্দ্রনাথের এবার দ্বিতীয়বার আসা হল। প্রথমে এসেছিলেন ১৯১৬ সালে। সেবার 🎚 নন্দলাল কবির সঙ্গী ছিলেন না। আমরা সেই সময়কার কবির চিঠিপত্তে 506



নন্দলাল অন্ধিত রবি-বাউল

দেখেছি—কবি জাপানী চিত্রকলা দেখতে দেখতে বারে বারেই নন্দলালে কথা ভেবেছেন । নন্দলালের জাপানে আসার প্রয়োজনীয়তা খবই অনভব করেছিলেন। এবারে নন্দলাল জাপানে আসায় কবির ইচ্ছা পরণ হল

এই চীন-জাপান ভ্রমণ পর্যায়ে এলমহার্স্ট একদিন নন্দলাল প্রস্তে বলেছিলেন—"নন্দলালের সঙ্গ একটা এডকেশন।" কথাটা রবীন্দ্রনাৎ খুবই সমর্থন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "তার [এলমহাস্টের সেই কথাটি একেবারেই যথার্থ।" 💃

জাপানে এক মাস কাটিয়ে কবিরা স্বদেশে ফিরলেন জুলাই মাসে নন্দলালের লেখা 'চীন-জাপানের চিঠি' প্রবাসীতে প্রকাশিত হল ১৩৩১ আন্থিনে (১৯২৪); আর কবি-কর্তৃক স্বাক্ষরিত 'চীন ও জাপানে ভ্রমণবিবরণ' ছাপা হল প্রবাসীর ১৩৩১ কার্তিক সংখ্যায় । নন্দলালের লেখায় রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের লেখায় নন্দলালের কথা আছে **।** 

৭ ফেব্রয়ারি ১৯২৬ রবীন্দ্রনাথ ঢাকায় গিয়েছিলেন ঢাক বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে। নন্দলালকে কবি সঙ্গী রূপে নিয়ে যেতে চান ১০ জানুয়ারি তারিখে রমেশচন্দ্র মজমদারকে কবি পত্রে লিখলেন—

"সঙ্গে কে কে যাবেন ভার পুরো তালিকা যথাসময়ে পাবে । আপাতত এইটুকু বলে রাখছি আমাদের চিত্রকলাকুশল নন্দলাল বসকে নিয়ে যাব কালীমোহন ঘোষও যাবেন। আমার পত্র রথীরও যাবার কথা আছে. কিং নিশ্চিত বলতে পারছি নে।"



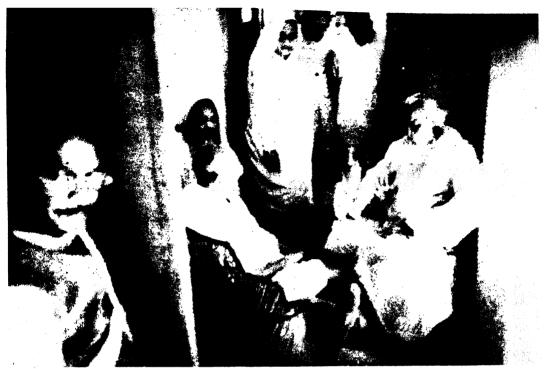

वरीक्रमाथ-गार्का-मक्रमाल

এই যাত্রায় কবির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত নন্দলাল বসুর যাওয়া সম্ভব হয় নি।

আমরা প্রবন্ধের স্চনাতেই বলেছি, নন্দলালের অনেক আঁকা ছবি রবীক্সনাথ কবিতায় রূপায়িত করেছেন। কার্সিয়াং থেকে নন্দলাল রবীক্সনাথকে কার্ডে একটি দেবদারূর ছবি একে পাঠিয়েছিলেন। তারই উন্তরে রবীক্সনাথ লেখেন 'দেবদারু' কবিতা। একটি হল ছবির দেবদারু, আর একটি ছন্দের দেবদারু, ছবি ও ছন্দে যুগলমিলন। রবীক্সনাথ সিঙ্গাপুর থেকে অমল হোমকে ২১ জুলাই ১৯২৭ (৫ প্রাবণ ১৩৩৪) তারিখে এই প্রসঙ্গে লেখেন—

"শিলঙে থাকতে নন্দলালের সেই পাহাড়ের উপর দেবদারু আঁকা কার্ডের উন্তরে যে কবিতাটি লিখেছিলাম তার একটা রূপান্তর পাঠাছি—যুগলমিলন ঘটিয়ে দিয়ো। চিত্রটি তো তোমারই হাতে।"

রবীন্দ্রনাথ যথন এ চিঠি লেখন, তার দু মাস পূর্বে গ্রীমের ছুটির সময় লিলঙ্ পাছাড়ে এসেছিলেন বিশ্রাম করতে। এই সময়েই কবি নম্পলালের ছবির উত্তরে ছন্দের মালা উপহার দিয়েছিলেন। পরে ওই কবিতার একটি রূপান্তরিত পাঠ পাঠালেন অমল হোমকে। ছবি ও ছন্দের যুগলমিলন ঘটলো অনতিকাল পরেই সাময়িকপত্রের পাতায়। 'বিচিত্রা' পত্রিকার প্রথম বর্বের পঞ্চম সংখ্যায় (কার্তিক ১৩০৪) মুক্তিত হল নম্পলালের ছবি দেবদারু ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'দেবদারু'। রবীন্দ্রনাথের কবিতাটি কবির হন্তান্ধ্র ব্লুক করে ছাপা হয়েছিল। এই কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'বনবাদী' কাব্যপ্রত্থে পরে সংকলিত হয়। গ্রন্থমধ্যে কবিতার শিরোদেশে কিঞ্ছিৎ ভামিকায় কবি বলেন—

"আমি তখন ছিলেম শিলঙ পাহাড়ে, রূপভাবক নন্দলাল ছিলেন কার্সিয়ঙে। তাঁর কাছ থেকে ছোঁট একটি পত্রপট পাওয়া গোল, তাতে পাহাড়ের উপর দেওদার গাছের ছবি আঁকা। চেয়ে চেয়ে মনে হল, ওই একটি দেবদারুর মধ্যে যে-শ্যামল শক্তির প্রকাশ, সমন্ত পর্বতের চেয়ে তা বড়ো, ওই দেবদারুকে দেখা গোল হিমালয়ের তপস্যার সিদ্ধিরূপে। মহাকালের চরণপাতে হিমালয়ের প্রতিদিন ক্ষয় হচ্ছে, কিছু দেবদারুর মধ্যে যে-প্রাণ, নব নব তরুদেহের মধ্যে দিয়ে যুগে যুগে তা এগিয়ে চলবে। শিল্পীর পত্রপটের প্রত্যন্তবে আমি এই কাব্যলিপি পাঠিয়ে দিলেম।"

শিলঙে থাকতে রবীন্দ্রনাথ নন্দলালের আরও একথানি ছবির কাব্যরূপ দিয়েছিলেন । কবিতার নাম 'শুকসারী' । এটি ১৩৩৪-এ লেখা হলেও ছাপা হয়েছিল চার বছর পরে—'উত্তরা' পত্রিকায় ১৩৩৮ আশ্বিন সংখ্যায় । 'পরিশেষ' কাব্যগ্রন্থের সংযোজনে 'শুকসারী' সংযোজিত । কবিতার শিরোনামের পরেই লেখা—'শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর পাহাড়-আঁকা চিত্র-পত্রিকার উদ্বরে ।'

'জাভা-যাত্রীর পত্র' গ্রন্থে ২৮ জুলাই ১৯২৭ তারিখে মলাকা থেকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র আছে। সেই চিঠিতে নন্দলালের আঁকা আরও একখানি কার্ডস্কেচের উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

"সেদিন যখন শিলঙে ছিলেম, নন্দলাল কার্সিয়ঙ থেকে পোস্টকার্ডে একটি ছবি পাঠিয়েছিলেন। স্যাকরা চার দিকে ছেলেমেদের নিয়ে চোখে চশমা এটে গয়না গড়ছে। ছবির মধাে এই কথাটি পরিক্ষুট যে, এই স্যাকরা কাজের বাইরের দিকে আছে তার দর, ভিতরের দিকে আছে তার আদর। এই কাজের স্বারা স্যাকরা নিছক নিজের অভাব প্রকাশ করছে না, নিজের ভাবকে প্রকাশ করছে; আপন দক্ষতার গুণে আপন মনের ধ্যানকে মূর্তি দিছে। মুখাত এ কাজটি তার আপনারই, সৌণত যে মানুষ প্রসা দিয়ে কিনে নেবে তার। এতে করে ফলকামনাটা হয়ে গেল লঘু, মূল্যের সঙ্গে অম্লাতার সামঞ্জসা হল, কর্মের শুল্রম্ব গেল ঘুচে। এক কালে বণিককে সমাজে অবজ্ঞা করড, কেননা বণিক কেবল বিক্রি করে, দান করে না। কিছু, এই স্যাকরা এই-যে গয়নাটি গড়লে তার মধাে তার দান এবং বিক্রি একই কালে মিশে গেছে। সে ভিতর থেকে দিয়েছে, বাইরে থেকে জ্লোগায় নি।"

নন্দলালের স্যাকরার ছবি দেখে রবীন্দ্রনাথ 'স্যাকরা' নামে কবিতা লিখলেন 'বিচিত্রিতা'য়। কবি লিখলেন—

"কার লাগি এই গয়না গড়াও যতনভবে।

স্যাকরা বলে, একা আমার প্রিয়ার তরে। ভধাই তারে, প্রিয়া তোমার কোথায় আছে। স্যাকরা বলে, মনের ভিতর বুকের কাছে। আমি বলি, কিনে তো লয় মহারাজাই। স্যাকরা বলে, প্রেয়সীরে আগে সাজাই। আমি শুধাই, সোনা তোমার ছোঁয় কবে সে। স্যাকরা বলে, অলখ ছৌওয়ায় রূপ লভে সে। শুধাই, এ কি একলা তারি চরণতলে ৷ স্যাকরা বলে, তারে দিলেই পায় সকলে।"

নন্দলালের আঁকা পত্রপট বা কার্ডস্কেচ সম্পর্কে অতি সুন্দর ব্যাখ্যান পাই কানাই সামন্তের 'চিত্রদর্শন' বইটিতে। আলোচকের মন্তব্য, "নন্দলালের কার্ডস্কেচের প্রকৃতি একটু ভিন্ন। সেগুলি সম্ভবপর পূর্ণাঙ্গ চিত্রের আভাস এবং অভ্যাস হোক বা না হোক, নিজেরাও এক-একটি নিষ্ঠত ছবি । অবশ্য, কখনো রঙ, কখনো রেখা, কখনো ছাপছোপ, কখনো গড়ন, বিচিত্র উপায়-উপকরণে তাদের নির্মিতি—কাঙ্গেই বিচিত্র তাদের রূপ। যত রূপ শিল্পীর ছবিতে তত তাঁর ক্ষেচে, তবে আরও ক্ষণ-উদভাসিত অপ্রস্তুত বেশে। সাধকেরা বলে থাকেন, যেমন নিত্যকার মাজাঘষায় ধাতৃপাত্র ঝক্ ঝক্ করে তেমনি নিত্য-নিয়মিত ধ্যানের অভাাসে চিত্ত থাকে অকলম্ভ উজ্জ্বল। এই ক্ষেচের ছলে শিল্পীর চোখ-চাওয়া সেই ধ্যানের অভ্যাস। ধ্যানের যা বৈশিষ্ট্য সেও এখানে অনুপস্থিত নয়। স্কেচ করার সাধারণ প্রতীচ্যরীতি থেকে তাতেও তার পার্থক্য আছে। বহু স্কেচ করেন নন্দলাল স্মৃতি থেকে। ভোর রাত্রির নিযুপ্ত নির্জনতায় বাইরে যখন অন্ধকার, একটি আলো স্বালেন মনের গহনে, আরেকটি জ্বালেন লষ্ঠন কোলের কাছটিতে, পরে একটির পর একটি কার্ড একে চলেন—কত চকিত মুহূর্তের কতকিছু দেখা। এ তাঁর বহুদিনের অভ্যাস। হাতে দেন বা ডাকে পাঠিয়ে দেন স্বঞ্জন বন্ধু এবং ছাত্রছাত্রীদের।"

এই প্রসঙ্গে আমার নিজের সৌভাগ্যের একটি কপা সবিনয়ে বলি। আমার নিজের সংগ্রহে আছে তাঁর আঁকা এ-রকম একটি দুর্লভ ছবি । তবে সেটি কার্ডে নয়, শিল্পাচার্য একেছিলেন আমার অটোগ্রাফের খাতার পাতায়। প্রথমে পেনসিলে ও পরে কলমের মুখে ফুটিয়ে দিলেন দুটি ফোটা ফুল। ছবির গায়ে লিখে দিলেন—"মহাপ্রাণ রূপে রূপে ছন্দিত হচ্ছে।" তারপরে সই করে তারিখ দিলেন ৪-৮-৬৩।

জুন মাসের শেষে (১৯২৭) কবি শিলঙ থেকে কলকাতায় ফেরেন। পরের মাসের ১২ তারিখে বৃহত্তর ভারত ভ্রমণের উদ্দেশ্যে কলকাতা ত্যাগ করলেন। কবির সঙ্গে এবায়ে চললেন সুরেন কর, চিত্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ ও অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। কবির এবারেও ইচ্ছা ছিল নন্দলালকে সঙ্গী করার। কিন্তু নন্দলাল সম্ভবত কোনো কারণে কবির সঙ্গে যেতে পারেন নি।

কলকাতায় নতুন মাসিক পত্রিকা 'বিচিত্রা' বেরলো ১৩৩৪ আবাঢ়ে। এই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা' নন্দলালের অজন্র চিত্রভূষণে বিভূষিত হয়ে প্রকাশিত হল 'বিচিত্রা'র ৯ পাতা থেকে ৭০

'প্রবাসী'তে ১৩৩৪ আম্মিন সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'আলাপ-আলোচনা' ছাপা হল। এ আলাপ-আলোচনা মুখ্যত চিত্রী ্বী নন্দলালের সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের। রচনাটির শিরোনামের পাশে ট্র তারকাচিহু দিয়ে পাদটীকায় কবি লেখেন, "সমস্ত আলোচনাটি সম্পূর্ণ 👺 নিজের ভাষাতেই লিখতে হয়েচে । ইপো [মালয়] । ১১ আগস্ট ১৯২৭ । 🗜 শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।" লেখাটি শুরু হয়েছিল এইভাবে---

"শিল্পকলার উদ্দীপনা নিয়ে নন্দলালের সঙ্গে আমার যে কথাঢা হয়েছিল সেটা ভেবে দেখবার।" শিল্পকলা সম্পর্কে নন্দলালের কিছু জিজাসার কবিপ্রদন্ত উত্তরই হল 'আলাপ-আলোচনা'। নানা কারণে এই রচনাটি মূল্যবান ; কিন্তু পুরাতন পত্রিকার পাতায় এ-লেখাটি অনাদৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

বালিছীপের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে বারে বারেই রবীন্দ্রনাথের যাঁর কথাটি মনে পড়েছে তিনি নন্দলাল বসু। বালিছীপ থেকে ৭ সেপ্টেম্বর তারিখে পুত্র রধীন্ত্রনাথকে কবি লেখেন---

"নন্দলাল এখানে এলেন না বলে আমার মনে অত্যন্ত আক্ষেপ বোধ হয় ; এমন সুযোগ তিনি আর-কোথাও কখনও পাবেন না ; মনে আছে, কয়েক বংসর আগে একজন নামজাদা আমেরিকান আর্টিস্ট্ আমাকে চিঠিতে লিখেছিলেন, এমন দেশ ত্রিনি আর-কোথাও দেখেননি। আর্টিস্টের চোখে পড়বার মতো জিনিস এখানে চারদিকেই । অন্নসচ্ছলতা আছে বলেই স্বভাবত গ্রামের লোকের পক্ষে ঘরদুয়ার আচার-অনুষ্ঠান **আস্বাবপত্রকে শিল্পকলায় সঞ্জিত করবার চেষ্টা সফল হতে পেরেছে**। কোথাও হেলা-ফেলার দৃশ্য দেখা গেল না । গ্রামে গ্রামে সর্বত্র চলছে নাচ, গান, অভিনয় ; অভিনয়ের বিষয় প্রায়ই মহাভারত থেকে। এর থেকে বোঝা যাবে, গ্রামের লোকের পেটের খাদ্য ও মনের খাদ্যের বরাদ্দ অপর্যান্ত । পথে আলেপালে প্রায়ই নানাপ্রকার মূর্তি ও মন্দির । দারিদ্রোর চিহু নেই, ভিক্ষুক এ পর্যন্ত চোখে পড়ল না। এখানকার গ্রামগুলি দেখে মনে হল, এই তো यथार्थ श्रीनिक्छन।"

১৯২৭-এর সেপ্টেম্বরে বালিদ্বীপে বসে কবির নন্দলাল ও শ্রীনিকেতনের কথা মনে পড়েছিলো। আর তারপর একটা বছর পার হবার পূর্বেই দেখি শ্রীনিকেতনে কবি অতি সমারোহ সহকারে হলকর্ষণ-উৎসব করছেন। ১৯২৮-এর ১৫ জুলাই (১৩৩৫) এই উৎসব উদ্যাপিত হয় । পণ্ডিত বিধুশেখর শান্ত্রী হলকর্ষণ₌উৎসবে প্রাচীন সংস্কৃত (श्रेंक क्विश्रमात्रा भाठ करान ; आत छक्रामय त्रवीस्त्रनाथ खराः रमागना করেন। নন্দলাল বসুর পরিচালনায় সভামগুপ নৃতনভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত इराइकि—वारमंत्र विविध मामञ्जी ও नाना मम्मामि मिरा जामभना जौका হয়। এই দিনটিকে চিরম্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে নন্দলাল শ্রীনিকেতনের একটি প্রাচীরগাত্তে হলকর্ষণ উৎসবের একখানি বৃহৎ ख्रान्त्का तहनां करत एन।

এই উৎসবের বিবরণ প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী'তে ১৩৩৫ ভাদ্র সংখ্যায় । আশ্বিনের 'প্রবাসী'তে নন্দলালের আঁকা হলকর্ষণ উৎসবের ছবি ছাপা হল। 'প্রবাসী'র মন্তব্য, "শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু উৎসবের কিছুদিন পরে তুলি দিয়া উহার যে একটি ছবি আঁকিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রতিদিপি স্বতন্ত্র ছাপিয়া এই মাসের প্রবাসীর সহিত দিলাম। যাহাতে ভাঁজে ভাঁজে ছিড়িয়া না যায় উহা এইরূপ শক্ত কাগজে ছাপা হইয়াছে। কেহ ইচ্ছা করিলে ছিদ্রশ্রেণীর বরাবর ছিড়িয়া উহা বাঁধাইয়া রাখিতে পারিবেন।"

রবীন্দ্রনাথও কলম ছেড়ে মাঝে মাঝে তুলি ধরতে শুরু করেছেন এখন। শান্তিনিকেতনে नन्ममाम ও অন্যান্য চিত্রশিল্পীদের সাহচর্য ও সান্নিধ্য কবিকে চিত্রাঙ্কনকর্মে আরো বেশি উৎসাহিত করে তোলে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন---

"এক সময়ে আমি ছবি আঁকতে বসলুম। আমার অবশ্য একটা ব্যাকগ্রাউণ্ড ছিল—অবন, নন্দলাল ছবি আঁকত—দেখেছি তাদের। কিছু আমার মনের ভিতর যেটা এল সেটা কোনো নোটিশ দিয়ে আসেনি।" ('আলাপচারি রবীক্সনার্থ')

আবার বলেছেন-

"আমি কি আর ছবি আঁকি। ওধু আঁচড়-মাচড় কাটি। নন্দলাল তো আমাকে শেখালে না; কত বললুম। ও ছেলে চুপ করে থাকে।" ('আলাপচারি রবীন্দ্রনাথ')

নির্মলকুমারী মহলানবিশকে ৫ ডিসেম্বর ১৯২৮ শান্তিনিকেতন থেকে রবীজনাথ পত্রে লিখছেন-

"আমি কিছু কাজ করি কিছু ছবি আঁকি। ছবি আঁকতে পারি এ একটা নতুন আবিষ্কার তাই প্রত্যেকবারে সেটাতে নতুন উৎসাহ পাচ্চি। नन्मनानात्त्रत् क्षणरमा भारत काळित भारत लेखा खरमारा ।"

এই কথাগুলিই রবীন্ত্রনাথ পরে একদিন কবিতায় লিখেছিলেন—



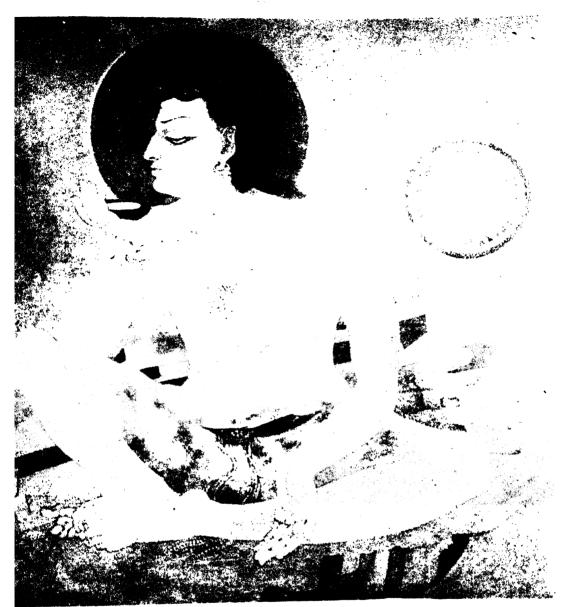

"এমনি করে, মনের মধ্যে অনেকদিনের যে-লক্ষীছাড়া লুকিয়ে আছে তার সাহস গেছে বেড়ে। সে আঁকছে, ভাবছে না সংসারের ভালোমন্দ, গ্রাহ্য করে না লোকমুখের নিন্দা প্রশংসা।" ৮ ডিসেম্বর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে কবি যে পত্র লেখেন তাতেও ষ মৃল প্রসঙ্গ নন্দলাল। রবীন্দ্রনাথ চিঠিতে লিখছেন— "নন্দলালরা কলাভবনের নতুন ঘরগুলি সাজিয়ে তোলবার ব্যাপারে গন্ধ ব্যস্ত । তাই কোনো কাব্দে হাত দিতে পারছেন না । চেষ্টা করবেন া গীতাঞ্জলির কোনো কবিতার সঙ্গে ছবি একে কন্গ্রেস উপলক্ষে দির জ্বন্যে পাঠাতে পারেন। একটু বড় সাইজে দেয়ালে ঝোলাবার তা । **আর আর ছবি প্রা**য় সবগুলিই প্রবাসী মডারন্ রিভিয়ুতে ছাপা হয়ে ছে। সেগুলি বাছাই করে নতুন ব্লকে ছাপানো যেতে পারে কি না ভাবছেন। ৭ই পৌষের [১৩৩৫] ব্যাপারটা চুকে না গেলে মন স্থির করতে পারছেন <mark>না।</mark>"

১৩৩৫-এর ২৭ পৌষ (১৯২৯) রবীন্দ্রনাথ নন্দলাল বসুর আঁকা একখানি ছবি অনেকক্ষণ ধরে দেখে দেখে তারপরে লিখলেন 'মহুয়া'র 'প্রত্যাগত' কবিতাটি। এই কবিতাটি লেখার ইতিহাস রবীন্দ্রনাথ নির্মলকুমারী মহলানবিশকে বলেছেন-

"আমি একদিন আমার লিখবার টেবিলে বলে লিখছি হঠাৎ নন্দলাল ঘরে ঢুকে আমার সঙ্গে কোনো কথা না বলে সামনের দেওয়াল জড়ে ছবিখানা এটে দিয়ে ঘর থেকে চলে গেল। তখন ওর ঘরে 'গৌরীদান' আসন্ন—সেই সময় বসে ছবিখানা একেছে। বোধ হয় কন্যার 🕏 বিচ্ছেদ-দুঃখ মন থেকে সরিয়ে রাখবার জন্যে এই সময় বসে ছবি আঁকা। ह ওর ঐ রকম কিছু না বঙ্গে শুধু ছবিখানা আমার চোখের সামনে ধরে দিয়ে 🗜 বিচ্ছেদ-দুঃখ মন থেকে সরিয়ে রাখবার জন্যে এই সময় বসে ছবি আঁকা : যাওয়ার ইঙ্গিতটুকু বুঝতে দেরি হলো না—আর্টিস্ট জানতে চায় আমার ً 🖹 মন্যেভাবটা। চেয়ে চেয়ে ছবিখানা দেখলুম আর তখনি কবিতাটা তৈরি হয়ে গেল । খুশি হলম এইটক ওকে দিতে পেরে, কারণ, ওর একটা ধরন আছে কখনও আমার কাছে কিছু চায় না ; তাই এই নিঃশব্দ ইন্সিতে कानारना ইচ্ছেটুকুর প্রকাশে মনে মনে কৌতুক অনুভব করেছিলুম। আটিস্ট জোর করে চাইলেই পারতো, খুলি হয়েই দিতুম, কিন্ধু তা ও নেবে না। ভারি মজার মানুষ আমার নন্দলাল। এইজন্যে ওকে আমি এত ভালোবাসি ৷" ('দেশ' ২৫ চৈত্র ১৩৬৭)

নন্দলালের আঁকা সাঁওতাল যুগলের ওই পূর্ণায়তন রেখাচিত্রের প্রেরণায় কবি 'প্রত্যাগত' কবিতায় লিখলেন---

"হে বন্ধু, কোরো না লক্ষ্ণা, মোর মনে নাই ক্ষোভলেশ, নাই অভিমানতাপ। করিব না ভৎসনা তোমায়; গভীর বিচ্ছেদ আজি ভরিয়াছি অসীম ক্ষমায়। আমি আজি নবতর বধু ; আজি শুভদৃষ্টি তব বিরহগুষ্ঠনতলে দেখে যেন মোরে অভিনব অপূর্ব আনন্দরূপে, আজি যেন সকল সন্ধান প্রভাতে নক্ষত্রসম শুভতায় লভে অবসান। আজি বাজিবে না বাঁশি, জ্বলিবে না প্রদীপের মালা, পরিব না রক্তাম্বর ; আজিকার উৎসব নিরালা সর্ব-আভরণহীন ৷ আকাশেতে প্রতিপদ-চাঁদ কৃষ্ণপক্ষ পার হয়ে পূর্ণতার প্রথম প্রসাদ লভিয়াছে। দিক্প্রান্তে তারি ওই ক্ষীণ নম্র কলা নীরবে বলুক আজি আমাদের সব কথা-বলা।"

১৩৩৭-এর গোড়ায় (১৯৩০) কবির লেখা শিশুপাঠ্য বই 'সহজ পাঠ'এর দুই খণ্ড ছাপা হয়ে বেরোল। এই বইয়ের অন্তর্গত সমস্ত ছবি একে দেন নন্দলাল। নন্দলালকে তাড়া দিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'সহক্ষ পাঠ'এর ছবিগুলি আঁকিয়ে নেন। ১৯২৯-এর কোনো সময়ে রবীন্দ্রনাথ নন্দলালকে লেখেন---

"कलागिरायु नन्मलाल, প্रশাস্ত অনেকবার আমাকে জানিয়েচে যে, সব ছবিগুলি পায় নি বলে সহজ পাঠের ব্লক তৈরি সমাধা হল না—সামনে পুজোর ছুটি। ইতিমধ্যে শিশুদের জন্যে প্রথম বাংলা পাঠ্য বই আরো একখানা Longmanরা প্রকাশ করেছে। অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। সহজ পাঠের দ্বিতীয় খণ্ডের ছবি যদি দীর্ঘকাল দেরি হয় তাহলে এ বই প্রকাশের উপযোগিতা ও উৎসাহ চলে যাবে—এবং এর নকল বেরোতে আরম্ভ হলে ক্ষতি হবে । ইতি বৃধবার শুভাকাঞ্চনী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ।"

'সহজ পাঠ'এ নন্দলালের আঁকা ছবি প্রসঙ্গে রানী চন্দ 'সহজ পাঠে একটি **লেখা**য় বলেছেন, "সহজ ছবিগুলি-এক-একখানি ছবি, ইলাসট্রেশন বলতে যা এগুলো তা নয়। কলাভবনে তখন আমরা উডকাট, লিনোকাট করি। নন্দদা সেই টেকনিকেই আঁকলেন সহজপাঠের ছবিগুলি । এক-একখানা আঁকেন আর আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখি। ছাপাছবি ঘরের দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে দেখি, আব্দো দেখি। ঐ ছবির বর্ণনা কি দেবো ? নন্দদার হাত দিয়েই শুধু বের হয় এ ছবি।" (অতনু শাশমল সম্পাদিত 'সপ্তপৰী' সহজ পাঠ বিশেষ সংখ্যা, বিশ্বভারতী)

১৯২৮ ডিসেম্বরে কবি বলেছিলেন—ছবি আঁকতে পারি এ একটা নতুন আবিষ্কার। নন্দলালদের প্রশংসা পেয়ে কাজটার পরে তাঁর শ্রদ্ধা জন্মায়। এরই দেড় বছর পরে কবিকে দেখতে পাই য়ুরোপে ; প্যারিসে ৩০ সালের ২ মে রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রদর্শনী হল সর্বপ্রথম। অক্সফোর্ড থেকে ২৭ মে ইন্দিরা দেবীকে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ সেখেন--

"এখানে আমার কীর্তি সম্বন্ধে বেশি কিছু বলব না। কেন না বিশ্বাস করবি নে। ফ্রান্সের মত কড়া হাকিমের দরবারেও শিরোপা মিলেচে—কিছুমাত্র কাপর্ণ্য করেনি। কিছু সে কথা বিস্তারিত করে বলতে সংকোচ বোধ করছি।"

ইংলন্ডের ডাটিংটন হল থেকে ২৯ জুন তারিখে চিত্রী রবীন্দ্রনাথ চিত্রী 🕺 নন্দলালকে যে সুন্দর চিঠিখানি লিখেছিলেন তার সবটাই এখানে উদ্ধারযোগ্য :

"কল্যাণীয়েযু নন্দলাল, আমার ছবিগুলি শান্তিনিকেতন-চিত্রকলার 🞚 আদর্শকে বিশ্বের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেচে। এই খ্যাতির প্রধান অংশ তোমাদের প্রাপ্য । কেননা তোমরা নানা দিক থেকে তোমাদের আলেখো উৎসবে আগ্রহে আনন্দে অন্তরে অন্তরে আমাকে উৎসাহিত করেচ। তোমরা রূপকলার প্রাণনিকেতন ওখানে গড়ে তুললে—এ তো व्याप्ट कुल नय़-এ चौंठा नय, এ यে नीफ, তোমাদের জীবন দিয়ে এ রচিত। সেইজন্যে এই হাওয়াতে আমার বহুকালের অফলা একটি শাখায় হঠাৎ ফল ধরল। তোমরা তো জানো বাঁশ গাছ সুচিরকাল পরে কোন অপ্রত্যাশিত অবকাশে তার শেষ ফুল ফুটিয়ে আপন জীবনলীলা সাঙ্গ করে—আমারও সেই দশা—রঙের ভাগু পশ্চিম দিগন্তে উজ্ঞাড় করে দিয়ে তবে অন্তসমুদ্রে ডুব দেওয়া। আমার বাঁশ থেকে এতদিন কেবল বাঁশিই তৈরি হয়েছিল ; আজ তোমাদের কলা-বাসম্ভীর স্পর্শ-পুলকে তাতে পুষ্পমঞ্জরী মূর্তিমতী। দীর্ঘ সময় ছিল অগোচরে, আজ সংকীর্ণ সময়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েচে। তার পরে, বাস, হয়ে গেল—বার্মিংহামের প্রদর্শনী সাঙ্গ হল—এবার ছবিগুলি নিয়ে যেতে হবে জর্মানিতে ।

দেশে বেধে গেছে লঙ্কাকাণ্ড। এখানকার সংবাদপত্তে তার আশুনের আঁচ অক্সই দেখা যায়, তবু কল্পনায় তার শিখা বিস্তার দেখতে পাচ্চি। এই সময়ে আশ্রমে বর্ষা উৎসবের কথা শ্বরণ করে আনন্দ পেতে বাধা ঠেকচে। কিন্তু মালতী ফুলের উৎসাহ তো ল্লান হয় না, আর সপ্তপর্ণের পত্রপুঞ্জে সংবাদপত্রের আন্দোলন নিষিদ্ধ।

অমিয়র দুখানা চিঠি এই সঙ্গে পাঠাই। তাতে এখানকার ভাবগতিক অনেকটা বুঝতে পারবে। ভয় ছিল ইংলণ্ডে ছবিগুলি উপেক্ষিত হবে—তা হয়নি। সবচেয়ে আশঙ্কা আমার স্বদেশে। অন্তঃপুরে থাকতে থাকতেই তাদের লাঞ্চনা সুরু হয়েছিল। প্রতিজ্ঞা করে এসেছিলুম দেশে আমার ছবি ফিরিয়ে নিয়ে যাব না । এ সব জিনিস বস্তুত তাদেরই, যারা স্বীকার করে, যারা শ্রন্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে—এদের কাছে দেশ বিদেশ নেই।

আশ্রমে তোমরা সকলে আমাদের আশীর্বাদ গ্রহণ কোরো। ইতি ২৯ জুন ১৯৩০ শুভানুধ্যায়ী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

নন্দলালকে লেখা চিত্রী রবীন্দ্রনাথের মূল পত্রখানি শান্তিনিকেতন রবীন্দ্র ভবনে রক্ষিত এবং সেখান থেকেই উদ্ধৃত।

রবীন্দ্র ভবনের অন্য একটি ফাইল থেকে উদ্ধার করা গেল আরো কিছু মূল্যবান উপাদান। তথনো তো হাতে হাতে টেপ রেকর্ডার চালু হয়নি ; ২৪ এপ্রিল ১৯৩১ তারিখে কলাভবনে আর্ট-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের মধ্যে যে কথোপকথন হয় তা তখনই দুতলিখনে একটি খাতায় ধরে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন কবি অমিয় চক্রবর্তী 🖟 শ্রীসনৎকুমার বাগচী লিখিত 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি পরিচয়' প্রবন্ধে ('সাহিত্য ও সংস্কৃতি' ১৩৮৯ বৈশাখ) এই খাতাটির সংবাদ পাই। এ খাতায় আট সম্পর্কে কবি ও চিত্রীর অনেক আলোচনাই অমিয় চক্রবর্তী মহাশয় লিপিবদ্ধ করে গেছেন ৷ ফাইলবন্দী ওই খাতা থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করি---

"নন্দলাল। সুন্দর—objective না subjective ? গুরুদেব। সম্বোগের ভিতরে সুন্দর আবদ্ধ হতে পারে-কিন্তু যেখানে বাহিরের দৃষ্টিতে যে সুন্দরের বিশিষ্ট গুণ (ঐক্য সুষমা) আছে আপনিই তাই হল সুন্দর। আমারই মধ্যে সব এ বললেই চরম মায়াবাদী হতে হয়। বীণার তারেই সংগীত তা নয় , আমার আঙুলের যোগে তার সংগীত। বীণার তার না হয়ে কাঠ হলে আবার সংগীত হবে না। দুয়ের যোগ—সৌন্দর্য তাই বাহিরে কি ভিতরে আছে এটা একান্তভাবে বলা যায় ना----पुरारे আছে।

নন্দলাল। কষ্টের মধ্যে রূপসৃষ্টির প্রেরণা হতে পারে।

শুরুদেব । যে কোনো অভিজ্ঞতা আমার চৈতন্যকে জাগায়—অহেতৃক ভাবে চৈতন্য জাগায়—ব্যাকৃলতা জাগে—সুখ হোক দুঃখ হোক—যা হোক—তাতেই মূল আর্টের । সুখদুঃখ বড়ো কথা নয়—Character-এর response."

১৯৩১ সালের জুলাই মাসে নন্দলালকে দেখি ভূপালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভ্রমণ করছেন। উভয়ে সাঁচির স্তুপ দেখলেন যত্ন করে। ২১ জুলাই (৫ প্রাবণ ১৩৩৮) তারিখে অসিত হালদারকে কবি লেখেন—"এখানে সাঁচির কীর্তি দেখে খুবই খুলি হয়েছি। নন্দলাল আমার সঙ্গী হয়ে এসে দেখে গেল।"

শান্তিনিকেতনে 'রবীন্দ্রপরিচয় সভা' নামে একটি সমিতি গঠিত হয় ১৯২৯ সালে। এই সমিতির উদ্যোগে রবীক্রনাথ সম্পর্কে নানা

নাসভা ও বার্ষিক হক্তলিখিত পত্রিকা প্রকাশিত হয়—যে পত্রিকার স্বয়ং কবিও নতুন কবিতা দিতেন নিজের হাতে লিখে বা স্বাক্ষর 'রবীন্দ্রপরিচয় পত্রিকা' তিন<sup>্শি</sup>বছরে তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত া। তার মধ্যে কেবল দ্বিতীয় সংখ্যাটি কালের হাত থেকে রক্ষা 🟿 । এটি ১৩৩৯ শারদীয়া সংখ্যা (১৯৩২) । অর্ধশতাব্দীর পুরাতন ্রালখিত পত্রিকাটির সংবাদ আমরা ইতিপর্বে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুলের রবিচ্ছবি' বইতে পেয়েছিলাম ; এখন এটি আমার চোখের সামনে ারলেন রবীক্সভবন গ্রন্থাগারের স্যোগ্য কর্মী শ্রীআশিসকুমার । পত্রিকার এই সংখ্যার সম্পাদক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য। এই 'রবীন্দ্রপরিচয় সভা'র কার্যবিবরণী লেখেন সভাপতি ক্ষিতিমোহন কার্যবিবরণী থেকে দেখতে পাই 'রবীন্দ্রপরিচয় সভা'র প্রথম गत्नत আলোচক ছিলেন नम्मनान वसू । ठौत আলোচনার বিষয় ্যরতশিল্পে রবীন্দ্রনাথ'। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন অবনীন্দ্রনাথ সভার ততীয় অধিবেশনেও নন্দলাল ছায়াচিত্র সংযোগে এই নিয়ে অধিকতর আলোচনা করেন ! 'রবীস্ত্রপরিচয় পত্রিকার' শারদীয়া সংখ্যায় নন্দলাল লেখেন 'শিল্পপরিচয়' শিরোনামে সচিত্র এই প্রবন্ধে সাধারণভাবে চিত্রশিক্ষের আলোচনা আছে : প্রসঙ্গত াথের কথা এসেছে । রবীন্দ্রনাথের ছন্দপ্রধান ছবির নিদর্শন হিসাবে অন্ধিত চিত্রের ক্ষদ্র প্রতিলিপি নন্দলালের প্রবন্ধের সঙ্গে যক্ত । প্রবন্ধটি নন্দলালের স্বহস্ত-স্বাক্ষরিত। এই পত্রিকায় প্রথম রবীন্দ্রনাথের । একটি কবিতা । এটিও কবির স্বহস্ত-সাক্ষরিত । थाार उरीसनाथ अप्लर्क नमलाल ছाডा আउ गौजा निर्थिहरलन কয়েকজন হলেন—হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, নিতাইবিনোদ গোস্বামী, নাথ ঠাকুর, নিশিকান্ত রায়টোধুরী, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, সাগরময়

১৯৩২ অক্টোবরে Visva Bharati News' লেখেন, nbihari Bhattacharva, the editor of the Patrica, is to ongratulated on the production of the excellent nn issue of the journal, with beautiful illustrations valuable contributions from the able pens of the of Dinendranath Tagore, Nandalal Bose and s."

লাল বসুর আঁকা আর-একখানি রঙিন চিত্র অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ া' কাবাগ্রন্থের অন্তর্গত 'গোধলি' কবিতাটি রচনা করেন । রচনাকাল ঘ ১৩৩৮। কবিতাটি প্রথমে নন্দলালের আঁকা ছবির সঙ্গে ছাপা ন 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৩৯ কার্ডিক সংখ্যায়। তখন কবিতার ল 'প্রাসাদভবনে'। কবিতার শেষে সম্পাদকের মন্তব্যে লেখা ছিল, র্গবিতা নন্দলালবাবর ছবি দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন । পঞ্চাশটি ছবি ও তদদৃষ্টে লিখিত কবির পঞ্চাশটি নৃতন কবিতা শীঘ্রই ্যতা' নামে বই আকারে বাহির হইবে।" এখানে বলা যায়, ১৩৪০ · ওই কবিতাগুলির একত্রিশটি 'বিচিত্রিতা' গ্রন্থে সংকলিত হয়। কবিতার অধিকাংশই 'বীথিকা'য় চিত্রবিহীন আকারে মুদ্রিত হয়। চিত্রিতা' ১৩৪০ দ্রাবণে (১৯৩৩) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই যাঁদের অন্ধিত চিত্র অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি লেখা, মধ্যে আছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ; আর আছেন গগনেন্দ্রনাথ, ন্দ্রনাথ, নন্দ্রলাল, সুরেন কর, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট ল্পীরা । এই একত্রিশটি কবিতার মধ্যে নন্দলালের আঁকা তিনটি ছবি রনে রচিত তিনটি কবিতা সংকলিত। সেই তিনটি কবিতা 'পসারিনী', 'স্যাকরা' ও 'কন্যাবিদায়'।

চিত্রিতা' কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেন নন্দলাল বসুকে। পিত্রটি এইরূপ---

"আশীবদি । বছরের কিশোর গুণী নন্দলাল বসুর প্রতি বছরের প্রবীণ যুবা রবীন্দ্রনাথের আশীভবিণ

> নন্দনের কুঞ্জতলে রঞ্জনার ধারা, জন্ম-আগে তাহার জলে তোমার স্নান সারা। অঞ্চন সে কী মধুরাতে লাগাল কে যে নয়নপাতে

সৃষ্টি-করা দৃষ্টি তাই পেয়েছে আঁখিতারা।

এনেছে তব জন্মভালা অজর ফুলরাঞ্জি, রূপের লীলালিখন-ভরা পারিক্রাতের সাঞ্জি। অন্সরীর নৃত্যগুলি তুলির মুখে এনেছ তুলি, রেখার বাঁশি লেখায় তব উঠিল সূরে বাজি।

(य-भागाविनी आनिम्भना भवरक नीतन नातन কখনো আঁকে কখনো মোছে অসীম দেশে কালে. মলিন মেঘে সন্ধ্যাকাশে রঙিন উপহাসি যে হাসে রঙজাগানো সোনার কাঠি সেই ছৌয়াল ভালে।

বিশ্ব সদা তোমার কাছে ইশারা করে কত. তুমিও তারে ইশারা দাও আপন মনোমত। বিধির সাথে কেমন ছলে নীরবে তব আলাপ চলে. সৃষ্টি বৃঝি এমনিতরো ইশারা অবিরত।

ছবির 'পরে পেয়েছ তুমি রবির বরাভয়, ধপছায়ার চপল মায়া করেছ তমি জয়। তব আঁকনপটের 'পরে জ্ঞানি গো চিরদিনের তরে নটরাজের জটার রেখা জড়িত হয়ে রয়।

চিরবালক ভুবনছবি আঁকিয়া খেলা করে। তাহারি তুমি সমবয়সী মাটির খেলাঘরে। তোমার সেই তরুণতাকে वय़त्र मिर्स कड़ कि जारक, অসীম-পানে ভাসাও প্রাণ খেলার ভেলা-'পরে।

তোমারি খেলা খেলিতে আজি উঠেছে কবি মেতে, নববালক-জন্ম নেবে নৃতন আলোকেতে। ভাবনা তার ভাষায় ডোবা.— মুক্ত চোখে বিশ্বশোভা দেখাও তারে, ছুটেছে মন তোমার পথে যেতে।"

শান্তিনিকেতনে বসে রবীন্দ্রনাথ এই কবিতাটি লিখেছিলেন । রচনাকাল ৯ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ ৷

দু বছর পরের কথা। তারিখ ৭ অগ্রহায়ণ ১৩৪০, ২৩ নভেম্বর ১৯৩৩। শান্তিনিকেতন থেকে এক বিরাট দল নিয়ে বোম্বাই নগরীতে এসে উপস্থিত হয়েছেন কবি। এই মহানগরীতে এবার র**বীন্দ্রসপ্তাছ** इस्स्ट ব্যবস্থা উদযাপনের আয়োজন শান্তিনিকেতন-কলাভবনের চিত্র ও শিল্পের প্রদর্শনীর, রবীন্দ্রনাথ-অন্ধিত চিত্রাবলীরও। তাছাড়া ব্যবস্থা হয়েছে 'শাপমোচন' ও 'তাসের দেশ' নাটকের অভিনয়ের। কবির সঙ্গে এই সফরে এসেছেন নন্দলাল, সুরেন কর, কালীমোহন ঘোষ, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, শান্তিদেব ঘোষ প্রমুখ। নন্দলাল বসু সেবার এলিফ্যানটা কেভের ডাকঘরে বসে কিভাবে একটির পর একটি কত অজস্র পোষ্টকার্ড-স্কেচ একেছিলেন, তার বিবরণ শুনেছি আমি আমার পিতদেব অধ্যাপক বিজ্ঞনবিহারীর মখে।

অভিনয়ের রূপসজ্জায় নন্দলালের অবদান ছিল অসামান্য । শান্তিদেব ঘোষ 'রূপকার নন্দলাল' বইতে 'তাসের দেশ' অভিনয়ের রূপসজ্জা প্রসঙ্গে বলেছেন, "মাথায় পাগড়ী বাঁধা ভারতবর্বের একটা চিরন্ধন বীতি। কিন্তু নন্দলাল যে পাগড়ী বাঁধেন অভিনয়ের সাজে তা সম্পূর্ণ নতন। তাই দেখি পাগড়ী বাঁধতে গিয়েও তিনি তাঁর রচনাশক্তির বৈচিত্র্য প্রকাশ করেছেন। অল্প খরচে সামান্য পিসবোর্ডের উপর সোনালী রূপালী ও নানা ಿ রঙের কাগজের সাহায্যে 'তাসের দেশে'র তাসেদের যে অপূর্ব সাজ তিনি 🍍

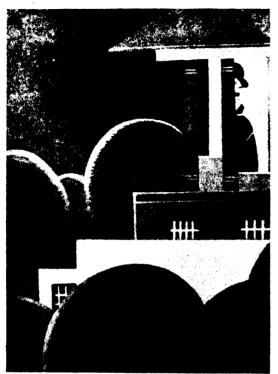

नम्मनाह्नत এই ছবি দেখে तनीक्तनाथ ह्नास्थन 'श्राप्राप्रख्यह्न'।

রচনা করেছিলেন তা কখনো ভূলবার নয়। তাসের দেশেই প্রথম ব্রঝেছিলুম যে বড় কবি ও বড় শিল্পীর রচনা যখন একসঙ্গে মিশে যায় তথন সে রচনা কত সুন্দর হতে পারে।"

রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে নন্দলালের অন্ধিত ছবি অবলম্বনে কবিতা রচনা **করেছেন অনেক—আমরা দেখেছি। নন্দলালের সম্পর্কে দৃটি কবিতাও** আমরা পেয়েছি কবির কলম থেকে ইতিপূর্বে। এবার রবীন্দ্রনাথ প্রথম স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধে মুখাত নন্দলাল ও তাঁর ছবি নিয়ে আলোচনা করলেন । কবির লেখা 'নন্দলাল বসু' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ১৩৪০ চৈত্র সংখ্যায়। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধটি লিখেছিলেন ২৩ ফাল্পন ১৩৪০ তারিখে (৭ মার্চ ১৯৩৪) সকালে শান্তিনিকেতনে। এ সংবাদ জানতে পাই সেদিন মধ্যাহে নির্মলকুমারীকে লেখা কবির পত্র থেকে ৷

'নন্দলাল বসু' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"--নিকটে থেকে নানা অবস্থায় মানুষটিকে ভালো করে জ্ঞানবার সুযোগ আমি পেরেছি। এই সুযোগে যে-মানুষটি ছবি আঁকেন তাঁকে সম্পূর্ণ প্রদ্ধা করেছি বলেই তাঁর ছবিকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পেরেছি। এই আছায় যে দৃষ্টিকে শক্তি দেয় সেই দৃষ্টি প্রত্যক্ষের গভীরে প্রবেশ করে।

নন্দলালকে সঙ্গে করে নিয়ে একদিন চীন জাপানে ভ্রমণ করতে গিয়েছিলুম। আমার সঙ্গে ছিলেন আমার ইংরেজ বন্ধু এলমহার্স্ট। তিনি বলেছিলেন, নন্দলালের সঙ্গ একটা এডকেশন। তাঁর সেই কথাটি একেবারেই যথার্থ। নন্দলালের শিল্পদৃষ্টি অত্যন্ত খাঁটি, তাঁর বিচারশক্তি অন্তৰ্দৰ্শী। একদল লোক আছে আটকে যারা কৃত্রিম শ্রেণীতে সীমাবদ্ধ করে দেখতে না পারলে দিশেহারা হয়ে যায় । এইরকম করে দেখা খৌডা মানুবের লাঠি ধরে চলার মতো, একটা বাঁধা বাহ্য আদর্শের উপর ভর **पिरा निष्ठत भिनिरा विठात कता । এইतकस्मत याठाई-श्रगानी भाष्ट्राम** সাজানের কাজে লাগে। যে জিনিস মরে গেছে তার সীমা পাওয়া যায়, ভার সমস্ত পরিচয়কে নিঃশেষে সংগ্রহ করা সহজ্ব, তাই বিশেষ ছাপ মেরে ভাকে কোঠায় বিভক্ত করা চলে। কিন্ধু যে আর্ট অতীত ইতিহাসের শ্বতিভাতারের নিশ্চল পদার্থ নয়, সঞ্জীব বর্তমানের সঙ্গে যার নাড়ীর 🖔 সম্বন্ধ, তার প্রবণতা ভবিষ্যতের দিকে ; সে চলছে, সে এগোলে, তার

সম্ভৃতির শেষ হয়নি, তার সন্তার পাকা দলিলে অন্তিম স্বাক্ষর পড়েনি। আর্টের রাজ্যে যারা সনাতনীর দল তারা মতের লক্ষণ মিলিয়ে জীবিতের জনো শ্রেণীবিভাগের বাতায়নহীন কবর তৈরি করে । নন্দলাল সে জাতের লোক নন, আর্ট তাঁর পক্ষে সজীব পদার্থ ৷ তাকে তিনি স্পর্শ দিয়ে দট্টি দিয়ে দরদ দিয়ে জানেন, সেইজনাই তাঁর সঙ্গ এডকেশন।যারা ছাত্ররূপে তাঁর কাছে আসবার স্থোগ পেয়েছে তাদের আমি ভাগ্যবান বলে মনে করি— তাঁর এমন কোনো ছাত্র নেই এ কথা যে না অনভব করেছে এবং স্বীকার না করে। এ সম্বন্ধে তিনি তাঁর নিজের গুরু অবনী<del>স্ক্র</del>নাথের প্রেরণা আপন স্বভাব থেকেই পেয়েছেন সহজে। ছাত্রের অন্তর্নিহিত শক্তিকে বাহিরের কোনো সনাতন ছাঁচে ঢালাই করবার চেষ্টা তিনি কখনোই করেন না। সেই শক্তিকে, তার নিজের পথে তিনি মক্তি দিতে চান এবং তাতে তিনি কতকার্য হন যেহেত তাঁর নিজের মধ্যেই সেই মুক্তি আছে 🖂

যথার্থ সৃষ্টি বাঁধা রাস্তায় চলে না, প্রলয়শক্তি কেবলই তার পথ তৈরি করতে থাকে। সৃষ্টিকার্যে জীবনীশক্তির এই অস্থিরতা নন্দলালের প্রকৃতিসিদ্ধ। কোনো একটা আড্ডায় পৌছে আর চলবেন না. কেবল কেদারায় বসে পা দোলাবেন, তাঁর ভাগ্যলিপিতে তা লেখে না । যদি তাঁর পক্ষে সেটা সম্ভবপর হত তাহলে বাজারে তাঁর পসার জমে উঠত। যার বাঁধা খরিন্দার তাদের বিচারবৃদ্ধি অচল শক্তিতে খৃটিতে বাঁধা। তাদের দর-যাচাই প্রণালী অভ্যন্ত আদর্শ মিলিয়ে। সেই আদর্শের বাইরে নিজের রুচিকে ছাড়া দিতে তারা ভয় পায়, তাদের ভালো-লাগার পরিমাণ জনশ্রতির পরিমাণের অনুসারী। আর্টিস্টের কাজ সম্বন্ধে জনসাধারণের ভালো লাগার অভ্যাস জমে উঠতে সময় লাগে। একবার জমে উঠতে সেই ধারার অনুবর্তন করলে আর্টিস্টের আপদ থাকে না। কিন্তু যে আত্মবিদ্রোহী শিল্পী আপন তুলির অভ্যাসকে ক্ষণে ক্ষণে ভাঙতে থাকে আর যাই হোক্ট্র হাটে-বাজারে তাকে বারে বারে ঠকতে হবে। তা হোৰ বাজারে ঠকা 👺 লো, নিজেকে ঠকানো তো ভালো নয়। আমি নিশ্চিত জানি নন্দলালক্ষ্মিই নিজেকে ঠকাতে অবজ্ঞা করেন, তাতে তাঁর লোকসান যদি হয় তা 💓 ক্। অমুক বই বা অমুক ছবি পর্যন্ত লেখক বা শিল্পীয় উৎকর্ষের সীক্ষা বাজারে এমন জনরব মাঝে মাঝে ওঠে, অনেক সময়ে তার অর্থ এই দীড়ায় যে লোকের অভাস্ত বরান্দে বিশ্ব ঘটেছে । সাধারণে অভ্যাসের বাঁধা জোগানদার হবার লোভ সামলাতে না পারলে সেই লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আর যাই হোক, সেই পাপ লোভের আশন্ব নন্দলালের একেবারেই নেই। তাঁর লেখনী নিজের অতীত কালকে ছাড়িয়ে চলবার যাত্রিণী। বিশ্বসৃষ্টির যাত্রাপথ তো সেই দিকেই, তার অভিসার অন্তহীনের আহানে।

আটিস্টের স্বকীয় আভিজাতোর পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর চরিত্রে তাঁর **জীবনে। আমরা বারংবার তার প্রমাণ পেয়ে থাকি নন্দলালের স্বভাবে।** প্রথম দেখতে পাই আর্টের প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ নির্লোভ নিষ্ঠা । বিষয়বৃদ্ধির দিকে যদি তাঁর আকাজ্জার দৌড থাকত, তাহলে সেই পথে অবস্থার উন্নতি হবার সুযোগ তাঁর যথেষ্ট ছিল। প্রতিভার সাচ্চা দাম-যাচাইয়ের পরীক্ষক ইন্দ্রদেব শিল্প-সাধকদের তপস্যার সন্মুখে রজতনুপরনিঞ্চণে মোহজাল বিস্তার করে থাকেন, সরস্বতীর প্রসাদস্পর্ণ সেই লোভ থেকে রক্ষা করে, দেবী অর্থের বন্ধন থেকে উদ্ধার করে সার্থকতার মৃক্তিব্য रान । সেই মুক্তিলোকে বিরাজ করেন নন্দলাল, তাঁর ভয় নেই ।

শিল্পী ও মানুষকে একত্র জড়িত করে আমি নন্দলালকে নিকট দেখেছি। বৃদ্ধি হাদয় নৈপুণা অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টির এরকম সমার্শে **অব্বই দেখা যায় । তাঁর ছাত্র, যারা তাঁর কাছে শিক্ষা পাচ্ছে, তারা এ** কর্ণ অনুভব করে এবং তাঁর বন্ধু যারা তাঁকে প্রত্যহ সংসারের ছোটো বড়ে নানা ব্যাপারে দেখতে পায় তারা তাঁর উদার্যে ও চিন্তের গভীরতায় তাঁ প্রতি আকৃষ্ট। নিজের ও তাঁদের হয়ে এই কথাটি জানাবার আকা*জ*া আমার এই দেখায় প্রকাশ পেয়েছে। এ রকম প্রশংসার তিনি কোর্নি অপেক্ষা করেন না, কিন্তু আমার নিজের মনে এর প্রেরণা অনুভব করি 🕹

বোদ্বাইয়ের মত আবার একটি বড় দল নিয়ে কবি এবারে যান্ত্র করলেন সিংহলের পথে। ১ মে ১৯৩৪ জাহাজ পৌছলো কল বন্দরে। কবির সঙ্গে এবারেও এসেছেন তাঁর নিত্যসহযাত্রী শি<sup>র্</sup> নন্দলাল। বোদ্বাইয়ের মত এখানেও ব্যবস্থা হয়েছে নৃত্যনাট্য অভিন<sup>রের</sup> এবং ভারতীয় চিত্রকলার প্রদর্শনীর। এই প্রদর্শনীতে রবীন্দ্রনা<sup>র্থে</sup> চিত্রাবলী, নন্দলাল ও তাঁর কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের অন্ধিত চিত্রসমূ

मिलेट समीक (त्रांत स्ट्रिक्ट क्ट्योव सेंट ॥ मिलेट समीक (त्रांत स्ट्रिक्ट क्ट्योव सेंट ॥ मिलेट आत्रें होते स्त्रें क्रयोव स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट । मिलेट स्ट्रिक्ट स्ट्रिक स्ट्र

8 (1)8 2238

सिर्देश विष्णाय के

ार्लं इति (मार्थ ततीसुनाथ (मार्थन 'स्नवमास'

, অন্যান্য ভারতীয় শিল্পের নিদর্শন প্রদর্শিত হয়।
২১ মে (১৯৩৪/১৩৪১) তারিখে সিহেল থেকে চিত্রী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ
বর্মণকে কবি যে চিঠি দেন তাতে নন্দ্রলালের প্রসঙ্গ পাই। কবি
স্ক্রেক্যকে লেখেন—

'এখানে একটা বড়ো মন্দির জিন্তি চিত্রিত করবার ভার এরা গালকে দিয়েছে। অনেকখানি কাজ— পাঁচ ছ' মাস লাগবে— সেই জ তোমাকেও আহান করবেন ছির করেছেন। যদি সম্মত হও, তাহলে ও হবে অর্থও হবে। নন্দলাল জুনের তৃতীয় সপ্তাহ নাগাদ দেশে হবেন। তাঁর সঙ্গে মোকাবিলায় স্পক্ষা বিবরণ সুস্পষ্ট হবে।" রবীন্দ্রনাথের শেববেলাকার ঘরখানিকে বাস্তবে রূপ দেবার কাজে নদ্দলালের প্রয়াস ও পরিশ্রম কম হয়নি। কবির ইচ্ছা বা ভাবনাকে রূপদানের কাজে নন্দলালের উৎসাহ আগ্রহ ও আন্তরিক প্রয়াস সর্বদাই আমরা লক্ষ্য করেছি।

শ্যামলী—তাঁর শেববেলাকার ঘরখানি নির্মিত হয় কবি স্থপতি ও ভাস্করের সম্মিলিত প্রমাসে। মাটির ঘর করবার আকাজ্জন রবীন্দ্রনাথের, স্থাপত্য পরিকল্পনা সুরেন্দ্রনাথের, আর ভাস্কর্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন নন্দলাল বসু। ২৮ মার্চ ১৯৩৫ প্রতিমা দেবীকে শান্তিনিকেতন থেকে কবি লিখছেন—



'ওগো চিত্রী, এবার তোমার কেমন খেয়াল এ যে. একে বসলে ছাগল একটা উচ্চপ্ৰবা তোক্সেন'

"আমার মেটে কোঠার ছাদ আরম্ভ হয়েছে। নন্দলালরা রোজ একবার करत এসে ওর সামনে দাঁড়িয়ে ধ্যান করে যান । জ্ঞিনিসটা যথেষ্ট সমাদরের যোগ্য হয়ে উঠবে এখন থেকে তার নিদর্শন পাচিচ।"

পরে ১২ মে (১৯৩৫/১৩৪২) জ্বোডাসাঁকো থেকে বিলেতে রথীন্দ্রনাথকে কবি পত্রে লেখেন---

"২৫শে বৈশাখের হাঙ্গাম চুকে গেল। ওর সঙ্গে গৃহপ্রবেশ জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। মাটির বাড়িটা খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে। নন্দলালের দল দেয়ালে মূর্তি করবার জন্যে কিছকাল ধরে দিনরাত পরিভ্রম कर्त्राष्ट्र— तात्व जात्ना कानिया काक ठानिक ।"

আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৪ সালে নন্দলালের শিল্পপ্রতিভা সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখেন 'বিচিত্রা' পত্রিকায়। দু বছর 'Visva-Bharati Quarterly'তে (১৯৩৬ ফেব্রুয়ারি) প্রকাশিত হল त्रवीस्प्रनारथत ছবি সম্পর্কে नम्पनान বসুর প্রবন্ধ 'The Paintings of Rabindranath' ৷ পরবর্তী কালে নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলা নিয়ে আরও কিছু কিছু আলোচনা করেছিলেন। তবে 'The Paintings of Rabindranath' কবির জীবংকালে রচিত নন্দলালের লেখা প্রবন্ধ বলে মৃল্যবান খুবই। নন্দলালকত চিত্রসমালোচনা পড়ে কবির কী প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তাও আমরা জানার সুযোগ পাই। পুরনো জার্নাল থেকে নন্দলালের এই প্রবন্ধটি আমাকে সংগ্রহ করে দেন প্রীরামচন্দ্র রায়। নন্দলালের লেখা ওই প্রবন্ধ থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করি---

"Now, it appears that artists, in the vast majority of cases, both here and elsewhere, begin the creative process with the subject or idea, and then proceed to g process with the subject or idea, and then proceed to generate the rest. But Rabindranath, it seems, often begins creating even before the subject has taken any conscious form in his mind and might easily lead one to & suppose that mere craftmanship or mere architectural

design or the mere effect of colours were his end, but when the picture is complete we discover all the essential constituents of a work of art in it, all blended in one subject and pervaded by that rhythm of life which the hand of genius alone can impart. And that is why his paintings are always real, though rarely realistic. .. When I said that Rabindranath's art is real, though not realistic. I was conscious of having exposed myself to the challenge to define what exactly I meant by 'real'. If I am unwilling to take up the challenge, it is not because of want of conviction on my part but because I know only too well that even geniuses with gift of literary expression have not succeeded in difining this must elusive of all concepts. I am only an humble artist to whom words have never been his medium of expression. But I should like to quote here what Rabindranath once said in a private talk, that whatever might be the definition of Reality, one of its characteristics was that it always compelled attention, and the more one looked at it the more surely was the recognition compelled. It is true what is merely curious and odd also draws attention, but while the attraction of the merely novel and fanciful wears off, that of the 'real' grows. And though, I am willing to admit, there is an element of the curious and even of the grotesque about Rabindranath's pictures. there is so much of the 'real' in them that the attention instead of wearying gains in intensity and in





rstanding. The pictures begin to explain themselves. is why I am eager that our young artists should his works with heart, though I am indifferent to the critics, addicted to theories, may say of them." ক্রিনাথ বিশু মুখোপাধাায়কে ২৩ জুন ১৯৪১এ যে-পুত্র দেন, তার একস্থানে কবি লিখেছেন— "অয় দিন হলো, तेन्मलाल यथन চিত্রকলা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, আমি তার সম্পূর্ণ অর্থ করতে পারি নি।"

ন হয় নন্দলালের লেখা ওই প্রবন্ধটির কথা স্মরণ করেই কবি া বলেছিলেন।

দলালের আঁকা চিত্রাবলী রবীন্দ্রনাথকে কবিতা রচনায় যে কী বিপুল া দিয়েছিল তার উজ্জ্বলতম নিদর্শন রয়েছে 'ছডার ছবি' (আশ্বিন 3/ ১৯৩৭) গ্রন্থে। এই বইয়ের অন্তর্গত সব ক'টি কবিতা (৩২টি) লের অন্ধিত চিত্র অবলম্বনে রচিত। এই বইয়ের অভ্যন্তরে লের আঁকা মোট ৩৮খানি ছবি মুদ্রিত হয়েছে। ান্দ্রনাথ নন্দলালের অন্ধিত অনেকগুলি স্কেচ সাঁয়ত্রিশ সালের

পর শেষে আলমোড়ায় আসার সময় সঙ্গে নিয়ে আসেন। এগুলি ধন করেই কবি এখানে বসে একটির পর একটি কবিতা লিখে যান। মাঁকিয়ে' নামে একটি কবিতা নন্দলালকে উদ্দেশ করেই কবি ন ৷ বস্তুত, এই কবিতার মধ্যে কবির কৃতজ্ঞতাই স্বীকৃত হয়েছে ারীর প্রতি। আটিস্টের দৃষ্টিশক্তির অপরূপ রহস্যের কথা ব্যক্ত ় এই ছোট কবিতাটির অভ্যন্তরে। কবি দিখছেন—

**"ছবি আঁকার মানষ ওগো পথিক চিরকেলে**, চলছ তমি আশেপাশে দৃষ্টির জাল ফেলে। পথ-চলা সেই দেখাগুলো লাইন দিয়ে একে পাঠিয়ে দিলে দেশ-বিদেশের থেকে। যাহা-তাহা যেমন-তেমন আছে কতই কী যে, তোমার চোখে ভেদ ঘটে নাই চণ্ডালে আর বিজে।

ওই যে কারা পথে চলে, কেউ করে বিশ্রাম, ति वलाल इ इय अता प्रव. (शीष्ट्र ना कि नाम ;

তোমার কলম বললে, ওরা খুব আছে এই জেনো; अभिन विन, छाँरे वर्षे एठा, भवाँरे क्रांन-क्रांना । ওরাই আছে, নেইকো কেবল বাদশা কিংবা নবাব ; **এই ধরণীর মাটির কোলে থাকাই ওদের স্বভাব।** অনেক খরচ করে রাজা আপন ছবি আঁকায়, তার পানে কি রসিক লোকে কেউ কখনো তাকায়। সে-সব ছবি সাজে-সজ্জায় বোকার লাগায় ধাঁধা, আর এরা সব সভ্যি মানুষ সহজ্ঞ রূপেই বাঁধা।"

এই কবিতাতেই শেষ স্তবকে নন্দলাল-অঙ্কিত একটি ছাগলের চিত্র দেখে কবি চিত্রীকে সম্বোধন করে বলছেন---

> <sup>\*\*</sup>ওগো চিত্রী, এবার তোমার কেমন খেয়াল এ যে, একে বসলে ছাগল একটা উচ্চপ্রবা তেজে। জন্তটা তো পায় না খাতির হঠাৎ চোখে ঠেকলে. সবাই ওঠে হাঁ হাঁ করে সবজি-খেতে দেখলে। আজ তমি তার ছাগলামিটা ফোটালে যেই দেহে এক মুহুর্তে চমক লেগে বলে উঠলেম, কে হে। ওরে ছাগলওয়ালা, এটা তোরা ভাবিস কার-আমি জানি, একজনের এই প্রথম আবিষ্কার। P

কবিতার নীচে স্থান কাল দেওয়া আছে—'আলমোডা/ জ্যাষ্ঠ, >088' I

আলমোড়ায় বসে, নন্দলালের প্রেরিত ছাগলের ছবিটি পেয়ে, কবি ১৭ মে (১৯৩৭/ জৈটি ১৩৪৪) তারিখে চিত্রশিল্পীকে পত্রে লেখেন---

"তুমি আমাকে যে ছাগলের ছবি পাঠিয়েছ এ উর্বশীর সহোদর ভাই নয কিন্তু এর বাসা অমরাবতীতে। এর থেকে প্রমাণ হয় আর্টে সুন্দর হবার क्रात्म मुन्मत ह्वात क्वात्म मतकात्रहे हरा ना । ब्वार्टित काक यन ठाना, यन ভোলানো নয়। তোমার পোষ্টকার্ডের ছবিগুলির প্রতি মাঝে মাঝে কলমের লক্ষ্য হির করি। যে হান্ধা চালের পথ-চলতি লেখা লিখব মনে 🕺 করেছিলুম সে হয়ে উঠল না। কিছু ওজন-ভারী চাল হচ্ছে ; সেটা আমার বয়সোচিত কিছু আমার বয়সের কবিতার পাঠক সংসারে বেশি নেই।"

আগেই বলেছি 'ছড়ার ছবি' বইতে কবিতা আছে ৩২টি কিন্তু ছবির ؒ

সংখ্যা ৩৮। আমার মনে হয় কোনো কোনো কবিতায় লক্ষ্যাল পরে হরতো অতিরিক্ত এক-আধখানি ছবি যোগ করে দিয়েছিলেন। যেমন ধরা যাক 'মাধ্যে' কবিতারি কথা। এই কবিতার সঙ্গে আছে দৃটি ছবি। প্রথম ছবিটি 'রায়বাহাদুর কিবণলালের স্যাক্ষরা জগরাথ'-এর। এটি কবিতার মূল ছবি, প্রথম ছবি। অর্থাৎ এই ছবিটি দেখেই এসেছে রবীজ্ঞনাথের 'মাধ্যে' কবিতা রচনার প্রেরণা। ছবির প্রাথমিক বিবরণ পাই কবিতার প্রথম কয়েকটি ছত্রেই—

"রারবাহাদুর কিবনলালের স্যাকরা জগরাথ, সোনাক্ষপোর সকল কাজে নিপুণ তাহার হাত। আপন বিদ্যা শিবিয়ে মানুষ করবে ছেলেটাকে এই আশাতে সময় পেলেই ধরে আনত তাকে; বসিয়ে রাখত চোখের সামনে, জোগান দেবার কাজে লাগিয়ে দিত যখন তখন; আবার মাঝে মাঝে ছোটো মেয়ের পুতুল-খেলার গয়না গড়াবার করমাশেতে খাটিয়ে নিত; আশুন ধরাবার সোনা গলাবার কর্মে একটুখানি ভূলে চাপড়টা পড়ত পিঠে, টান লাগাত চুলে।"

ছবিতে স্যাকরা-পিতাই ছিল শিল্পীর মূল লক্ষ্য। ছবির বেশি অংশটা সেই স্কুড়ে বসেছে। ছবির বাঁ পাশে তার ছোট্ট একরন্তি ছেলেটিকে দেখা যাক্ষে—হাতুড়ি হাতে যেন কাজে বসে গেছে। পিতা জগন্নাথ নয়, তার শিশুসন্তানটিই মাধাে নাম নিয়ে কাব্যরঙ্গমঞ্জে নায়ক হয়ে বসেছে। কবিতা শেব হয়েছে বিশ পাঁচিশ বছর পরবর্তী কালের ঘটনা দিয়ে—

"পেরোলো বিশ-পঁচিশ বছর ; বাংলা দেশে গিয়ে আপন জাতের মেয়ে বেছে মাধো করল বিয়ে। **प्रता** प्राप्त क्लन (वर्ष, क्ल प्र मरमाती ; কোনখানে এক পাটকলে সে করতেছে সদারি। এমন সময় নরম যখন হল পাটের বাজার মাইনে ওদের কমিয়ে দিতেই, মজুর হাজার হাজার ধর্মঘটে বাঁধল কোমর : সাহেব দিল ডাক : বললে, "মাধো, ভয় নেই তোর, আলগোছে তুই থাক্ : **मर्लात मरक रयांग मिरक रागव भरावि-रय भारत रचरात्र।"** মাধো বললে, "মরাই ভালো এ বেইমানির চেয়ে।" শেষপালাতে পুলিল নামল, চলল উতোগাঁতা; কারো পড়ল হাতে বেডি, কারো ভাঙল মাথা। মাধো বলল, "সাহেব, আমি বিদায় নিলেম কাজে, অপমানের অর আমার সহ্য হবে না যে।" চলল সেখায় যে-দেশ থেকে দেশ গেছে তার মৃছে, মা মরেছে, বাপ মরেছে, বাঁধন গেছে ঘুচে। পথে বাহির হল ওরা ভরসা বুকে আঁটি, 🙇 জা শিকড় পাবে কি আর পুরোনো তার মাটি।"

কবিতার শেবে ছাপা হয়েছে দ্বিতীয় ছবি । কাহিনীর নামক মাধাে পাটকলের কান্ধ ছেড়ে তার বউ ও তিন ছেলে-মেরেকে নিয়ে নিজের দেশের পাথে এগিরে চলেছে সম্পূর্ণ নিঃসম্বল হয়ে। পাঁচটি প্রাণীই ক্ষুধায় কাতর এবং শীর্ণ ; তবুও 'অপমানের অর্ম মাধাের সহ্য ছবে না । প্রথম ছবিটিতে স্যাকরা জগারাথকে পাওয়া গিয়েছিল সপরিবারে । দ্বিতীয় চিত্রে তারই পুত্র মাধােকে পান্ধি সপরিবারে সম্পূর্ণ ভিন্নতর পটভূমিতে । রবীন্তনাথের কলম থেকে জগারাথ জন্ম নির্মেছিল নম্পালরের ছবি দেখে ; আর রবীন্তনাথের কলিতা পড়েই সন্তবত তিন সন্তানের জনক মাধাে দ্বিতীরবার চিত্রিত হয়ে পাঠকের সামনে আরো উজ্জ্বল হয়ে কুটে ওঠে নম্পালের তলিতে ।

কলকাতার সাহিত্য পরিবং-এর হলখরে শান্তিনিকেতন-কলাতবনের একটি চিত্র-প্রদর্শনীর ববস্থা হয়েছে সাত দিনের জন্য ৪ কেরুয়ারি থেকে। সাল ১৯৩৯। এতে রবীজ্ঞনাথ, নন্দলাল ও কলাভবনের প্রাক্তন কৃতী ছাত্রদের কাজ দেখানো হবে। এই প্রসঙ্গে বাগবাজারের ৫/ ৫এ, বীরচাদ গৌসাই লেন থেকে নন্দলাল রবীন্দ্রনাথকে যে পত্রখানি লেখেন সে এখানে উদ্ধৃত হল—

"শ্রদ্ধাভান্ধনেবু—কলাভবনের ছবির exhibition-এর ব্যবস্থা শ্রীফ গনেন মহারাজ সাহিত্য পরিষং-এ ঠিক করেছেন । ৪ঠা হতে দৈনিক ৩ট সময় হতে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। পরিষদে একটি নৃতন হলং হয়েছে সেখানে ছবি ভাল ভাবে সাজান যাবে। Exhi আমাদের অভি-य कमिन इरव त्म कमिन रथामा थाकरव । এখन विनिष्ठ स्माकिमिश **আমন্ত্রণ করার জন্য একটি পত্র ছাপতে হবে। আমার ইচ্ছা আপনি** য একটি পত্র নিজের হাতে লিখে দেন তা হলে সেটি ব্লক করে ছে তাহাদের পাঠাব । আপুনি পত্র পেয়েই যদি লিখে পাঠান ত ঠিক সময় ম ছাপা হবে। আপনার নামে নিমন্ত্রণ হলে ভাল হবে। পত্রে এই মর্মে লি থাকলে চলবে। বিশ্বভারতীর কলাভবনের তরফ হতে অভিনয় চিত্রশিক্ষের একটা প্রদর্শনী কলিকাতাবাসিদের জন্য করা হচ্ছে চিত্রশিক্ষের প্রদর্শনীটা সাহিত্য পরিষদে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ৩টার সময় খো হবে । ৭ দিন খোলা থাকবে । ইহাতে আপনার আধুনিক কাজ, আমার কলাভবনে প্রাক্তম কৃতী ছাত্রদের কাজ দেখান হবে। আপনি যাহা ভ বুঝেন সেইরূপ লিখে পাঠাবেন। আপনার শরীর আশা করি ভাল আছে আমি ভালই আছি। সেবক নন্দলাল বসু।"

নন্দলালের লেখা মূল চিঠিখানি রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত। রবীন্দ্রন নন্দলালকে এই চিঠির উত্তর দেন পরের দিনই।

কবির লেখা 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' বইটি প্রকাশিত : ১৯৪১-এ; আবাঢ় ১৩৪৮-এ। এ বইতে আশ্রমের কয়েকজন বিদিক্ষকের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে নন্দলালের কথাও বিশেষভাবে উক্তেকরের রবীক্সনাথ—

"আশ্রমের সাধনা ক্ষেত্রে দেখা দিলেন নন্দলাল। ছোট বড় সম্ছাত্রের সঙ্গে এই প্রতিভাসম্পন্ন আটিস্টের একাদ্মতা অতি আন্তর্য। ত আদ্মদান কেবলমাত্র শিক্ষকতায় নয়, সর্বপ্রকার বদানাতায়। ছাত্রণে রোগে, শোক্ষে, অভাবে তিনি তাদের অকৃত্রিম বন্ধু। তাঁকে যারা শিল্পশি উপলক্ষে কার্টছে পেয়েছে তারা ধনা হয়েছে।"

আশ্রমের রূপ ও বিকাশই কবির জীবংকালে প্রকাশিত শেষ গ্রহ এই শেষ বইটিও নন্দলাল বসু কর্তৃক চিত্রান্ধিত।

আষাঢ়ে বৈরুলো বই, আর তারপরেই এলো সেই বাইশে আ (১৩৪৮)।

নন্দলালের উদ্দেশে লেখা রবীন্দ্রনাথের শেষ কবিতাটি মুদ্রিত হবে কবির তিরোধানের ক' মাস পরে মাঘের 'প্রবাসী'তে। নন্দলালের জ এটি কবি লিখেছিলেন ৩ ডিসেম্বর ১৯৪০-এ (১৭ অগ্রহায়ণ ১৩৪৭' অর্থাৎ কবির মৃত্যুর মাত্র মাস ক্য়েক পূর্বে। 'প্রবাসী'তে কবিতাটির মূর্চি পাঠ এইরূপ—

"কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু— রেখার রহস্য যেথা আগলিছে ছার সে গোপন কক্তে জানি জনম তোমার। সেথা হতে রচিতেছ রূপের যে নীড়, মরুপথখ্রান্ত সেথা করিতেছে ভীড় II ৩/১২/৪০

রবীন্তানা

#### শান্তিনিকেতন

কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ প্রথমে লিখেছিলেন তাঁর ডায়রির একটি পাতাং পরে কপি করে নন্দলাল বসুকে দেন। এই চার ছত্রের কবিতাতেও মূর্টি পাঠ ও পাতুলিপির পাঠের মধ্যে কিছু প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। আদি গাঁ 'আগলিছে' ছলে 'আগলিয়া' ছিল এবং 'সে গোপন কক্ষে জানি' ছলে ছি 'জানি সে গোপন কক্ষে'।

লিক্সীর জন্মদিনে স্থৃটিত এই কবিতাকুসুমটি নন্দলালের প্রতি গুরুট রবীজনাথের শেব প্রীতি-অর্থ্য এবং অশেব আলিবমত্র।

## গান্ধীজি ও নন্দলাল

#### মনোরঞ্জন গুহ

ানো মহৎ কীর্তির সামনে দাঁড়ালে আমাদের ভাবতে ইচ্ছা করে যে ।
তি ভিনিও মহৎ অর্থাৎ মানুষ হিসাবে মহৎ, যদিও মানুষ হিসাবে চরিত্রের এবং তাঁর কীর্তির মহন্ধকে এক মাপকাঠি দিয়ে বিচার না ভাজগতের বছদিনের অভ্যাস । কবি, শিল্পী, বেজ্ঞানিকদের সম্বন্ধেও ।
থাই নেই, এমনকি তত্মজ্ঞান-ব্যাখ্যাতার কৃতিত্ব বিচারের সমমেও 
দীবন বা চলতি কথায় যাকে নৈতিক চরিত্র বলা হয় তার সঙ্গের দুখার রেওয়াজ উঠে গেছে বলেই হয় । কেবল নীতি বা ।র যিনি বৃত্তি হিসাবে নিয়েছেন তাঁর সম্বন্ধেই লোকে খেটাজ করে ।
কমন । যে ক্ষেত্রেই হোক প্রতিভার বিচার কেবল সেই ক্ষেত্রেই ।গী মাপকাঠি দিয়ে করতে হবে । কবি যদি ধর্ম বা নীত্তি নিয়ে কবিত্ব তাহলেও তাঁর কবিকৃতির বিচার কবিত্বের মাপকাঠি দিয়েই করতে সেখানে তাঁর ব্যাক্তিগত জীবন নিয়ে টানাটানি অবান্ধর ।

সেখানে তার ব্যাপ্তিগত জাবন নিয়ে চানাচান অবাস্তর।
র মানে প্রতিভা স্বজ্ঞাত এবং স্থ স্থ ক্ষেত্রে স্বপ্রধান ক্ল একটির সঙ্গে

ফটির মিল বা সঙ্গতি দাবি করা যায়না । আর পাঁচজলের মতো কবি

মীকে দৈনন্দিন জীবনে সমাজস্বীকৃত ধর্ম বা নীতির আন্প্রভায় থাকতে

যেতে পারে কিন্তু তাঁদের সৃজন প্রতিভার অনন্যপেক্ষ

— autonomy মানতে হয় কারণ বাস্তব জগৎ সাক্ষা দিছে যে

যেলে স্বীকৃত শিল্পের স্রষ্টার ব্যক্তিগত জীবন সাধারণ আর্থে মহৎ বলা
না ।

বুও মনে হয় হয়তো এটাই শেষ কথা নয়। বিজ্ঞান বেমন এমন সূত্রের অন্তেষণ করছে যার দ্বারা বিশ্বের যাবতীয় শক্তির বিভিন্নতা ত হবে তেমনি ভাবজগতেও বোধহয় মানুষের একটি একসূত্রী ied field"-এর চিরস্তন সন্ধান চলছে। তারই জন্যে বোধহয় সত্য-শিব-সুন্দরের যুগপৎ একাধারী কল্পনা । মানুষের মন এমন একটা স্তরে পৌছতে চায় যেখানে যা সত্য তাই শিব ও সুন্দর হবে, শিব যা তাই সত্য ও সুন্দর হবে, সুন্দর যা তাই সত্য ও শিব হবে । এই তিনের একটি অম্বিতীয় প্রতিষ্ঠাভূমি আবিষ্কারের চেষ্টা মানুষ করছে । অসাধারণ সাধক বিশেষের চিত্তে তার উপলব্ধি হয়ে থাকলেও তা সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতার বস্তু হয়ে ওঠেনি যদিও এটা সাধারণ মানুষেরও চির আকাক্তকার বস্তু যে শিল্পীর ব্যক্তিগত চরিত্র ও তার সৃষ্টির মহন্ত এক রেখায় মিলে যাবে ।

তার জন্যে আমাদের সত্যের মাপকাঠি শিবের মাপকাঠি সুন্দরের মাপকাঠি প্রত্যেকটাই হয়তো আরও বিবর্তনসাপেক। সেই বিবর্তনের ভিতর দিয়ে মানুবের-moral sense-নৈতিক চেতনার সঙ্গে মানুবের aesthetic ideal-নান্দনিক আদর্শের পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়তো একদিন সম্ভব হবে। কোনো মহৎ শিল্পকৃতির সঙ্গে শিল্পীর জীবনের মিল দেখলে আমাদের মন যে বিশেষভাবে খুশি হয়ে ওঠে সেটা বোধহয় এই আশারই ইন্সিত।

শিল্পী নন্দলালের শিল্পকৃতি এবং মানুষ নন্দলালের ব্যক্তিগত জীবনযাগ্রার মধ্যে এরাপ মিলের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ শ্পিনোজার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে লেখেন: "ম্পিনোজা ছিলেন তত্বজ্ঞানী, তাঁর তত্ত্ববিচারকে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় থেকে স্বতন্ত্র করে দেখা যেতে পারে তবে যদি মিলিয়ে দেখা সম্ভব হয় তাঁর রচনা আমাদের কাছে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ....তাঁর সত্য সাধনার যথার্থ স্বর্পটি পাওয়া যায়, বোঝা যায় কেবল তার্কিক বৃদ্ধি থেকে তার উদ্ভব নয়, তাঁর সম্পূর্ণ স্বভাব থেকে তার উপলবধি ও প্রকাশ।



"শিল্পকলার রসসাহিত্যে মানুষের স্বভাবের সঙ্গে মানুষের রচনার সম্বন্ধ বোধ করি আরো ঘনিষ্ট। সব সময়ে তাদের একত্র করে দেখবার সুযোগ পাইনে। যদি পাওয়া যায় তবে তাদের কর্মে তাদের অকৃত্রিম সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হতে পারে। স্বভাব কবিকে স্বভাব শিল্পীকে কেবল যে দেখি তাদের লেখায়, তাদের হাতের কাঞ্চে তা নয়, দেখা যায় তাদের ব্যবহারে, তাদের দিন্যাত্রায় । তাদের জীবনের প্রাতাহিক ভাষায় ও ভঙ্গীতে। ...নিকটে থেকে নানা অবস্থায় মানুষটিকে ভালো করে জানবার সুযোগ আমি পেয়েছি। এই সুযোগে যে মানুষটি ছবি আঁকেন তাকে সম্পর্ণ শ্রদ্ধা করেছি বলেই তাঁর ছবিকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতে পেরেছি। এই শ্রদ্ধায় যে দৃষ্টিশক্তি দেয় সেই দৃষ্টি প্রত্যক্ষের গভীরে প্রবেশ করে।

"আটিস্টের স্বকীয় আভিজাতোর পরিচয় পাওয়া যায় তার চরিত্রে তার জীবনে । আমরা বারম্বার তার পরিচয় পেয়ে থাকি নন্দলালের স্বভাবে । প্রথম দেখতে পাই আর্টের প্রতি তাঁর সম্পর্ণ নির্লোভ নিষ্ঠা । বিষয় বন্ধির দিকে যদি তাঁর আকাঞ্জ্ঞার দৌড থাকত, তাহলে সেই পথে অবস্থার উন্নতি হবার স্যোগ তাঁর যথেষ্ট ছিল। প্রতিভার সাচ্চা দাম যাচাইয়ের পরীক্ষায় ইন্দ্রদেব শিল্পসাধকের তপস্যার সম্মথে রজত-নুপুর-নিরূপের মোহজাল বিস্তার করে থাকেন, সরস্বতীর প্রসাদস্পর্শে সেই লোভ থেকে রক্ষা করে দেবী অর্থের বন্ধন থেকে উদ্ধার করে সার্থকতার মুক্তি বর দেন। সেই মক্তিলোকে বিরাজ করেন নন্দলাল, তাঁর ভয় নেই।

"তাঁর স্বাভাবিক আভিজাত্যের আর একটি লক্ষণ দেখা যায় যে তাঁর অবিচলিত ধৈর্যা। বন্ধর মথের অন্যায় নিন্দাতেও তাঁর প্রসন্নতা ক্ষণ্ণ হয়নি দেখেছি । যারা তাঁকে জানে, এমনতর ঘটনায় তারাই দঃখ পেয়েছে, কিন্ত তিনি সহজেই ক্ষমা করেছেন। এতে তাঁর অন্তরের ঐশ্বর্য সপ্রমাণ করে। শিল্পী ও মানষকে জড়িত করে আমি নন্দলালকে নিকটে দেখেছি। বৃদ্ধি হৃদয় নৈপুণা অভিজ্ঞতা ও অর্ন্ডদৃষ্টির এরকম সমাবেশ অল্পই দেখা যায় ।"

शाकी-नमलाल সম্পর্কের প্রসঙ্গে মান্য নন্দলাল ও শিল্পী নন্দলালের মধ্যে এই চারিত্রিক মিলের উল্লেখ গোডাতেই করে নেওয়ার প্রয়োজন বোধ হয় আছে কারণ যদি এই মিল না থাকত তাহলে উভয়ে পরস্পরের প্রতি অতটা আকষ্ট হতেন কিনা সন্দেহ। উভয়ের চরিত্রের কতকগুলি গুণের মলগত সমতা ছিল। তার কিছুটা স্বভাবন্ধ কিছুটা নন্দলালের গঠনে গান্ধীজির প্রভাবজনিত । নন্দলালের ব্যক্তি ও শিল্পী জীবনের উপর তিনটি প্রভাবের কথা বলা হয়। তার একটি গান্ধীজি। অপর দটি-রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ এবং রামকষ্ণ-বিবেকানন্দ। এই তিন প্রভাবের কোনোটিই কেবল শিল্পী জীবন অথবা কেবল ব্যক্তিগত জীবনের সহিত সম্পর্কিত একথা বলা যায় না। প্রত্যেকটি নন্দলালের ব্যক্তিগত ও শিল্পীজীবনকে স্পর্শ করেছে যদিও তার মধ্যে তারতমা ছিল। স্বর্গত শিল্পী বিনোদবিহারী মথোপাধ্যায় বলেছেন যে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ নন্দলালের জীবনের ১৯৩০—১৯৫০ দশকের সব চেয়ে বড়ো ঘটনা ("the most significant event of Nandlal's life between 1930 and 1940 was his meeting with Mahatma Gandhi.") ৷ বিনোদবিহারী অবশা একথা নন্দলালের শিল্পকর্মে নবরূপ প্রকাশের দিক থেকে বলেছিলেন । কিন্তু ব্যক্তি নন্দলালের উপর গান্ধীজ্ঞির প্রভাব অনেক আগে থেকে এবং সে-প্রভাবের চিহ্ন শিল্পী নন্দলালের আচরণেও ফুটে উঠতে দেখা গিয়েছিল।

নন্দলালের জীবন আদ্যন্ত দেশপ্রেমে ভরপুর ছিল। স্বদেশী আন্দোলন তাঁর কৈশোর ও যৌবনের ঘটনা। বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগের প্রমাণ নেই তবে বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি ও সময় সময় সাহায্য দানের প্রমাণ আছে। ভগিনী নিবেদিতার প্রবল প্রভাবের ছারা नमलात्नत भिद्यी कीवन ও वाकि कीवन উভয়ই म्मिक श्राहिन। রামকষ্ণ-বিবেকানন্দ থেকে যে বিশেষ আধ্যাত্মিক ভাব ও ভারতপ্রেম নানাধারায় প্রবাহিত হয়ে নন্দলালের জীবনে প্রবেশ করে তার একটি ধারা এসেছিল ভগিনী নিবেদিতার ভিতর দিয়ে। (সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর আর একজনের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম লাতা মহেন্দ্রনাথ দত্ত যাঁর সংস্পর্শে এসে তাঁর শিল্প ও ধর্মভাবনার 🕏 ঘারা নন্দলাল প্রভাবিত হয়েছিলেন।). তারপর গান্ধীজ্ঞির অসহযোগ ্ট আন্দোলন এসে নন্দলালকে একটা নৃতনভাবে প্রবন্ধ নাড়া দিল।

এক্ষেত্রেও দেশপ্রেমের ডাকের ভিতর এমন একটা আধ্যাদ্মিকভাবের স মেশানো ছিল যে তাকে ধর্মের। ডাকও বলা যায় । স্বদেশী আন্দোলনে ভিতরেও এ ভাবটা ছিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীতে যেন ধর্ম ও সভাজি দেশপ্রেম মূর্তি ধরে চোখের সামনে এসে দাঁড়াল। নন্দলাল অভিভ হলেন, গান্ধী চরিত্রের মহিমায় তিনি বিমোহিত হলেন, জীবনান্ত পর্যা বিমোহিত ছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের রাজনৈতিক দিকটাও তাঁকে অবিচলি থাকতে দেয়নি। নন্দলালের দ্বিতীয়বার অর্থাৎ পাকাপাকিভাবে ইনিয়া সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর কাজ ছেড়ে শান্তিনিকেডা কলাভবনে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তের পিছনে রবীন্দ্রনাথের ব্যাকল আহা ছাড়া আর একটি শক্তির ক্রিয়াও ছিল। প্রথমবার ১৯১৯ সাত্তে শান্তিনিকেতনে যোগ দেওয়ার কিছকাল পরে গুর অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালতে আবার কলকাতায় ডাকলেন। নন্দলাল শান্তিনিকেতন ছেডে আস চাননি কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ যখন রবীন্দ্রনাথকে এই বলে চাপ দিতে লাগলে যে নন্দলালকে না পেলে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আ চালানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব হচ্ছে তখন রবীন্দ্রনাথ নন্দলালকে ছেডে দিয়ে বাধা হন। নন্দলাল কিন্তু শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যোগ রেখে চলতে লাগলেন। তিনি প্রতি সপ্তাহ শেষে শান্তিনিকেতনে চলে আসতেন, আবাং সোমবার কলকাতায় ফিরে আর্ট সোসাইটির কাজে লাগতেন। এব বছরের ওপর এভাবে চলল । পরে কিছ কথা ওঠে-নন্দলাল প্রতি সন্মাহ শান্তিনিকেতনে যান, অনেক সময় সোমবার যথা সময়ে ফিরতে পারেন ন ইত্যাদি নিয়ে। নন্দলাল তখন সোসাইটির কাজ ছেডে দিয়ে পরোপঃ শান্তিনিকেতনের কর্মী হতে মনস্থ করলেন।

কিন্তু এই সিদ্ধান্তের পিছনে আরো একটি বড়ো প্রেরণা ছিল নন্দলালের মন তখন গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনের দ্বার আন্দোলিত : ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট মুখ্যত সরকারী টাকায় চলত । সরকারী টাকায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে জীবিক। অর্জন তখন নন্দলালের একটও ভালো লাগছিল না। প্রতিমা দেবী লিখেছেন: "তিনি যখন আমার মামার কাছ থেকে আর্ট স্কল ছেডে শান্তিনিকেতনে আসবার অনুমতি চাইলেন তখন অবনীন্দ্রনাথ প্রথমে মত **मिएठ शास्त्रम मि. शास्त्र अंतरमार्वे अमार्तार्य ताकी शामन । मन्मनान**वार তখন গান্ধীজির স্বদেশী কাজের অনপ্রেরণায় অনপ্রাণিত হয়েছিলেন সেই জন্যে গবর্নমেন্টা আর্ট স্কুলের কাজ করবেন এটা তাঁর মনোমং হচ্ছিল না এবং স্বাধীন ভাবে গুরুদেবের প্রেরণায় নতন আদর্শের মধ্যে **ाँ**त ठिजकमात काष्ट्र करायन এই जाँत ইচ্ছा। সেই कातागर মনে ३३ তিনি কলকাতা ছেড়ে আশ্রমের শান্তিময় জীবনে ফিরে আসবেন স্থি

কিন্তু শান্তিনিকেতনে এসেও নন্দলালের মনের অস্থিরতা সম্পর্ণ দর হল না। অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ-এ তাঁর মন তখনও আন্দোলিত। এমন সময় অন্যমনস্ক হবার একটা উপলক্ষ এবং সুযোগ উপস্থিত হল। সেই সময়ের কথা নন্দলাল লিখেছেন : "১৯২১ সাল । শান্তিনিকেতে কাজ নিয়ে স্থির হয়ে বসার চেষ্টা করছি। কিন্তু সারা দেশময় রাজনৈতিক তোলপাড় চলছে। তাতে আমার মনও বেশ বিক্ষিপ্ত। এমন সময় একটা অপ্রত্যাশিত আমন্ত্রণ এল গোয়ালিয়র রাজ দরবার থেকে-ভগ্নোন্মখ বাং গুহার ভিত্তি চিত্রগুলি কপি করার আমন্ত্রণ । আমার তখনকার মানসিক অবস্থার পক্ষে কাজ এবং পারিপার্শ্বিকের এরূপ একটা সাম<sup>রিক</sup> পরিবর্তনের সুযোগলাভের খুবই প্রয়োজন ছিল।"

বাঘ গুহার ভিত্তিচিত্র কপি করার কাজ পেয়ে অসহযোগ আন্দোলনজনিত মনের উত্তেজনা প্রশমিত হল। কিন্তু গান্ধীঞ্জির নেড়া এবং নৈতিক আদর্শের প্রতি নন্দলালের শ্রন্ধা অটুট রইল, কোনোদিন ড এতটুকু ক্ষুব্ধ হয়নি। শান্তিনিকেতনে যাঁরা অসহযোগ আন্দোলনে অঙ্গীভৃত রচনাত্মক কর্মসূচির যথাসম্ভব রূপায়ণের চেষ্টা করেছিলেন তাঁগে মধ্যে নন্দলাল ছিলেন। সূতাকাটা, গ্রাম সাফাই, আর্ড সেবা এসব কার্জে নন্দলাল উৎসাহী নায়ক ছিলেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে কতকগু<sup>নি</sup> চারিত্রিক গুণে গান্ধীজির সঙ্গে নন্দলালের মিল ছিল। কী আচার ব্যবহা<sup>ত্ত</sup> কী পারিপার্থিক রচনায় পরিচ্ছনতা ও শৃত্বলা রক্ষার দিকে গান্ধীজির মর্গে নন্দলালের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল এবং সেজনা স্বহন্তে স্বরক্ষ কাজ কর্তে প্রস্তুত ছিলেন।

একবার সেবাগ্রামে গান্ধীন্ধির সঙ্গে আর্ট সম্বন্ধে নন্দলালের যে কথাবার্তা হয় তার একটি মনোজ্ঞ বিবরণ নন্দলাল রেখে গেছেন। ওয়ার্ধার নিকটবর্তী গ্রামের একটি মন্দির মেরামত করিয়ে তাতে नमनानक पिरा किছू ভिত্তिठित औकिरा तिथग्रात देखा यम्नानान বাজাজের হয়। গান্ধীজি নন্দলালকে মন্দিরটি দেখে আসতে বলেন। নন্দলাল মন্দিরটির অবস্থা দেখে এসে গান্ধীজিকে বলেন যে ওটি মেরামতের অযোগ্য । নন্দলাল লিখেছেন : "এই আলোচনাকালে গান্ধীঞ্জি বললেন, 'তাহলে একটা নতুন মন্দির তৈরী করলে কেমন হয় ?' আমার মত সেই সময়ে যেমন ছিল আমি বললাম: 'অনেক মন্দিরতো রয়েছে, আর নতুন তৈরী করা কেন ,' আমার কথা শুনে গান্ধীজি বেশ কিছুক্ষণ

নক্ষণ আঞ্জন্ধ। খেলে ভারতে।ফরে সারা দেশ ঘুরে দেশের চেহারা লোকজনের অভ্যাস আচার ব্যবহার দেখে গান্ধীজির মনে হয়েছিল এবং তীর সঙ্গীদের প্রধান venger"-এর আড়ুদারের কাজ। শান্তিনিকেতনের সভা সমিতি ারাদিতে প্রবর্তিত আঙ্গিক সজ্জা আচার শৈলীর ভারতীয়তা ও দর্যে গান্ধীজি মুগ্ধ ছিলেন কিন্তু শান্তিনিকেতনের sanitation সম্পর্কে াজির যথেষ্ট দু**ল্টিন্ডা ছিল। গান্ধীজি**র প্রথম শান্তিনিকেতন দর্শনের ক বছর পরের কথা। কেউ একজন শান্তিনিকেতন দেখে যাবার পরে কাছে শান্তিনিকেতনের অন্যান্য খবরের মধ্যে গান্ধীজি জানতে চান nitation-এর অবস্থা কেমন দেখলে ? আগের চেয়ে কিছ উন্নতি ছে ?" কবি চিত্রকর প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্বতিচারণায় পাই ্সময়ে আশ্রম সম্মার্জনার জন্য প্রতি অমাবস্যা পূর্ণিমায় ছটি থাকত, লমেয়েদের ঝুড়ি ঝাঁটা নিয়ে নিজেদের বাসগৃহের কাছাকাছি এলাকা া করতে হত সেদিন। অনেক সময় মাষ্ট্রার মশাই িনন্দলাল ।। সঙ্গে গতেন, হাতে কলমে কাজ শেখাতেন। বিশেষ করে গান্ধী পুণ্যাহে। াকসময়ে গান্ধীজির প্রেরণায় শান্তিনিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের াবাসী শিক্ষক ও ছাত্রগণ ভূত্য নির্ভরতা পরিহার করে নিজেরা সব ৯ করার নিয়ম চালু করেন। সেটি অধিককাল স্থায়ী হয়নি। সেই হচেষ্টার স্মরণে আশ্রমে প্রতিবছর ১০ই মার্চ 'গান্ধী পুণ্যাহ' পালিত । সেদিন ভৃতাদের ছুটি। ] ও পৌষমেলার আগে আশ্রম পরিষ্কারের জে তিনি হতেন স্বেচ্ছাসেবকদের দলপতি। মাথায় গামছা বেঁধে ঝডি াদাল নিয়ে জঞ্জাল পরিষ্কার করার কাজে তাঁর মতো অক্লান্ত পরিশ্রম তে আমরাও পারতম না।"

গান্ধীজির মতো রোগী সেবার আগ্রহ নন্দলালের ছিল। সাঁওতাল মে দরিদ্রের কৃটিরে রোগীর পথা নিয়ে নন্দলালকে অনেক সময় যেতে থা যেত। সামনে কাউকে আওঁ বা বিপন্ন দেখলে নন্দলাল নিচেষ্ট কত পারতেন না। নিজের বিপদের কথা মনে থাকতনা। এক প্রচণ্ড ক্রমণকারী ক্রন্ধ মৌমাছির ঝাকের মধ্যে থেকে একটি বালককে চাবার জনো নন্দলালের আত্মভোলা দুঃসাহসের কাহিনী শান্তিনিকেতনে

অথচ নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা এই মানুষটির প্রকৃতিবিরুদ্ধ ল। একটা দুষ্টাস্ত : শান্তিনিকেতনের নৃত্য নাটক অভিনয় প্রভৃতির র্থক সাজসক্তা যার সৃষ্টি তাকে কিন্তু কোনো অনুষ্ঠানে কখনো সামনে াখা যেত না । খজলে হয়ত দর্শকদের মধ্যে পিছনের সারিতে তাঁর দেখা লত । পারতপক্ষে কোনো সভার সামনের দিকে তিনি বসতেন না। মজাদা লোকের কাছে যাঁর সান্নিধা স্প্রহনীয় ছিল তিনি নিজে অজ্ঞাত খ্যাত সাধারণ মানষের মধ্যে নিজেকে আদৌ বেমানান মনে করতেন া রবীন্দ্রনাথ নন্দলালের যে "স্বাভাবিক আভিজ্ঞাতোর" কথা বলেছেন টিকে তার আর একটি লক্ষণ বলা যায়। কোনো মানুষকে যেমন ছোটো াবতেন না তেমনই অতি সামান্য ক্ষুদ্র বস্তুও তাঁর কাছে তৃচ্ছ ছিল না। াধারণ মানুষের চোখে যা মূল্য হীন এমন সব ক্ষুদ্র "অকেজো" জিনিস ডিয়ে আনতেন। শিল্পীর হাত লাগবার পরে বোঝা যেত সেগুলির মধ্যে ो ছিল যা আমরা আগে দেখতে পাইনি। কৃদের মধ্যে মহৎ সম্ভাবনার ন্ধান পাওয়ার অর্ন্ডদৃষ্টি নন্দলালের ছিল এবং তাকে প্রত্যক্ষে ফুটিয়ে তালার কৌশলও তিনি জানতেন। এ-বিষয়েও স্ব স্ব ক্ষেত্রে গান্ধীজির ক্রে নন্দলালের মিল ছিল।

ফ্যাসান বলেই কোনো জিনিসকে মানা বা আদর করা গান্ধীজির ধাতে হল না । যে-বিষয়ে নিঞ্চে যতটুকু বুঝেছেন বিরুদ্ধ প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত গতে অটল থাকতেন কিন্তু নিজের জ্ঞান বা অনুভূতির বাইরে কোনো ম্থা বলতেন না। নন্দলালকে গান্ধীজি তৎকালের ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ চত্রশিল্পী বলে মনে করতেন। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে গান্ধীজির কি गेरम्बत ७गा७ग विठारतत क्रमण हिम ? हिम । व्यत्नक कामठात বিলাসীদের চেয়ে হয়ত বেশীই ছিল। গান্ধীজ্ঞির নিজের কথা : ঈশ্বর भाभारक निम्न त्राठनात मंख्य (मननि क्षिष्ट् निम्नदाध-"sonse of art" मेरग्रद्धन ।

গান্ধীক্ষির এই দাবির পক্ষে শিল্পী নন্দলালের সাক্ষ্য আছে। লখেন্টা শিল্প প্রদর্শনী সাজানোর ভার গান্ধীজি নম্মলালকে দেন। গান্ধীজির সঙ্গে নন্দলালের ঘনিষ্ঠতার সেই থেকে শুরু। সেই সময়কার কথা নন্দলাল



ডাতি অভিযান (রঙিন টেলেরা, মার্চ ১৯৩০)

লিখেছেন : "লোকেরমুখে শুনতাম যে আর্ট সংক্রান্ত ব্যাপারে গান্ধীজির विराय উৎসাহ নেই। আমি দেখলাম এ ধারণা সম্পূর্ণ ভূল। লক্ন্যো প্রদর্শনীর প্রত্যেকটি ছবি তিনি অতি মত্নের সঙ্গে খুটিয়ে দেখেছেন এবং শিল্প সমাজদারের চোখ দিয়েই দেখেছেন।" গান্ধীজি প্রতিদিন প্রদর্শনীতে আসতেন এবং অনেকক্ষণ থাকতেন। এক একটা ভাল ছবির সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতেন। প্রদর্শনীর হলটির অলংকরণের উপাদান ছিল অতি সাধারণ জিনিস-বাঁশ, খড়, কাঠ । গান্ধীজি চমৎকৃত । শিল্পীরা অনুভব কবলেন তাঁদের উপাদানরুচি ও সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে গান্ধীজির সম্পূর্ণ মনের মিল হয়েছে। এই প্রসঙ্গে নন্দলাল গান্ধীজির তীক্ষদৃষ্টি ও সৃন্ধ সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। প্রদর্শনী সাজানো সম্পূর্ণ হয়েছে, খুটিনাটি সব কিছু সারা । খোলার আগে গান্ধীঞ্জি দেখতে এসেছেন। হলে টেবিলের নিচে একটা বালতি পড়ে রয়েছে, কারো খেয়াল হয়নি। কিন্তু গান্ধীজির দৃষ্টি এড়ালো না, তিনি ঘরে চুকেই বললেন, "বালভিটাতে কি হলের সৌন্দর্য একটু ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না ?" বলাবাছলা তৎক্ষণাৎ বালতিটাকে সরিয়ে ফেলা হল।

১৯৩০-৫০ দশকের সব চেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা তা বোধ হয় তিনি বিশেষ করে নন্দলালের হরিপুরা প্রাচীর চিত্র ( Haripura posters ) নামে খ্যাত ছবিগুলির কথা মনে করেই বলেছেন।

লখনৌ কংগ্রেস ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হয়। তার বেশ কিছু দিন আগেই নন্দলাল ওয়াধায় গিয়ে গান্ধী**জির সঙ্গে** দেখা করে গান্ধীজি কী চান তার একটা ধারণা নিয়ে আসেন । <mark>তার পরে লখেনী গিয়ে</mark> কংগ্রেসে-জায়গা দেখে প্রদর্শনীর স্থান নির্ধারণ করে বাইরে টিন দিয়ে ঘেরার ব্যবস্থা করে কলকাতায় ফিরে আসেন। সঙ্গে বিনোদবিহারী ও প্রভাত মোহন ছিলেন। কংগ্রেসের জন্য কাজে **নন্দলাল কলাভবনে**র কয়েকজন ছাত্র-সহকর্মীকে সঙ্গে নিতেন। এদের মধ্যে বিনোদবিহারী, विनासक মাসোজি, প্রভাতমোহন, বিশ্বরূপ বসু, <del>অরুণাচলম পেরুপল</del>, সুখময় মিত্র প্রভৃতি থাকতেন। সকলেরই প্রত্যেকবার নন্দলালের সঙ্গী হবার সুযোগ হত না । পেরুমল বোধহয় তিন কংগ্রেসেই নন্দলালের সঙ্গী ছিলেন। নন্দলালের হাত লাগায় লখেনী কংগ্রেসের রূপসজ্জা যে ভারতীয় ভাব ও সুরটির প্রকাশ পেল আগের কোনো কংগ্রেসে জনসাধরণের তা অনুভবের সুযোগ হয় নি । প্রদর্শনীটিকে আদি যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতীয় কারু ও চারু শিল্পের একটি ধারাবাহিক প্রদর্শনীর রূপ দেওয়া হয়। প্রদর্শনী সংগঠনের সমস্ত ভার নন্দলাল ও তাঁর সহকর্মীরা নেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নানা ধনীগৃহ, রাজরাজড়ার প্রাসাদ এবং অন্যান্য সংগ্রহশালা থেকে ছবি জোগাড় করা হয় ৷ শান্তিনিকেতন কলাভবন থেকে অজন্তার রঙ্গিন কপি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শিল্পী যামিনী রায়কে দিয়ে অনেকগুলি বড়ো বড়ো পট আঁকিয়ে নেওয়া হয়। সেগুলি দিয়ে প্রদর্শনীর বাইরের দেয়াল ঢেকে দেওয়া হয়েছিল। সমকালীন চিত্রকরদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, অসিত হালদর, মুকুল দে, মাসোজি প্রভৃতির ছবি ছিল। ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের নমুনা বিশেষ সংগ্রহ করা সম্ভব না হওয়ায় বহু ফটোগ্রাফ কালানুক্রমে সাজিয়ে রাখা হয়।

এই শিল্প প্রদর্শনী সম্বন্ধে গান্ধীজির অসাধারণ উৎসুকা ছিল এবং যাতে নন্দলালের কান্ধে কোনো প্রকার ব্যাঘাত না ঘটে সেদিকে তিনি প্রথম দৃষ্টি রেখেছিলেন। প্রায় প্রতাহ গান্ধীজি প্রদর্শনীর কান্ধ দেখতে এসে অনেকক্ষণ থাকতেন এবং মনোযোগ দিয়ে ছবি দেখতেন একথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রদর্শনী খোলার দিন (২২ মার্চ) গান্ধীজির উদ্বোধনী বক্তৃতার এক অংশের (১৯৩৬ সালের ৪ঠা এপ্রিলের "হরিজন" পত্রিকার ইংরেজি থেকে) অনুবাদ : "প্রদর্শনীর সকল বিভাগের, এমন কি একটি বিভাগেরও সমাক্ বর্ণনা আপনারা আমার কাছ থেকে আশা করবেন না, আমার পক্ষেতা করা সম্ভব নয় । শুধু বলতে পারি যে আপনারা যেখানে বসে আছেন সেখান থেকে প্রদর্শনী গৃহের দিকে তাকালেই তার ভিতরটার কিছু আভাস পাবেন । সামনে দেখুন কোনো বিজয় তোরণের সমারোহ নেই কিছু দেয়ালের অলঙ্করণ দেখুন কী সহজ সুন্দর কী সুকুমার । একাজ শান্তিনিকেতনের বিখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসুর এবং তার সহকর্মীদের । তারা চাক্ষ শিল্পের প্রতীকে আমাদের কার্ক্ষ শিল্পের সতাকে আপনাদের কার্ছ প্রতাক্ষ করে তুলেছেন । আর আপনারা যখন ভিতরে আট গ্যালারি দেখবেন তখন আমার মতো আপনাদেরও ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে কাটাতে ইচ্ছা করবে।"

পরের সপ্তাহের (১১ই এপ্রিলের) "হরিজন" এও প্রদর্শনী সম্পর্কে দীর্ঘ উল্লেখ ছিল, তাতেও নন্দলাল ও তাঁর সহকর্মীদের কাজের ভূয়সী প্রশংসা ছিল।

১৯৩৫ সালে কোনো কংগ্রেস অধিবেশন হয় নি, ১৯৩৬ সালে দুবার হয়। মার্চ মাসে লখেনীতে হল, ডিসেম্বরে ফৈজপুরে। লখ্নীতে প্রধানত শঙ্কা প্রদর্শনী সংগঠনের ভার নন্দলালের উপর ছিল। ফেজপুরে শুধু প্রদর্শনী নয় কংগ্রেস নগর (ফেজপুর কংগ্রেস নগরের "তিলকনগর" শমকরণ হয়) তৈরীর অনেকটা ভারও নন্দলালকে দিতে চাইলেন। গৃন্ধান্তি নন্দলালকে লিখলেন, "কিছুটা পাবার পর্বে হৃদয় এখন সবটা প্রতে দেখা করতে লিখলেন। উত্তরে নন্দলালকে সেবাগ্রামে এসে তার বারে দেখা করতে লিখলেন। উত্তরে নন্দলাল লিখলেন যে তিনি চিত্রকর ্থান, তিনি তো স্থপতি নন, সুতরাং গান্ধীন্তি যে-কাজের ভার তাঁকে দিতে টি চান তার জন্য তিনি নিজেকে উপযুক্ত মনে করেন না। এর উত্তরে গান্ধীজি যা লিখলেন তার পরে নন্দলাল আর 'না' বলতে পারেন না। গান্ধীজি লিখেছিলেন, "আমি ওস্তাদ পিয়ানো-বাদক চাই না, যার আস্তরিক নিষ্ঠা আছে এমন একজন বেহালবিদেক হলেই আমার চলবে।"

সেবাগ্রামে পৌছলে নন্দলালকে মহাদেব দেশাই গান্ধীজির সঙ্গে দেখ করতে যে ঘরে নিয়ে বসালেন তার দুই কোণে দুই বিছানায় দুই রোগাঁ তারমধ্যে একজন হলেন মীরাবেন। গান্ধীজি তাঁদের ওষ্ধ খাওয়াচ্ছিলেন। নন্দলাল লিখেছেন: "আমি মহাত্মাজির বেশ কাড়েই বসেছিলাম, তাহলেও তিনি আমাকে তাঁর আরো কাছে এগিয়ে বসতে বললেন এবং বললেন ঘরে রোগী আছে, কথাবাতা নিচু গলায় চালাতে হবে।" গান্ধীজির সরল নিংসংকোচ মনখোলা ভাষা, তাতে বিন্দ্যাত্র দ্বিধার ভাব নেই, ফাঁকে ফাঁকে আশ্চর্য সুন্দর মৃদু হাসি। নন্দলাল অনুভর করলেন তাঁরও যেন মনের কপাট খুলে গেছে, তিনিও নিঃসংকোচে মনের কথা সব বলতে পারেন, যেন বলার দরকারও নেই, গান্ধীজি যেন 🗦 📑 মনের ভিতরটা দেখতে পাচ্ছেন, নন্দলালের বলার আগেই গান্ধীজি বুরু **নিয়ে উত্তর দিচ্ছেন**। ওঁদের কথাবাতা যখন চলছে একটি মার্কিন মিশনারী **যুবক এলেন। মিশনারী যুবকটি গান্ধীজিকে জিজ্ঞাসা করলেন** ঠার ধর্মবিশ্বাস কী এবং প্রশ্ন করলেন ভবিষাতে ভারতবর্ষের ধর্ম কী রূপ নেরে বলে গান্ধীজি মনে করেন ৷ গান্ধীজি রোগী দৃটির দিকে ইশারা করে বললেন, "সেবা করাই আমার ধর্ম, ভবিষাৎ নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না 🕆

গান্ধীজি নন্দলালকে ফৈজপুর দেখে আসতে বললেন, মহাদেব দেশাইকে বললেন যম্নালাল বাজাজকে অনুরোধ করতে সঙ্গে একজন লোক দিয়ে নন্দলালের ফৈজপুর যাওয়া আসার বাবস্থা করে দিতে ওদিককার কয়েকজন কংগ্রেস কর্মীদের কাছে পরিচয় পরিচয় করে দিতে ওদিককার কয়েকজন কংগ্রেস কর্মীদের কাছে পরিচয় পরিচয় করেছে করেছেলন। নন্দলালকে বিশেষ করে বিনোবাজির সঙ্গে পরিচয় করেছেলনে। বললেন, "তার সঙ্গে পরিচয় করে আপনি খুব আনন্দ পাবেন বিনোবা বিশ্বান, সাধু, ভক্ত। দেশের জনো সর্বতাগী।" ফৈজপুরে কংগ্রেসের ক্রপ্রথম পল্লী পরিবেশে অধিবেশন। এটা গান্ধীজিরই পরিকল্পনা দেলালকৈ র্মিয়ে দিলেন। "এই কংগ্রেস বিশেষ করে শ্লামবাসীদের জনো, সম্বরে মানুষের জনো নয়। এর পক্তন ও সন্ধিবেশ এমন হওয়া চাই যাতে গ্রামের মানুষের মনের সঙ্গে মিল থাকে। আমের কারিগুর এবং সহজপ্রপা গ্রামীণ উপাদনে দিয়ে এর নির্মাণ ও সাজ-সজ্জার বুবেস্থা করতে হবে। এর জনা কংগ্রেস কর্মীদের যাব কারে যে-সাহায্য চাইবিন পাবেন। আমি যা চাই ঠিক তা-ই আপনি সৃষ্টি করতে পারেন এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।"

নন্দলাল গান্ধীজির আশা যোল আনা পূর্ণ করেছিলেন : "তিলকনগর" সৃষ্টিতে নন্দলালের কৃতিত্বের উচ্ছসিত প্রশংসা গান্ধীজি করেন। গান্ধীজি বক্ততার একাংশ (১৯৩৭ সালের ২রা জানুয়ারীর "হরিজন" পত্রিকার ইংরেজি থেকে অনুবাদ) :- "এখানকার (তিলকনগরের)বাবস্থাদির কৃতিত্বের দাবি স্থপিত শ্রীযুক্ত মাহত্রের এবং শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর দুমাস আগে নন্দবাৰু যখন আমার আমন্ত্রণে সাড়া দিলেন তখন আমি 🏄 চাই তাঁকে বুঝিয়ে দিয়ে তাকে রূপদানের ভার তাঁর উপর ছেড়ে দিয়েছিলাম। তিনি রূপদক্ষ শিল্পী, তাঁর সৃষ্টির শক্তি আছে। ঈশ্বর আমাঞ শিক্ষের বোধ ( Sense of art ) দিয়েছেন কিন্তু তাকে বাস্তবে প্রত্যক্ষীভূ করার হাতিয়ার দেন নি। ঈশ্বরের প্রসাদে নন্দবাবুর দুইই আছে প্রদর্শনীর শিল্পকর্মের দিকটার সমস্ত ভার নিতে তিনি স্বীকৃত হলেন সেজন্য আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে তিনি এখানে এটে আন্তানা গেড়েছেন যাতে নিজে দেখে শুনে সব কিছু করতে ও করাে পারেন। তার ফল দেখুন গোটা 'তিলকগনরটাই' একটা প্রদর্শনী হয়ে উঠেছে। আমি যেখানে প্রদর্শনীর দোর খুলতে যাচ্ছি প্রদর্শনী সে<sup>থান</sup> থেকেই শুরু হয় নি, শুরু হয়েছে 'তিলকনগর'-এর প্রবেশ দ্বার থেকে <sup>যার</sup> তোরণটি গ্রামীণ শিল্পের একটি চমৎকার সৃষ্টি। অবশ্য শ্রীযুক্ত মাহত্রেও আমাদের ধন্যবাদের পাত্র যিনি সমগ্র নগর পরিকল্পনাটির রূপায়ণ সম্পূর্ণ করে তুলতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আপনারা শ্বরণ রাখবেন 🙉 এখানে যা কিছু তৈরী হয়েছে সমস্তই স্থানীয় শ্রমিক ও স্থানীয় জিনিসপ मिरां नन्पवा**व् क**तिराहिन ।"

ফেন্ডপুরের বক্তৃতায় যে-ভাষায় এবং যে-উচ্ছাসের সঙ্গে গান্ধীর্তি নন্দলালের প্রতিভাকে অভিনন্দিত করেন ছাপা রিপোটে তার ইঙ্গিত মাত্র পাওয়া যায়। নন্দলালভক্ত যারা সে দিন উপস্থিত ছিলেন এবং আজ

জীবিত আছেন তাঁদের সেদিনের পূলকের অনুভূতি এখনও অবিশ্বত। তাঁদের ফৈঙ্কপুরের আরো দু একটা আনন্দ-স্মৃতির উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। প্রদর্শনীর আলয়ের মাঝখানের খুটিটা উপর দিকে ছাউনি ফুঁড়ে উঠেছিল। তার গোড়ায় চারদিকের খানিকটা জমিতে নন্দ্রলাল যথাকালে কিছু গম বুনে দিয়েছিলেন। প্রদর্শনী খোলার সময় যখন হল তখন খৃটির চারদিকের সেই জায়গাটুকু একটি সুকুমার সবৃদ্ধ আন্তরণে আবৃত হয়েছে। খুটির মাথার দিকে ছাউনিতে কিছুটা ফাঁক রাখা হয়েছিল। গান্ধীজি যখন প্রদর্শনীর উদ্বোধন করতে এলেন তখন সেই সবজ আন্তরণের উপর একফালি সোনালি রোদ এসে পড়েছে। গান্ধীজি চমৎকৃত।

ফৈঞ্জপুরে কংগ্রেস সভাপতিকে তিনজোড়া প্রকাণ্ড বলদে টানা "ঝলা" দিয়ে তৈরী এক রথে বসিয়ে শোভাযাত্রা হয় । তার আগে একদিন গান্ধীজি এসে নন্দলালকে বললেন, "দেখুন, আমার নাতনীস্থানীয়া একটি বালিকার সঙ্গে আমি একটা বাজি রেখেছি। আমি বলেছি আমি দুদিনের মধ্যে আপনাকে দিয়ে ঠিক সভাপতির রথের মতো একটি রথ-ভিনজ্ঞোড়া বলদ শুদ্ধ- তৈরী করিয়ে কংগ্রেসের হাতার মধ্যে রাখব, লোকে দেখবে। অবশ্য বলদগুলো খেলনার বলদ হবে কিছু আকারে আসল বলদের মতো হওয়া চাই।" নন্দলাল ও তাঁর সহযোগীদের ক্ষমতায় গান্ধীজির বিশ্বাস অমূলক ছিল না। বালিকার সঙ্গে বাজিতে গান্ধীজি হারেননি।

কর্মযোগী গান্ধীজির অপরের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেওয়ার ক্ষমতাও অসাধারণ ছিল। তিনি নিজেকে রেহাই দিতেন না এবং অপরের কাছে যা চাইতেন তা কখনও নিজের জন্য নয়। কড়া টাস্কমাস্টারের আসল জোর ছিল তাঁর অনাসন্তির জোর। তার সঙ্গে ছিল sense of এবং কৌতকপ্রিয়তা যার স্পর্শ ভরী কাজ হান্ধা করে দিতে পারত। গান্ধীজির কৌতকপ্রিয়তার মধ্যে কখনো কখনো নির্দেষ দুষ্টামি অর্থাৎ "ক্ষ্যাপানো" বা tease করার দিকে একটু ঝৌক যে থাকত না তা নয়। কিন্তু এত মিষ্টি এবং অস্য়াশুনা যে তার পরিণামাফল হাস্য ছাড়া কিছু হত না। গান্ধীজির কৌতৃকপ্রিয়তার মজাদার অনেক উদাহরণ নন্দলালের মথে শুনে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল গ্রন্থক করেছেন।

পরের বার (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮) গুজরাটে বরদৌলির নিকটবর্তী হরিপুরা গ্রামে কংগ্রেস হয় । তার তিন-চার মাস আগে বরদৌলিতে গিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে প্রাথমিক আলোচনাদি করার জন্যে নন্দলাল আমন্ত্রণ পেলেন। নন্দলালের শরীর তখন অসুস্থ ছিল। টেলিগ্রামে গান্ধীজিকে অসুস্থতার কথা জানিয়ে মাপ চাইলেন। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে নন্দলাল বরদৌলিতে গান্ধীজির কাছে হাজির। গান্ধীজি যুগপৎ আনন্দিত ও বিশ্মিত ৷ নন্দলাল গান্ধীজিকে জানালেন যে তিনি আশা করেননি অত তাড়াতাড়ি সৃষ্থ হয়ে উঠবেন। যেদিন সৃষ্থ বোধ করেছেন সেই দিনই বরদৌলি যাত্রা করেছেন। কয়েকদিন বরদৌলিতে থাকার পরে নন্দলাল হরিপুরায় গেলেন এবং চারপাশের লোকের বিশেষ কবে কৃষকদের জীবনযাত্রা নিরীক্ষণ করলেন কারণ কংগ্রেস মণ্ডপাদি এমন করে সাজাতে হয় যাতে তার সঙ্গে চারপাশের মানুষের জীবনযাত্রার সুর মেলে। ফিরে এসে গান্ধীজিকে বললেন যে তিনি তাঁর কাজ সম্বন্ধে ধারণা করে নিয়েছেন, কাঞ্চ শুরু করতে প্রস্তুত। গান্ধীজি বললেন, "না, আমি দেখছি আপনি এখনো সম্পূর্ণ সৃস্থ হননি, আপনার আরো কয়েকদিন বিশ্রাম আবশ্যক। আমার সঙ্গে সমুদ্রতীরে টিথলে চলুন না ?" গান্ধীঞ্জি নিজে किছুকাল পূর্ব থেকে অসুস্থ ছিলেন, রক্তের চাপ খুব বেড়েছিল। नम्मनान शाकीकित সঙ্গে টিথলে গেলেন। টিথলে नम्मनालের কোনো কাজ ছিল না। গান্ধীজী বুঝলেন দিনগুলি নম্মলালের একবেঁয়ে লাগছে। তিনি একদিন নন্দলালকে বললেন, "ছবি আঁকার জন্যে রঙ আনেননি বলে আপনি ছবি আঁকতে পারছেন না। মাটি দিয়ে চেষ্টা করে দেখুন না।" নন্দলাল ভাবলেন কথাটা মন্দ নয়। তিনি বিভিন্ন রঙ-এর মাটি সংগ্রহ করে পোস্টকার্ডে পোস্টারের স্টাইলে অনেকগুলি ছবি একেছিলেন।

টিথলের একটি ঘটনার কথা নন্দলাল তাঁর একখানা চিঠিতে লিখেছিলেন । সমুদ্রতীরে বেড়াতে এসে একদিন জুতো খুলে রেখে হাঁটতে হাঁটতে অনেকদুর চলে যান। কিছু সময় পরে ফিরে এসে দেখেন গান্ধীজি তাঁর জুতো পাহারা দিচ্ছেন। নন্দলালকে বললেন, "এইখানে তোমার জুতো রয়েছে।" সামান্য ব্যাপারেও কী তীক্ষন দৃষ্টি...পাছে খুঁজে পেতে অসুবিধা হয় বা অন্য কোনোভাবে খোয়া যায় তাই গান্ধীজি জ্বতো পাহারা **मिटक्न । नन्मनारमत তा मक्कारा प्राथा (३ँট । তারপর অনেকদিন পর্যস্ত** নন্দলাল জ্বতো পরা ছেডে দিয়েছিলেন।

नम्मलाल বলেছেন, "আমাদের কান্ডের বিষয়ে [ হরিপুরা কংগ্রেস সম্পর্কে বাপজীর নির্দেশ ছিল যে প্রদর্শনীর কাজ এমন হবে যে গ্রামবাসীরা রাস্তায় চলতে চলতে শিল্পীদের শিল্পকর্মের একটার পর একটা নমুনা দেখতে পাবে। তার মানে গোটা কংগ্রেস নগরটাকেই একটা প্রদর্শনীতে পরিণত করা আমাদের কাজ হবে। ৪০০ পট ধরনের ছবি এঁকে তাই দিয়ে আমরা কংগ্রেস নগরের তোরণগুলি এবং অন্য বাডিগুলি সাঞ্চিয়ে দিয়েছিলাম। অবশ্য ছবির একটা আলাদা প্রদর্শনীও ছিল। ছবিশুলি এমন করে সাক্ষানো হয়েছিল যাতে একদৃষ্টিতে দর্শক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চারুকলা-সংস্কৃতির একটা ধারণা পেতে পারে। গান্ধীজি যখন হরিপুরায় এলেন এবং তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনি এই বলে আমাকে সম্ভাষণ করলেন, "আচ্ছা, আপনি তাহলে এখনো বেঁচে আছেন।" এই শব্দ কটিতে আমার কাব্দের প্রতি তাঁর আদর ও আমার প্রতি প্রতি ভালোবাসার কী সৃন্দর প্রকাশ।"

আর্টের ইতিহাসে হরিপুরা কংগ্রেস স্মরণীয় হয়ে থাকবে Haripura Posters বলে খ্যাত নন্দলালের ছবিগুলির জন্যে । এই ছবিগুলির সংখ্যা নিয়ে একটু গোলমাল বোধ হতে পারে । নন্দবাবু নিজে প্রায় "৪০০" খানা পটের কথা বলেছেন। সূতরাং "প্রায় ৪০০" খানা আঁকা হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। এর মধ্যে নিশ্চয়ই মূল ছবির একাধিক কপিও ছিল যেগুলি নন্দলাল তাঁর ছাত্র-সহযোগীদের দিয়ে করিয়েছিলেন । কারণ সারা কংগ্রেস নগর সাজ্ঞাতে অনেক ছবির প্রয়োজন ছিল। হরিপুরা পোস্টার সম্বন্ধে বিনোদবিহারীর একটি বিশ্লেষণী প্রবন্ধে ছবির সংখ্যা ৬০ বলা হয়েছে। হতে পারে বিনোদবিহারী হরিপুরা পোস্টারের যে অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের এবং নন্দলালের আর্টের পক্ষে তার যুগান্তকারী তাৎপর্যের কথা ভেবেছেন ঐ ৬০ খানা ছবিকে তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে তিনি ধরে निয়েছিলেন । World Window ম্যাগান্ধিনের (Vol. I No.3) नन्ममान সংখ্যায় হরিপুরা পটের বিষয়বস্তুর উদ্রেখ সহ ৮১ খানি ছবির একটি তালিকা আছে। ভারতীয় গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে ছবির বিষয়বস্তু আহত হয়েছে। ছবিশুলিতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের জীবনযাত্রার আভাষ পাওয়া যায়। গান বাজনার জগতের (বীণাবাদক, বাউল ইত্যাদি) ১৬ খানা ছবি ; কুন্তিগীর, শিকারী, ডোম, যোদ্ধা প্রভতির ৮ খানা ছবি, গৃহপরিবার সম্পর্কিত (প্রসাধন, মায়ের কোলে স্তন্যপায়ী শিশু ইত্যাদি) ১৬ খানা ছবি ; গ্রামীণ কারিগরি সম্পর্কিত (ছুতোর, কামার, সতোকাটা, ধানভানা ইত্যাদি) ২২ খানা ছবি ; চিরাচরিত কাল্পনিক বিষয়ের (পরী, উড়ম্ব মানুষ ইত্যাদি) ৬খানা ছবি ; এবং জীবজন্বর ১৩ খানা ছবি। চিত্রগুলিতে প্রাণবন্ত কর্ম এবং সুকুমার বৃত্তি উভয় দিকের (গ্রামীণ জীবনই বেশি প্রতিবিশ্বিত হলেও ভারতীয় সমাজের সর্বস্তরের) জীবনের স্পর্শ পাওয়া যায়। ছবিগুলিতে নন্দলাল যেন গান্ধীজীর মনের কথা টেনে বার করে একে তাকে রূপ দিয়েছেন। ছবিগুলি সাধারণ মানুবের কাছে যেমন চিন্তাকর্ষক তেমনি বিদন্ধ শিল্পরসিকরাও এগুলির মধ্যে যথেষ্ট বৃদ্ধির খোরাক পাবেন। বিনোদবিহারী বলেছেন, "পরম্পরা ও বস্তুনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার অনবদ্য সংযোগ এই চিত্ররাজির সর্বত্রই বর্তমান। শিল্পী কোনো একটি বিশেষ প্রাচীন বা নবীন শিল্প আদর্শকে স্বীকার না করে সাময়িক মতিমেজাজ অনুযায়ী এই চিত্রগুলি রচনা করেন। রূপে বর্ণে প্রত্যেকটি ছবি ভিন্ন হয়েও হরিপুরা চিত্রাবলীর অন্তরে যে প্রবাহের ভাব সেটি রেখা ও উচ্ছল বর্ণের পরিমাণ ও অবস্থানের সাহায্যে সম্ভব হয়েছে । বিষয়নিরপেক্ষ রূপরঙের প্রবাহ থাকার কারণেই এই ছবিগুলিকে নন্দলাল রচিত ভিত্তি চিত্রের সগোত্রীয় বলা যায়।"

আর্ট সম্পর্কিত কোনো ব্যাপারে গান্ধীন্তির কাছে নন্দলালের মত সর্বাঞ্চণা ছিল। পুরীতে একবার কংগ্রেস অধিবেশন হবার কথা উঠেছিল, শেষ পর্যন্ত হয়নি। সেই সময়ে পুরী, কোণারক, ভূবনেশ্বরের মন্দিরে উৎকীর্ণ কামকলার মূর্তিগুলি নিয়ে কংগ্রেস নেতাদের দুশ্চিন্তা হয়। 👸 **ठिज्ञश्रम (मर्ट्स विस्मिनीता की ভाববে ? এकमरमत মত হम অন্ত**র मिरा ঢেকৈ চুনকাম করে দেওয়া হোক। একজন শিল্পপতি খরচ দিতেও রাজি 🗜 ছিন্তেন। এঁরা গান্ধীজিকেও প্রায় সম্মত করে ফেলেছিলেন। কিন্তু সম্মতি 🤾



जिकारणका : बरतामात्र कीर्किमन्तरतत किसिकित

ছিল। অবনীন্দ্রনাথ আর ভগিনী নিবেদিতার সনির্বন্ধ আদেশে। তিনি যেতে বাধা হন। এই যাত্রার অভিজ্ঞতা কিন্ত জীবনভোর তিনি ভূলতে পারেননি। কারণ এই প্রথম এমন কাজ দেখলেন যা আকারে এবং সুজনসংবেদে তার আগেকার অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে গেল । এত বড, এমন গভীর, সৃন্ধ কুশলী কাজ তিনি আগে দেখেননি। বস্তুত দেশীয় শিল্পকলার ভাষার সংকেত খনন করা তাঁর মতো যাঁদের একান্ত বাসনা, তাঁদের কাছে অজন্তা এক মহা অভিধান বলে মনে হবেই। তার ব্যাপ্তি, আকার, সৃক্ষতা জীবনবোধ এবং কচির সাংস্কৃতিক উৎকূর্য- সবই অভিভূত করবে এতো অজ্ঞানা নয়। লেডি হ্যারিংহামের মতো একজন শিল্পবোদ্ধা অজন্তার রহসা নন্দলালের কাছে তলে ধরলেন। তিনি ফ্রেস্কো এবং টেম্পেরার বিশেষত্ব তাঁকে বোঝালেন। টেম্পেরার বিষয় নন্দলাল অবশ্য ঈশ্বরীপ্রসাদের কাছে একটা ধারণা পেয়ে থাকবেন' এবং তিববতী টাংকা এবং ভারতীয় অণুচিত্র (মিনিয়েচার) আট স্কলে এবং ঠাকুরবাড়িতে তাঁর না দেখার কথা নয় । কিন্তু অজন্তায় গিয়ে তাঁর এই অভিজ্ঞতায় একটা বড রকমের অদলবদল ঘটলো। এতদিনের অভান্ত ধোয়া ছবির আবছা রোমেন্টিক আবেশ থেকে যেন সরে এলেন তিনি। তাঁর রঙ হল অধিকতর সদর্থক, রেখা হল আরও নিশ্চিত এবং রচনার গড়ন হল কাজের । ভিত্তিচিত্র আঁকার সুযোগ পেলেন এরও বহু পরে, বসু বিজ্ঞান মন্দিরের দেওয়াল চিত্রিত করার সময় (১৯১৭), যেন চেষ্টা করলেন, সাফলোর বিষয় মাথা না ঘামিয়ে, অজস্তার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে। এমন কি তাঁর ছোট কাজেও ভিন্তিচিত্রের বৈশিষ্ট্রের ছাপ পড়েছে।

সকলেই এখন জানেন যে, রবীন্দ্রনাথ ১৯১৬ সালে জাপানে গিয়ে সেখানকার\শিল্পকলার পরিবেশ দেখে একাধিক কারণে মুগ্ধ হন'। জাপানীদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে শিল্পের স্পর্শ যে রুচিশীল আবহের সৃষ্টি ৰু কারেছে তা দেখে খুবই আনন্দ পেয়েছিলেন। তিনি দেখে মোহিত ্ব হয়েছিলেন যে তাঁরা ব্যবহারিক জীবনে এবং শিল্প সৃষ্টিতে কেমন সমান ্রিভাবে নন্দনবোধকে প্রয়োগ করতে পারেন। জাপানী শিল্পকলায় বক্তবোর 🖺 সংযম তাঁকে চমকে দিয়েছিল 🗆 উদের সংক্ষিপ্ত এবং সরাসরি অভিব্যক্তির 326

ধরন এবং অপ্রয়োজনীয় খৃটিনাটি সম্বন্ধে ভুকৃটি সকলের দৃষ্টি আকর্মণ করবেই । জাপানী ঘরোয়া যবনিকা (ক্রিন) এবং জড়ানো পটের অকপর বিস্তারের তিনি প্রশংসা করেছেন। অবনীক্রনাথকে তিনি লিখলেন, বাংল কলমের শিল্পীরা জাপানীদের কাছে অনেক কিছু শিখতে পারেন নবারীতির ভারতীয় শিল্পীদের কাজ যে বড ছোট, খটিনাটির বর্ণনাং মশগুল, আখানের ন্যাকড়ায় এমন করে জড়ানো যে দুর্বল হবারই কথা জাপানীদের মতো বক্তব্যের স্বচ্ছতা এবং রেখার নিখতের চর্চা করলে ত দোষমুক্ত হওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথ একথা বলেছেন। জ্ঞাপানী শিল্পকলার প্রশংসা করতে গিয়ে একথাও অবশা তিনি বলেছিলেন যে, ভারতশিল্পের নিজস্ব বিশেষত্ব, ভাব গভীরতা, বর্ণিকাভঙ্গের নাটকীয়তা এমন এ জাপানীরা তা না পারবে বৃঞ্জে, না অনুকরণ করতে । সে যাই হোক তিনি চেয়েছিলেন যে তখনকার শিল্পকলা আন্দোলন যেন নতুন মোড নেয়। তিনি এর উপমা দিয়েছিলেন কেয়ারী করা সাজ্ঞানো বাগানে সঙ্গে। অথচ তাঁর মতে যেটা দরকার সেটা হল বনজন্মল আর জলঝড অণুচিত্রের আকার থেকে বেরিয়ে এলে বড ছবির অভিঘাতের শক্তি 🤉 বাডবে সেটা তিনি জ্ঞানতেন। সেইজ্ঞানো তিনি আরাই কাম্পোরে ভারতে আনার বাবস্থা করলেন। তিনি কাম্পোকে তাইকানের দৃটি বা ছবি এবং কেনজানের একটা বড ঘরোয়া যবনিকা নকল করে আন অজরা দিলেন। আরাই কাম্পো এগুলি একে নিয়ে এলে এখানকা শিল্পীদের কাছে রবীন্দ্রনাথ কি বলছেন সেটা পরিষ্কার হবে<sup>11</sup>। আরা কাম্পোর সংস্পর্লে এসে যে নন্দলালের ছবির ধরন পালটে গেল এ নির্ আর তর্ক চলে না । তিনি যে তাঁর কাছে কয়েকটা আঁকার কৌশল তর নিলেন তাতো শুধ নয় । **আরাই কাম্পো যেন রাসায়নিক অনুঘটকের** কার করলেন। তিনি নন্দলালকে খুলে দেখালেন দুর প্রাচ্যের শি**ল্লা**দর্শ সমান্তরালভাবে আরাইকে যখন নন্দলাল ভারতীয় শিল্পকৃতি দেখাতে নি গেলেন (যেমন একসঙ্গে ওডিশা যাওয়ার কথা ধরা যাক) তখন এম নতন সব দিক তাঁর চোখে পড়ল যা তার আগে তাঁর দৃষ্টি এডিয় গিয়েছিল । ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চীন এবং জাপান ভ্রমণে সময় নন্দলাল যা দেখলেন তা এবিষয়ে তাঁর ধারণাকে দঢ় করলো । এস তাঁকে রোমেন্টিকতার রেশমী গুটির বক চিরে বেরিয়ে আসতে সাংগ করল। এর ঠিক পরের কাজগুলিতে তাঁর বক্তবা মাপে ছোট হলেও थुवरे পরিস্কার, বর্ণক্রমে উদ্ভাসিত এবং ছম্পবন্ধনে সবল।

১৯২১-এ নন্দলাল সহক্রমীদের সঙ্গে বাঘগুহার ছবি নকল কর গেলেন। দ্বিতীয়বার ভারতীয় গুহায়িত ভিত্তিচিত্রের পরম্পরার সংস্প্র এলেন। নিজের মতো করে বড আকারের কিছু করার ইচ্ছা হল। বিষয় শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের কাছে কারিগরী দিকটা নিয়ে সংক্ষে লিখে পাঠালেন''। এসব হাতেতলিতে পরীক্ষা করে দেখতে বললেন শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে নিজেই তিনি পুরনো পাঠাগারের দেওয়াট ছবি আঁকা শুরু করে দিলেন। বাঘ অজস্তার ফুললতাপাতার নকাশাক<sup>রি</sup> কাজ্ঞ অবলম্বনে তিনি এসব কাজ করলেন। দেখাদেখি শিল্পকলা লোকচক্ষর সামনে আনার জন্য একটা সাড়া পড়ে গেল শান্তিনিকেতনে দেওয়ালে, স্থাপতো এবং খোলা আকাশের তলায় । রবীন্দ্রনাথের প্রভাগ कि-ना, वा डेव्हाग्र कि-ना वनएं পाति ना । किन्न সाधातर्गात पृष्टि আकर्ष করার জন্য শি**ল্পকলা স**ষ্টির পরিমাণ এই সময় থেকে শান্তিনিকেতনে বৃষ্টি পেল। আকারে প্রকারে বড়, প্রতিমাকর স্পষ্ট এবং রেখা জোরালো হল

১৯২২ সালে অধ্যক্ষ হিসাবে নন্দলালের ওপর কলাভবন নিয়ন্ত্রণে সব ক্ষমতা নাস্ত হল । ভারত শিল্পের মূল খৌজার ব্যাপারে তিনি উদ্যো<sup>গ</sup> হলেন । কারণ কলকাতার আঁট ইস্কলে হ্যাভেল এবং অবনীন্দ্রনাথের <sup>এ</sup> কাজ করার আয়োজন সাধারণ্যের প্রতিকৃষতায় ততদিনে পশু হর্ম বসেছে। নন্দলাল সম্ভবত বুঝেছিলেন যে ভারতশিল্পের পরম্প<sup>রা</sup> প্রকরণের ভিত্তি, পদ্ধতি, দৃশাভাষা, কৌশল, রীতিনীতি, বাবহারি বিশেষত্ব এবং পরিবেশগত সম্পর্ক নির্ণয় করে সেই আলোকে নতন্ত কাজ করতে হবে। অবনীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে আধুনিক ভারতীয় শির্চে জনক। হ্যাভেলের সমর্থন লাভ করে তিনি তার একটা জাতীয় চ<sup>রি</sup> দিতে পেরেছিলেন। এসবের দার্শনিক ভিত্তিটাও তাঁর রচনা। <sup>কি</sup> আন্দোলনের ভবিষাৎ তিনি শিষাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলৈন। <sup>তাঁ</sup> যখন যুদ্ধ করছে তখন সমরকৌশল তাঁদের উদভাবন করতে হবে পরবর্তী ইতিহাস থেকে আমরা জ্ঞানি এর জনা প্রয়োজনীয় দুরদৃষ্টি 💯

নিষ্ঠা একমাত্র নম্পলালের ছিল। অবনীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ নম্পলালকে কাজে লাগাবার জনা (১৯১৯-২০ নাগাদ'') যেভাবে পরস্পরের প্রতিযোগিতা করেছিলেন তা দেখেই ধরা যায় যে ওঁরা দুব্ধনে এটা প্রথম থেকেই বুঝে নিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে স্থিত হয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে नम्मनान ठौर स्रश्न क्रभारागर कार्क (नाम পড़ानन । এर कार्ना अनााना অনেক বাবস্থার সঙ্গে তিনি কিছু লোকশিল্পী ডেকে আনলেন কাজের সাহাযা করার জনো। এদের মধো একজন হলো জয়পুরী পঙ্কের ভিত্তিচিত্রকর নরসিং লাল মিক্টা ৷

১৯২৭ সালে কলাভবনের ছাত্রদের নর্রসিং লাল দেখালেন প্রের কাজ কিভাবে করতে হয়। এর কায়দাকানন, বীতিপদ্ধতি- প্রক্রিয়া। কলাভবন তখন ছিল শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরীর ওপর তলায়। এর সামনের দেওয়ালে তিনি ভিত্তিচিত্র আঁকলেন পঙ্কের কাজ করে। এর কিছুটা পরম্পরাগত প্রতীকলেখ (মোটিফ)এবং অংশত নন্দলাল এবং সুরেন করের<sup>১</sup> পরিক**ল্পনা** অনুযায়ী করা। এতে কারিগরের হাতই বেশী. কারণ জয়পুরী পঙ্কের করণকৌশলের সীমার মধ্যে কি করা সম্ভব বা অসম্ভব তা শিল্পীদের তখন পর্যন্ত জানা ছিল না। তখন পর্যন্ত এর সঙ্গে নিজেদের পরোপরি মানিয়ে নিতে পারেননি। কিন্তু ফলাফল দেখে শিল্পীরা থব খশি। লাল, হলুদ, সবুজ এবং কালো সমতল বর্ণের অঞ্চলগুলি যেন বাডির ভারী স্থাপতোর মধ্যে নাটকীয়ভাবে জ্বল জ্বল হয়ে উঠে পরিবেশটাকেই যেন ঝলমলিয়ে দিল। যেন জীয়নকাঠির স্পর্শে জ্যান্ত হল প্রস্তুর কঠিন পরী।

দেশী ভিত্তিচিত্র আঁকার কায়দাকাননের পাঠ নেবার পর, নন্দলাল তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিচিত্রের কাজে মনোনিবেশ করেন ১৯২৮ সালে। সে বছারের শ্রীনিকেতনের এলকর্যণ উৎসবের স্মারক রচনা করলেন খোলামেলা একটা দেওয়ালে। এটা অবশা ইতালীয় ফ্রেস্কো পদ্ধতিতে করা। দেওয়ালের ভেজা পলেস্তর। অধিকতর অমসূণ হওয়ার ফলে এতে প্রত্যেকটি বর্ণের ক্রম নিয়ে খেলা যায় বেশি : কারণ জয়পুরী রীতিতে রঙগুলি পেটাই করে, ছোবড়া আর নারকেল তেল দিয়ে পালিশ করে, দেওয়ালের স্তরে ঢ়কিয়ে দিয়ে চকচকে করা হয়। নন্দলাল বিষয়টি এমনভাবে উপস্থাপন করলেন যাতে দেখা গেল ববীন্দ্রনাথ এক জোড়া জবরদন্ত বলদে হাল জড়ে চায় করছেন। তার চারপাশে গায়ক, নর্তক এবং ঢোল বাদকদের দল নেড়ে গোয়ে বাভিয়ে উৎসরে মেতে উঠেছেন। এক্ষেত্রে নন্দলালের স্বাভাবিক আলতো স্পর্শ, জমাট এবং গতিশীল বৈখিক কারুকাজ এবং হালক৷ ও সজীব বর্ণের মৌত প্রকর**ণ কাজে এল** থব । এব সূচাক (জন্মা চীনা জাপানী জভানো পটের সঙ্গে সমানে পা**লা** দিতে পাবে। দঃখের বিষয় মল কাজটা এখন আর দৃষ্টিতে পড়ে না। কারণ প্রবাহীকালে মোটা দাগে অদক্ষ হাতে এর সংস্কার করতে গিয়ে কাজটি নষ্ট করা হয়েছে: যদি তাঁর জাঁবদশায় সংস্কারের প্রয়োজন পড়তো তাহলে স্বয়ং নন্দলাল ইতস্তত করতেন, করেণ এমনই সৃক্ষ ছিল এই কাজ

১৯৩৯-এ নর্জিং লালের ডাক পড়ল আবাব। পুরনো পাঠাগারের একতলায় নন্দলাল ভিত্তিচিত্র আকরেন বলে স্থির করেছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ নিজের হাতে এটা করলেন। নরসিং লাল শুধু প্রযুক্তির দিকটায় নন্দলালকে সাহায়। করলেন। ফলাফল হল অতি উত্তম। যে কজন সমকালীন ভারতীয় চিত্রকর জয়পুরী বীতিতে ভিত্তিচিত্র একেছেন তার মধ্যে নন্দলালের এই শিল্পকৃতি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। যদিও আকারে এ কাজটি তেমন বড় নয়। এ থেকে প্রমাণ হয় যে নন্দলাল একটি গতি-সম্পন্ন রচনা খাড়া করে স্পষ্ট রঙে কাজ করার ক্ষমতা রাখতেন। ছোটোখাটো কাজেও বিশালতা আরোপ করতে পারতেন অনায়াসে 🕒 এই কাজে রেখা এবং তুলি বাবহারে তার সংযম এবং মুনশীয়ানা প্রকাশ পেয়েছে। বঙীন অঞ্চলগুলিতে যেন প্রাণবায়ুর স্পর্শে বলিষ্ঠ ভঙ্গীতে সজীব হয়ে উঠেছে। তার প্রকশ্নের মধ্যে খুব বড় কিছু এক্ষেত্রে করার ইচ্ছা বা চেষ্টা নেই। সমগ্র পটভূমিকে তিনি ছোট ছোট মংশে ভাগ করে ফেলেছেন। খুব য়ে একটা ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ রেখে ভেঙ্গেছেন তা নয়। প্রতিমাকল্প এবং বিষয়ে গ্রমিল থাকলেও, টুকরো রঙীন কাপড় জুড়ে বিলিতী কাঁথার মতো রঙের জোরে, গোটা পটভূমি একটা সামগ্রিকতা নিয়ে গড়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি বিভাগে তিনি কিন্তু খুব সুন্ধ কাজ করেছেন। ওপরের অংশে অনুভূমিকভাবে তিনি "খোয়াই"-এর বিস্তার একেছেন। অপর অংশে গরুর পাল এবং রাখাল। নীচের অংশে একটা ঝুরিওয়ালা বট গাছ লম্বা ঘাসের মধ্যে দাঁডিয়ে আছে। মধ্যিখানে শ্রীচৈতন্যের জন্মবৃত্তান্ত। বাঁ দিকে দুটি দরজার ফাকে রবীন্দ্রনাথের "শাপমোচন" এমন সন্দর ভঙ্গিতে এবং এত সংযম নিয়ে একেছেন যে সৈয়দ মুজতবা আলী তা দেখে স্তৃতিপাঠ করে ফেলেছেন।" ডান দিকে শান্তিনিকেতনের নানা কার্যের একটা ধারাবাহিক বিবরণ দিয়েছেন । এরই এক কোণে নন্দলালকে নরসিং লাল এবং অন্যান্যদের সহযোগিতায় ছবি

আঁকতে দেখা যায়। আকারে যত ছোটই হোক কাজটি অসামানা। অননা মুনশীয়ানা মূল দ্রষ্টব্য স্থানটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এবং চারপাশটিতে বর্ণ এবং দেশ (স্পেশ) সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করেছেন। ছবির দুই প্রান্তে তিনি মানুষী অবয়বকে তুলনায় বড করে একেছেন। একদিকে একটি নটার সঠাম দেহ এবং অনাদিকে একটি সাওতাল মেয়েকে দেওয়াল চিত্রিত করতে দেখা যায়।

বিষয়ের এবং ছন্দের বৈপরীতা সম্বেও প্রত্যেকটি ভাগই খুব জীয়ন্ত। ভিত্তি চিত্রের সামগ্রিকতা বিচারে অতীব সঞ্জীব । এখনও রঙ্গুলি পঞ্চাশ বছর আগের মতোই উজ্জল। নন্দলাল পরবর্তী ভিত্তিচিত্রগুলিতে এমন রঙ আর ব্যবহার করেননি। বাতিক্রম শুধ বলা যায় বোধহয় হরিপুরা কংগ্রেসের জনা আঁকা মণ্ডপসজ্জার ছবিগুলি (১৯৩৭)। সতি। কথা বললে এই ছবিগুলিকে (তাঁর নিজের হাতে আঁকা তিরাশীটা) ভিত্তিচিত্র বললে অত্যক্তি হয় না। এগুলি মণ্ডপের দেওয়ালে পর পর লাগাবার জনা পরিকল্পিত হয়েছিল। কাগজে একে সস্তা রোর্ডে সাঁটা হলেও এগুলির ধরনটা ভিত্তিচিত্রের মতো, যদিও "পোস্টারই" এগুলিকে বলা হয়। পোস্টার বলতে যদি বক্তব্য প্রধান ছবি বোঝায় তাহলে এগুলি তো ঠিক তা নয়। মণ্ডপের স্থাপতোর সঙ্গে মিলিয়ে ভারতীয় জীবনের নানা मिक निएस ছবিগুলো আঁকা হয়েছে । এ দেশের মানুষজন, শিল্পকলা, ধর্ম, শ্রমিক এবং বণিক, পশু-পাথি। শিল্পী নন্দলালের চূড়ান্ত সংবেদ এবং শক্তি এগুলিতে স্বপ্রকাশ। দক্ষতায় তিনি এক্ষেত্রে অন্বিতীয়। এ ক্ষেত্রে নন্দলাল পরস্পরাগত রূপবন্ধ এবং করণকৌশল সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান প্রাজ্ঞ দার্শনিকের মতো আদিরপাত্মকভাবে ব্যবহার করেছেন যাতে করে তাঁর দেখা জগৎটা সহজেই ছবির ভাষায় অনুদিত হয়। তাঁর ঢুলি, নাচনদার, দোকানদার পুরাতনী ছবির থেকে কুম্ভীলকবৃত্তির ফল তা কিন্তু মোটেও নয়। এ সব যে তাঁর স্বচক্ষে দেখা এটা বোঝা যায়। তাঁর বর্ণ এবং রেখা গভীর এবং সন্দর কথা বলে ওঠে এবং ভঙ্গিমার অভিবাক্তি এমনই ইঙ্গিতবহ যে বাস্তব "মদ্রায়" রূপান্তরিত হয় । এই ছবিগুলির সোজাসুজি সরল প্রকাশভঙ্গিমা পরস্পরাগত শিল্পীর শ্রেষ্ঠ কাজের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে, যদিও নন্দলালের রূপবন্ধের বহুধা বৈচিত্র্য এবং নানাবিধ করণকৌশল নিঃসন্দেহে এদের চেয়ে বেশি। দৃঃখের বিষয় হরিপরা পোস্টারগুলি কংগ্রেস অধিবেশনের পরে প্রদর্শিত হয়নি বা এর সবগুলির প্রতিচিত্র ছাপা হয়নি ৷ বোদ্ধা এবং সাধারণ উভয় শ্রেণীর দশকের হাদয়হরণ করতে এগুলি পেরেছিল সেইসময়, সেকথা সকলেরই জানা : এর ফলে দেশঘরে তাঁর খ্যাতি রটে গেল। তিনি জাতীয় শিল্পী বলে পরিগণিত হলেন।

এর কিছু পরে বরোদার মহারাজা কীর্তিমন্দিরের ভিত্তিচিত্র আঁকার ভার नम्मनार्लंद उभद्र अर्थन कदर्लन । वर्रामा ताङ्गवःरभद्र <u>स्था</u>ष्ठे भक्त्यरम्ब দেহাবশেষ এবং অন্যান। স্মরণচিহ্ন রাখার জন্য মন্দিরটি নির্মিত হচ্ছিল। বড়-ধরনের কাজ অবশাই। যতদ্র অনুমান করা যায়, নন্দলালকে খশি মতো কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল: মন্দিরের বহিরক্স, স্থাপতা হিসাবে, আদৌ আহা মরি নয়, ভেতরটা যেন তার চেয়েও অসুবিধাজনক। এর সাধারণ মাপজোক, স্তম্ভ, জাফরি এবং দেওয়ালগুলো সস্তা রুচির। বিশেষত্বহীন বাভিটা। বর্ণসংকর এমন স্থাপতা এই শতাব্দীর গোড়ায় কিন্তু ভারত জুড়ে তৈরী হয়েছিল। কারণ পরস্পরাগত স্থপতি এবং রাজমিস্ত্রীরা নতুন কালের হাওয়ার দাপটে চুপ করে গিয়েছিলেন এবং ঐতিহাহীন ভূইফোড়রা এসব ব্যাপারে ছিল পুরোপুরি অজ্ঞ । যাই হোক, রুচিহীনতার পরিবেশে নন্দলাল যেন তাঁর। ভিত্তিচিত্রগুলি গোপনে সম্ভর্পণে চালান কবলেন : লোকচন্দ্রুব আড়ালে 🎗 গুপরের তলায় এগুলি রয়েছে। কাছ থেকে দেখতে গেলে একট উদ্যোগী না **হলে উপায় নেই**। দারোয়ানকে বলে ওপরের তলার পাশের দরজা 🖟 খুলিয়ে ঢুকে পড়তে হবে।

সাত বছরে চার বার এসে নন্দলাল কীর্তিমন্দিরের ভিত্তিচিত্রগুলি করেছিলেন। দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে ১৯৩৯-এ প্রথমবার এসে আঁকেন "গঙ্গাবতরণ" । ১৯৪০-এ গিয়ে এর উস্টোদিকের দেওয়ালে তিনি আঁকেন মীরাবাঈয়ের জীবন এবং গান নিয়ে ছবি। তারপরের বারে ১৯৪৩-এ তিনি হাত দিলেন পূর্ব দিকের দেওয়ালে। বিষয় "নটীর পূজা"। এতে তিনি ১৯৪৩এ আঁকা চীনাভবনে তাঁর "নটীর পূজা" ভিত্তিচিত্রের কাছাকাছি থেকেছেন। ১৯৪৫-এ তিনি পশ্চিম দিকের দেওয়ালে মহাভারতের চারটি দুশোর মালা গোঁখে একটি ভিত্তিচিত্র আঁকলেন। প্রথম ছবি "গঙ্গাবতরণ"। যেন মনে হয় প্রতীচোর গিজার বেদিতে অন্ধিত ছবির মাতো মহিমময়, বা তিকাতী টাংকার পরিবর্ধিত রূপ। এর মধাস্থলে অবস্থিত যেন রাজার খাতিলাভের ইচ্ছাকে দমন করার জনা দিবা ভাবসম্পন্ন দৃষ্টিতে অপলক তাকিয়ে আছেন(একথা ভেবেই নন্দলাল ছবি একেছিলেন তা বলছি না)। মীরাবাঈয়ের জীবন নিয়ে ছবিটি নানা রকম কৌতহক্রোদীপক খৃটিনাটির সমাহারে অন্ধিত। কিন্তু মূল দুশো মরমী গায়কদের সমাবেশ দেখা যায় এবং অনেকটাই কেন্দুলীর জয়দেব মেলার সঙ্গে মেলে। তৃতীয়টি আবার চীনাভবনের ভিত্তিচিত্রের সভাভবা পালিশ করা সংস্করণ। প্রথম কাজটির দেওয়ালের ওপরিভাগের কারিকৃরি এবং ছন্দিত সাবলীলতা এতে প্রায় নেই। কিন্তু আখ্যানভাগ এখানে আরও বেশি ধারালো। চতৃপটিতে মহাভারতের চারটে উপাখ্যানকে একত্রে গ্রথিত করা হলেও, আলাদা এবং ধারাবাহিক নয়। মানবঞ্জীবনের নানারকম অভিজ্ঞতার নির্যাস মহাভারত থেকে গ্রহণ করেছেন। যুদ্ধের জনা প্রস্তৃতি, যুদ্ধ, পূর্বকথা স্মরণ, স্মৃতিতর্পণ । মানুষ যেদিকই বেছে নিক না কেন, যে দলে পড়ক না কেন, তার আচরণ হবে ক্ষাত্রবীরের মতো। নন্দলাল এই ছবিটির মধ্যে মর্মস্পলী নাটকীয় মুহুর্তের সৃষ্টি করে ছবিটিকে জীবন্ত করে তলেছেন।

কীতিমন্দিরের ভিত্তিচিত্র ছ শ বর্গফুট দেওয়াল জুড়ে প্লাঁকা এবং नममा(लेत कीवरानत সবচেয়ে বড় काळ। छौत जनाना कार्कत भरा এগুলি বৈশিষ্টো অননা নয়। কিছু যেন মনে হয় অনুকৃষ প্রিবেশ পেলে তিনি নিশ্চয়ই প্রতিভার অধিকতর সন্ধাবহার করতে পারতেন। নকশা সম্বন্ধে তাঁর নিখৃত জ্ঞান, রূপবন্ধ বিষয়ে বলিয়সী প্রজ্ঞা, অপ্রতিষ্কী অন্ধন ক্ষমতা এবং করণকৌশলের চমৎকারিত্ব নিয়ে তিনি এমন ভিত্তিচিত্র করতে অবশা পারতেন যা উপস্থাপনের গুণে এবং পারিবেশিক আনুকুল্যে ভারতীয় ভিত্তিচিত্রের শ্রেষ্ঠ কাজগুলির সমকক হতে পারতো। এমন একটা কাজ করার গোপন বাসনা তার ছিল। সারনাথের মূলগঙ্ককৃঠি বিহারে এবং বেলুড়ের রামকৃকাশ্রমে " তিনি ভিত্তিচিত্র আঁকায় অনিকৃক ছিলেন না । কিন্তু অনাপক্ষের প্রতিক্রিয়া মোটেও উৎসাহবাঞ্চক ছিল না । সতাি বাাপারটা দুঃখের। যাই হােক, শান্তিনিকেতনের পরিচিত পরিবেশে তিনি যেন আপন মনে কান্ধ করে আনন্দ পেতেন বেশি। এই কারণে চীনা ভবনের "নটীর পূজা" যেন বরোদা সংস্করণের চেয়ে অনেক বেশি অন্তরঙ্গ এবং বাস্কুয়। এখানে যেন ছবি দেওয়ালের অঙ্গান্ধী এবং রঙ যেন কেটে বসানো, যতদৃর সম্ভব মৃক্ত এবং আটপৌরে করার জন্যে, ন্যাকড়া এবং দাঁতনকাঠির মতো ডাল ( আগা ছেঁচে বুরুল তৈরী করে) তিনি ব্যবহার করেছেন। সমস্তটা মিশিয়ে পরিবেশের সঙ্গে কোথায় যেন খাপ খেয়ে গেছে। বুঝিবা এখানকার বাড়ি ঘরদোর গাছপালার মধ্যে এই পালা নামিয়েছিল স্থানীয় ছেলেমেয়েরা। সকল আশ্রমিকই এ ছবিতে এমন অন্তরক মুহূর্ত বৃঁজে পান বলেই এত আবিষ্ট হয়ে পড়েন। যদিও মুখর নয় ছবির নাটক, বরং মৃকই বলা চলে, উজ্জ্বল নয় বর্ণ বা প্রতিমাকল্প এবং পটভূমির বিভার ঢিলেঢালা, তবুও এই কাজটি খুব প্রাণবন্ধ এবং সৃত্ত কাজগুলি নরম ও দুর্লভ জাতের।

सम्बनाम (प्रशिप्स पिरसाइन एर अब किइत निराञ्चन टौत शास्ट शाकरम তিনি কি করতে পারতেন, তা সে রবীন্দ্র নাটোর প্রযোজনার সঙ্গে সম্পুক্ত হোক, বা হোক না কেন আশ্রমের উৎসবের স্থান নির্বাচন ও সজ্জা বা ফেব্রুপরে কিংবা হরিপুরা কংগ্রেস অধিবেশনের মন্ত প্রাঙ্গণ। আশ্রমের বাডিঘর চিত্র বিচিত্র করার কারে তিনি যখন সহকর্মী এবং ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে নেমেছেন তখনও তাঁর এ ক্ষমতা দেখিয়েছেন। যথা "শামলী" এবং "কালো বাড়ি<sup>" ।</sup> চিত্রণে। প্রতোকটিকে তিনি হৃদয়স্পনী এবং স্মরণীয় প্রদাশিয়ে সাজিয়েছেন । আধুমিক ভারতীয় শিল্পে তার অবদান তাই এমন অননা, দ্বিতীয় রহিত । তিনি সম্ভবত একমাত্র শিল্পী যিনি শিল্পকলা এবং পরিবেশের মধ্যে এমন একটা অঙ্গাঙ্গী, পরিপুরক, জাঁবন্ত এবং গতিশীল মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছিলেন। তার সালিধ্যে যারা এসেছিলেন তাদেরও তিনি এমন করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। শান্তিনিকেতনে বিশিষ্ট শিল্পীদের করা যেসব ভিত্তিচিত্র রয়েছে, যেমন ধরা যাক বিনোদবিহারীর করা ভিত্তিচিত্র এবং রামকিংকরের করা খোলা আকাশের নীচে ভাস্কর্য যা এখানকার জীবন এবং পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে একাকার । নিশ্চয় তার উৎস নন্দলাল। তাদের কৃদ্র কৃদ্র মতান্তর এবং কচির ব্যাপারে ছোট ছোট মতভেদ থাকা সত্ত্বেও মূল কৃতিত্ব যে নন্দলালের প্রাপা, আজ আর বোধহয় কেউই একথা অস্বীকার করবেন না। সমকালীন ভারতীয় निज्ञीत्मत भरधा এখন যে অনেকেই শিল্পকলা এবং পরিবেশের সম্পর্ক দ্বাপনে উদ্যোগী হয়েছেন সেটা অতীব সুখের কথা। কিন্তু পথিকৃৎ নব্দলালের কাছে এদের ঋণও যে অপরিশোধা তাও অবশা স্বীকার্য।

#### নিৰ্দেশিকা

১ কলাভবনে বকুতাটি দেন ২১ শে সেন্টেম্বর, ১৯৪৫ অবনীন্দ্র জন্মোৎসবে। পরে তা "দেশে" ছাপা হয়েছিল।

২ শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক সংঘ প্রকাশিত এ্যালবামে নন্দলালের জীবনী আংশ্রটুকু দ্রষ্টবা, পু ১৪, ১৯৫৬।

ত বিনোদবিহারীর "আধুনিক শিল্পশিক্ষা", বিশ্বভারতী ১৯৭২, পঃ ৫৬।

৪ দ্রঃ "বাঙ্গলার ব্রত" অবনীন্দ্রনাথ।

ে অন্যান্য কাক্ষের ফাঁকে আট স্কুলে অবনীন্দ্রনাথ "কচ ও দেবযানী" অবলম্বনে একটি ভিত্তিচিত্র আঁকেন।

৬ দ্রষ্টবা "মিডিয়াভেল সিনহালিস আট," আনন্দ কুমারস্বামীর ভূমিকা।

९ नम्बलार्लित कीर्वनी जर्म, जार्मियक সংঘের ग्रानियाम, ১৯৫৬। ৮ ঈশ্বরীপ্রসাদ পরস্পরাগত অণুচিত্রকর, পাটনাই কলমচী। নন্দলাল ডিকাতী টাংকা, মুখল রার্ক্সপুত অণুচিত্র যে আট কুলের দেওয়ালে ঝোলানো পাকতো তা বলেছেন। ঠাকুর বাড়ির সংগ্রহে এমন কাঞ্চ ছিল।

৯ রবীন্দ্র জীবনী, প্রভাতকুমার মুখোপাধায়ে, বিশ্বভারতী ১৯৬১, পৃঃ ৫৬৪, ৫৬৫ #: I

১২ "ভারতীয় শিক্ষায় কলাভবন", शीরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন, দেশ বিনোদন ১৯৭৯,

>৩ অবনীন্দ্রনাথের কাছে রবীন্দ্রনাথের চিঠি ম্বঃ, পরিশিষ্ট "আধুনিক শিল্পশিক্ষা". বিনোদবিহারী মুখোপাধাায় :

১৪ দ্রঃ "ফ্রেসকো পেনটিং এয়াও শান্তিনিকেতন", ক্লয়ন্তীলাল পারিখ, বিশ্বভারতী নিউজ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, **জুলাই ১৯৩**৩।

১৬ দ্রঃ কবিশুর ও নন্দলাল, সৈয়দ মজুতবা আলীর রচনাবলী- ২য় খণ্ড, গৃঃ 303 1

১৭ কানাই সামন্ত রচিত "জীবনের রূপরেখা"

১৮ শ্যামলী (উন্তরায়ণের বাড়িন্ডলির একটি। গান্ধী এলে এবানে উঠতেন). "কালো বাড়ি"-ত (কলাভবনের উচ্চ স্লানের ছাত্রনের আবাস)। দুটি বাড়িই মাটির তৈরী। বহিরেটা আলকাতরা রাঙানো। বাড়িগুলো এবং গৃহসক্ষা খুবই রীতিবহির্ভ্ত হলেও, করণকৌশল কিছু পরস্পরাগত।



# নন্দলাল বসুর সানিধ্যের কিছু স্মৃতি

### চিন্তামণি কর

যে কোন সার্থক শিল্পী ও তাঁর রচনা প্রায় অভিন্ন বলা চলে। শিল্পীর ভূার পর তাঁর শিল্পরচনা যতকাল নাই না হয় তত্কাল তাতে নিহিত গল্পীর বাক্তি স্বাতস্ক্রোর অন্তিত্ব ও অভিবাক্তি, তাঁর মানবীয় সন্তাকে বিলীন ৈতে দেয়না। শিল্পীর পরিচিত জনের কাছে তাঁর চাক্ষুষ স্বরূপ যেভাবে গাঁদের স্মৃতির পটে আঁকা থাকে, পরে সেই ছবির রূপ অন্তত আংশিক গবেও থেকে যায়। তাঁদের মুখের কথায় বা লেখার মধা দিয়ে তা প্রকাশ য়ে পড়ে।

শিল্পীচার্য নন্দলাল বসুর জন্ম হয়েছিল ১৮৮২ সালের ৩রা ডিসেম্বর। 
গ্রীর গুণমুগ্ধ বহুজন তাঁর শতায়ু কামনা করলেও শিল্পীর জীবনাস্ত ঘটেছিল 
১৯৬৬ সালের ১৬ই এপ্রিল। সতেরো বছরের জন্ম শতায়ু অপূর্ণ হলেও 
গ্রীর জন্মশত বর্ষে এমন বহুজনই আছেন যাঁরা শিল্পীর সামিধ্যে আসার 
সীভাগ্য লাভ করেছিলেন এবং তাঁদের হৃদয় থেকে নন্দলালবাবুর স্মৃতি 
থ্রনও মুছে যায়নি। শিল্পী সম্পর্কে তাঁদেরই রেখে যাওয়া কাহিনীর 
করেগুলি ভবিষাতের নন্দলাল জিজ্ঞাসুর কাছে মানুষ্টির ক্রপালেখের 
কছুটা উদ্ধাসিত করতে থাকরে।

নন্দলাল বসুর সঙ্গে আমার প্রথমবার দেখা ইয়েছিল ১৯৩০ সালে ভিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আটের ভবনে । তথন সেখানে আমি ছলাম শিক্ষশিক্ষার্থী ৷ সোসাইটির আট স্কুলে একদিন উপস্থিত হয়ে দুখলাম আমার পরম শ্রান্ধেয় শিক্ষক ক্ষিতীক্রনাথ মজমুদার মহাশয় সতরঞ্জীতে বসে আর একজনের সঙ্গে মশগুল হয়ে আলাপ করছেন। আমাকে দেখেই বল্লেন, "নন্দদা এই আমার ছাত্র চিস্তামণি।"

মাদিক পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর চিত্র প্রতিলিপি মারফং শিল্পী
নন্দলালের পরিচিতি, তখন শুধু শিল্পী ও শিল্পরদিক মহলে নয়, দেশের
কৃষ্টিবানদের কাছেও ছড়িয়ে পড়েছে। এমন বিখ্যাত ব্যক্তির সঙ্গে চাক্ষ্ব পরিচয় এক তরুণ ছাত্রের কাছে সহসা এক তোলপাড় করা ঘটনা। আমার করা ছবি দেখতে চাইলেন। অতি অপরিণত ছবি ছাড়া কি আর দেখাব ? তবু উৎসাহ দিয়ে বক্লেন, "নিষ্ঠায় ছবি একে গেলে আনন্দ পাবার ও আনন্দ দেবার মত ছবি তুমি একদিন নিশ্চয়ই করতে পারবে।"

১৯৩৫ সালে আমি সিউড়িতে বীরভূম জিলা স্কুলে শিক্সশিক্ষক নিযুক্ত হয়ে গেলাম। তথন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেলাম। শান্তিনিকেতনে যাবার কথা লিখলেই বিচিত্র পোস্টকার্ড-এ জবাব আসতো তাঁর সাদব আহ্বান সতর্ক বাণীসহ "সঙ্গে মশারি ও বিছানা আনিতে ভুলিও না"।

ভূবনডাঙ্গার লাল দুলোয় ভূষিত হয়ে খালিহাতে উপস্থিত হ**লে বলতেন** "একবার মাটিতে শুয়ে এখানকার মশার কামড় খেয়ে সাজা পেলে দ্বিতীয়বার আর মশারি আনতে ভূল হবেনা"।

কিন্তু প্রতিবারই তাঁর এই আদেশ অমানা করলে ও রাত্রে শোবার বিছানা ও মশারির বন্দোবস্তু ঠিকমত হয়ে যেত।



শ্বলালের ছাত্রজীবনে করা নৃত্যরতাদের বারিলিফ' (প্লাস্টার)

তার অপাব স্লেহ কিভাবে তার ছাত্রনের অভিভূত করতো তা তানের আন্ত্রেই লিপিবদ্ধ করেছেন আমি তার সতীর্বের ছাত্র ছলেও তার রেছ কিছু কম পাইনি।

নন্দলাল বস তাঁর ছাত্রজীবনে শুরু <mark>অবনীন্দ্রনাথের প্রিয় "পঞ্চপাণ্ডবের" শুধু একজনই নয়, ছিলেন তাঁর অতি নিকটভম শিবা ও</mark> সত্রাথ সকলের শ্রহ্মা ও ভালবাসার পাত্র। আমার মান্টারমশাই ক্ষিত্রশুনাথের কাছে তাঁর ছাত্রজীবনের অনেক গল্প শুনেছি এবং নন্দবাবু সম্পর্কিত একটি ঘটনা উল্লেখযোগা।

হখন পার্সি ব্রাউন আটক্ষলের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁর নিয়মতান্ত্রিক কড়া শাসনে ছাত্রকল রাঁতিমত ত্রন্ত থাকতেন। তাঁর আদেশ অনুযায়ী ছাত্রবা ঠিক নিদ্ধারিত সময়ে ক্বলে হাজির হ'তে বাধা হতেন। কিছু উপাধ্যক্ষ অবনীন্দ্রনাথের আপন ছাত্রদের প্রায়ই ঠিক সময়ে ক্বলে হাজির হওয়ার বাতিক্রম ঘটতো। একদিন তাঁরা ক্বলে এসে দেখেন আসবার দরজাটি বন্ধ। তাদের নেতৃত্বানীয় নন্দলাল রেগে বল্লেন "সাহেব যদি তেবে থাকেন যে দরজা বন্ধ করে আমাদের প্রবেশ অধিকার কেড়ে নেবেন এস তার উপযুক্ত বাবস্থা করি। তোমরা সকলে আমার সঙ্গে একত্রে কাঁধ লাগিয়ে মারো ধাককা—হেইট্রো"। ধাককা লাগামাত্র দরজার কপাট দৃটি ছিটকে খলে গেল কারণ অগলবন্ধ ছিলা। শুধু ডেজান ছিল। সেই মৃহুতে তাঁরা দেখলেন সামনে পার্সি ব্রাউন দণ্ডামমান। কিংকর্তবাবিমৃঢ় হয়ে ছাত্রবা এক দৌড়ে অবনীন্দ্রনাথের ক্লান্তেন।

ক্ষণকাল পরে অধ্যক্ষের আরদালি অবনীন্দ্রনাথকে এসে জ্বানাল "সাহেব আপর্কো সেলাম ভেজা"। অবনীন্দ্রনাথ পার্সি ব্রাউনের অফিসে গেলে ছাত্ররা হিসাব কর্রছিলেন প্রাপা দণ্ডটা কত কঠিন হ'তে পারে।

তিনি ফিরে এসে বল্লেন "ও নন্দ ও দুর্গেশ তোমরা **কি কাণ্ড করেছে**। সাহেব তো রেগে আণ্ডন"।

নন্দলাল কৈফিয়তের গৌরচন্দ্রিকা আরম্ভ করতেই তিনি বঙ্গেন "আর বাাখাা করতে হবেনা সব শুনেছি ব্রাউনের কাছে। তবে এযাত্রা বৈচে গিয়েছো। আমি ওকে বুঝিয়ে বললাম যে তোমরা স্কুন্সে আসতে ইচ্ছাকৃত দেরী করো না বা কান্ডে ফাঁকি দিতে চাওনা। অনা ছাত্রদের থেকে তোমাদের কান্ডের ধারা অনারকম। সকালে ওঠে বাড়িতে ছবিতে "ওয়াস্" দিয়ে কাগজ শুকিয়ে ওদের ক্লাসে আসতে দেরী হ'য়ে যায়। এই শুনে সাহেব তোমাদের দেরী করে আসা মাপ করে দিয়েছেন এবং এখন থেকে তোমাদের দেরী করে আসা মঞ্জর"।

নন্দলাল বসুর পঞ্চাশ বছরের জুমোৎসবে গুরুর আশীবর্বাদ পেরেছিলেন "আমি এই কামনা করছি যে তোমাকে পেয়ে আমার যেমন আনন্দ তেমনি আনন্দ পেয়ে যাও তুমি তোমার সহপাঠী ও তোমার ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে"। শিল্পীর জীবনে গুরুর এই আশীর্বাদী পরিপূর্ণতা পেয়েছিল সর্বতোভাবে। গুরুর মতই নন্দলাল চিহ্নিত হয়েছেন তাঁর বহু সুযোগ্য ছাত্রছাত্রীদের কৃতিত্বে ও প্রতিষ্ঠায়। অবনীস্ত্র শিষাদের মধ্যে নবাবঙ্গীয় শিল্পকলার প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় আচার্য নন্দলালের অবদান স্বাধিক বলা চলে। সময়ের ও পারিপার্শ্বিক ঘটনার প্রভাবে বঙ্কিত, আজীবন নন্দলাল বসুর স্বাদেশিকতার ধারণার ও অভ্যাস-এর ভিত্তি ছিল রীতিমত স্থাবৃ কিন্তু তা সন্থেও নিজের ছিধা থাকলেও আপন ছাত্রছাত্রীদের শিল্প প্রচেষ্ঠায় বিদেশী ধারা ও শৈলীর অনুশীলন বা অনুসরণে তাঁর বিবাদ ছিলনা।

রামকিছর বলতেন "আমার অয়েলগেণিং-এ ছবি আঁকা মাস্টারমশাই মোটেই পছন্দ করতেন না। কিছু আবার চুলি চুলি দেখতে আসতেন কি আঁকছি-এবং ধরা পড়ে গেলে বিনা মন্তবো বার কয়েক "ই" ছেড়ে চলে বেতেন। তার মানে তার পছন্দ কি অপছন্দ হোল, তা বোঝা যেতনা"।

পরশাসন থেকে স্বাধীন হবার প্রচেষ্টা ও সংখ্যামজাত স্বদেশীরানার জাত্যান্ডিমান তাঁর শিল্পজন ভাবনা ও ক্রিয়াকে বিশেবভাবে অভিভূত রেখেছিল চিরকাল। মহান্ধা গান্ধীর সান্নিধ্যে আসার আরো প্রগাঢ় হরেছিল জাত্র প্রক্রিয়ে।

প্রতি ঘটনার একবার মনে হয়েছিল, প্রত্যাশিত ছমেশীরানার মান

হু থেকে পদম্বলনের অপরাধে বোধহয় তার বিরাগভাজন হয়ে পড়লাম।

ই বেশ কয়েক বংসর লগুন প্রবাসের পর আগে না দেখা স্বাধীন ভারতে

ই এলাম ১৯৫৩ সালে। কলকাতায় সরকারি আর্ট কলেজে তখন নম্মলাল

বসুর শিল্পকার একটি প্রদর্শনী চলছিল এবং সেদিন আটকলে রমেননার (রমেন্ত্রনার চক্রবন্তী) সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। দেখ তিনি মন্দবানুর সঙ্গে প্রদর্শনী হল থেকে বেগ্রিয়ে আসংখন।

আচার্য নন্দলালকে প্রণাম করে দাঁড়াতেই তিনি প্রায় রাচুসরে আম দিকে আদৃল দেখিয়ে বললেন "রমেন এ কে গু"

করেক বংসরের বাবধানে আমার চেহারার এমন কোনো পাবর হয়নি যে তিনি দেখলে চিনবেন না, কাজেই শুধু আমি যে এ প্রশ্নে হতবা তাই নয় হতবন্থ রমেনদাও বলে উঠলেন "সেকি মাস্টার মধ্ চিস্তামণিকে চিনতে পারছেন না!" সেই একই স্থানে তার জনাব এ "চিনব কি করে ও তো এখন সাহেব হয়ে গেছে"

ভাবলাম আমার পরা সাহেবী পোশাকের জনাই রোধহয় পোলাম হা ভর্মনা। কিন্তু ভর্মনার আসল কারণ জানা গেল বহু বর্মের পরে। তা মহাপ্রয়াণের বোধ হয় বছর দৃই আগে কলকাতায় অসুস্থ থাককোলা। সংবাদ পেয়ে দেখা করতে গেলাম। জন্মতারিখের দিন থাকায় কিছু ফ্ নিয়ে যাবার সংকল্পে হঠার মনে পড়ে গেল যে শান্তিনিকেতনে একান ফুলের কথা বলতে তিনি বলেছিলেন "দ্যাখো অনেকরকমের ফুল এক পরিতৃপ্ত হওয়া যায় কিন্তু যে ফুলকে আমি সবচেয়ে ভালবাসি তাকে ভূলিতে কালিতে আঁকতে আমার সংকোচ এসে যায়"।

কি যুক্ত সে १ জিজ্ঞাসা করতে বলেছিলেন "আমি একেবারে মনেপ্রাণ্ড মুক্ষ হই গোকাপ দেখে বিশেষ করে রক্তগোলাপ"।

ভাগাক্রমে পেয়েছিলাম একগুছ সদাপ্রকৃটিত রক্তলাল গোলাপ এবং তাই নিয়ে তাঁর বাসায় পৌছে শ্বরণে এল তাঁর সাহেবী পোশাকের প্রতি ঘৃণার প্রতিক্রিয়া আর এসেছি সেই বেশে। তাঁর কাছে যাবার আগেট প্রবিশ্বরূপ জানালেন "ভাক্তারের আদেশ সাক্ষাংকারীদের কেউ দু'র্মিনিটের বেশী থাকরে না এবং বাবাকে কথা বলাবেন না"।

ফুল রেখে প্রণাম করতেই হাত ধরে টেনে পালে বসিয়ে দিয়ে বঞ্জেন "সেই ফলের কথা আন্তও মনে রেখেছো"।

ভাবলাম তাঁর প্রিয় ফুলের অর্থে বোধহয় আমার সাহেরী পোশাকের অপরাধ এবার মাপ হয়ে গেল । ব্রী ও পুত্রের একযোগে কথা না বলার ইন্সিত উপেক্ষা করে তিনি বল্লেন "বহুকাল ধরে প্রশ্ন জমা হয়ে আছে আজকে না বলালে হয়ত আর বলার সময় হবেনা । আমাদের ধারার আপনজন ও উত্তরাধিকারী শিল্পী হিসাবে তোমাকে দেখে এসেছি কিন্তু সে ধারা শুধু নয়, ছবি আঁকাও একেবারে ছেড়ে দিয়ে আমাদের নিরাশ করলে কেন!"

এ প্রশ্নের জবাবে বললাম "মুখাত ভাস্কর্য শিখতে গিয়েছিলাম ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আউ-এর স্কুলে। কিন্তু বেশ কিছুকাল কাজ করে যখন বৃষ্ণলাম যে গিরিধারী মহাপাত্র মহাশয়ের শিক্ষাদেবার পদ্ধতিতে আমাকে শিক্ষানবিশী করতে দশবছর কিংবা তার বেশী সময় দিতে হবে তখনই উপায়ন্তর না দেখে ক্ষিতীক্তনাথ মজুমদার মহাশয়ের গ্রাহ্য শিশা হয়ে ছবি আঁকা আরম্ভ করেছিলাম। পরে ইয়োরোপে পারী সহরে গিয়ে যখন ভাস্কর্য শিখবার অবাধ সুযোগ পেয়ে গেলাম তখন থেকেই আমার উলিত শৈলীকে অবলম্বন করেছি। আপনি কি মনে করেন তাতে আমার অপরাধ হয়েছে গ"

আমার কৈফিয়ৎ শুনে আচার্য নন্দলাল হেসে বললেন, "আরে কি
আশ্চর্য ! এ ব্যাপারটা প্রায় আমারই দশার মত । আমিও গিয়েছিলাম
আটকুলে ভান্ধর হবার বাসনা নিয়ে । কিন্তু তখন ওখানে ভান্ধর্য শেখাবার
মত উপযুক্ত লোক কোথায় । ভাগাক্রেমে এমন শুরু পেয়ে গেলাম যিনি
শিবিয়ে দিলেন তুলিকে ছেনি করে ছবিতে ভান্ধর্য রচনার সাধ মেটানর
কারিগরি । দেখতে পেয়েছো কিনা জানিনা—আমার প্রথম পর্বের ছবিতে
তুলি রচনা করে গিয়েছে ভান্ধর্য রূপায়ণ।"

রামকিন্ধর রচিত সাঁওতাল পরিবার মুর্তিশুচ্ছে পুরুষ মুর্তিটির মাথা এবং ছাত্রাবস্থায় গড়া নৃত্যোগ্রস্ত নরনারীর সুষমাবেলিত 'বা-রিলিফ' (সরকারী আটকলেন্ডে সংরক্ষিত) আচার্য নন্দলালের অনাস্থাদিত ভাস্কর্য স্পৃহার অভিজ্ঞান কণামাত্র।

নশ্বদাদ বসুর চিত্রসম্ভারের অবদান মহিমায় গৌরবাহিত ভারত ভাগা বিভ্রমায় হরত হারিয়েছে অসম্পাদিত ও অকীর্তিত এক বির্টি ভাষরকে।

## নন্দলাল বসু

## নীরদ মজুমদার

#### 

নন্দলাল বসু মানুষটি কভ কাছের ছিলেন, অথচ সেইসঙ্গে কত দবের - আনক দ্রের। ১৯২০ সাল অবধি নন্দবার যুক্ত ছিলেন, অবনীন্দ্রনাথ প্রথিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়াণ্টাল আরট স্কলের সঙ্গে। এই স্কুলে আমি ভর্তি হই ১৯২৯ দালে। আমার বয়স তথন ্রে। নন্দবাবু ততদিনে চলে গেছেন শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতন ্রমন কিছু দূরে নয়। তবু ওর সঙ্গে পরিচয় হতে আমার কয়েক বছর লগেছে। যতদূর মনে পড়ে ওঁকে প্রথম দেখি তিরিশ দশকের গোডায়। তথনও আমি শ্রীকালীপদ ঘোষালের কাছে রঙ, তুলি, রেখার বিষয় নবিশী কর্বছি। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল অ্রিটের স্কুলটা সমবায় মানাসনে ছিল । ইম্বুল বলতে এক মন্ত হল ঘর । ঠাকরবাডির সব ভারি ্টাখিন আসবাবপত্তে সুসক্ষিত। ইস্কুলের আলমারীতে ছিল ঠাসা বই। টান, জাপান, এশিয়া, ইয়োরোপ, মিসর, গ্রীসের ললিতকলা বিষয়ক কিতাব । দুনিয়ার আট বই ! কিছু বই ছিল আবার দুর্লভ দুষ্পাপা । ঘ্রবনবাব ও গগনবাবুর সংগৃহীত। একধারে টেবিল চেয়ারে ঘেরা এফিস। আর হলঘরের কোণায় কোণায় ছোট ছোট ডেক্স। মাটিতে বসেই ছাত্ররা চিত্র কর্মে লিপ্ত হতো। ওপাশে লম্বা চল, গলায় ক্ষিপ্রিহিত প্রম বৈষ্ণব শিল্পী ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ছবি একে চলেছেন নিজের মনে। অনা কোণে ভারতীয় ঐতিহোর শেষ, ও অনবদা মুহিকার শ্রীগিরিধারী মহাপাত্র মহাশয় কাঠ বা পাথর খোদাই করায় নিমগ্ন : মস্ত মস্ত জানালাগুলোর বাইরে টানা লম্বা বারান্দায় পাত্রশোতন ্রেরের ফল গাছ । কি সুন্দর পরিবেশ । গুরু গন্তীর ও গিজ্ঞারি মত স্তব্ধ । ভাবলে এখনও মন কেমন করে। ইচ্ছে করে ফিরে পেতে, আবার ছাত্র গ্রবস্থার সেই সব দিন।

কিন্তু ঐ ঘরই মাঝে মাঝে চঞ্চল ও হতচকিত হয়ে উঠতো। দেশের মনীষী ব্যক্তি ও জগৎ ব্রেণ্য মান্ধের আবিভাবে। কত নাম করবো ? 'আবার কখনও কখনও সম্ভক্ত ও তটস্থ হয়ে উঠতো সকলে যখন অবনীস্ত্রনাথ সিরাজের মত ঘরে প্রবেশ করতেন। গগনেন্দ্রনাথও আসতেন সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে।

অবন ঠাকুর কিন্তু ঠাকুরবাড়ির বিনয় নম্রতা বা শিষ্টাচারের ধারও ধারতেন না । আর্টের পরিবেশে নিজোশিত অসির মত ঝলসে উঠতেন । শ্রদ্ধা, ভয়, ভালবাসা সব মিলিয়ে ওকে আমরা ঘিরে ধরতাম। তারপর বকাঝকার মধ্যে আমাদের ছবির দোষগুণ বিচার করতেন। মনটা প্রায় খারাপ হয়ে যেত। পরমুহূর্তে আবার ওর কথায় সবাই আমরা হাসি খুশীতে ফিরতাম। আরট সংক্রান্ত কত না দেশ-বিদেশের কাহিনী উনি আমাদের সামনে বিছাতেন। কত গল্প আর বলার কি অনবদা কায়দা ! সকলেই মুগ্ধ হতাম ওঁর পাণ্ডিতো। সকলেই আমরা হতচকিত। গল্পে গল্পে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যেত। একদিন ঐ আটের কথায় কথায় বললেন, "দেখ, আমার রচনা ও নন্দর রঙ রেখা নিয়ে একজন মস্ত বড় আটিস্ট হতে পারে।"

কথাটা প্রায় ধাঁধার মত কেন কানে বেজেছিল। এ কথায় আমরা পরে আসবো।

সেইসময় নন্দবাবু টেম্পারায় কাজ করতেন। আমরা কিন্তু তথনও অবনীন্দ্রনাথ উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে ওয়াসপেন্টিং করি। হয় কাগজে নয় সিক্ষের উপর । সৃক্ষ, মিনিয়েচার ধাতের কাজ । প্রায়শ রোম্যাণ্টিক । এ কারণেই অবনবাবৃর কথাটা মনে হয়েছিল যেন খাপছাভা কথা।

একদিন ছবি ঘ্যামাজার কালেই নিরহন্ধার ও দম্ভইান পদক্ষেপে এক উদ্রোক হলঘরে প্রবেশ করলেন। অনুভব করলাম আমাদের সকলের



सर्वकृष्ठ

মধোই এক চঞ্চলতা। আমি সবিশায় কালীপদ ঘোষালের দিকে তাকাতে কালীবাব জনান্তিকে বললেন, ইনিই সেই নন্দলাল বসু। আমরা রঙ তুলি ফেলে সবাই ওঁকে ছেঁকে ধরলাম। উদুগ্রীব হয়ে গুনতে লাগলাম ওঁর কথাবার্তা। কথা দেওয়া নেওয়া হচ্ছিল ক্ষিতীনবাবু ও নন্দবাবুর মধ্যে। দুজনেই সরলতার প্রতীক। সহজ হাসি খুসিতে মশগুল। অনেকদিন বাদে দেখা হল দুই বন্ধুর। ডজনখানেক বিড়ি ক্ষিতীনবাবুর পুড়ে শেষ হল। আমরা সেদিন **স্বপ্নেও ভাবিনি; আমাদের পক্ষে ঠাওর করা শক্ত** ছিল, অন্তত আমরা আশা করিনি যে নন্দবাবুকে ঐখানেই ছবি আঁকতে দেখব। আসলে হয়েছিল কি ক্ষিতীনবাবুর এক গুণমুগ্ধ ওঁকে শাক্ত মতে ত্রিপুরা সুন্দরীর ছবির বায়না <mark>দিয়েছেন। ক্ষিতীনবাবু পরম বৈক্ষব, বৈক্ষব</mark> বিষয়বস্তু হলে অবশ্য কোনো সমস্যা নেই। ত্রিপুরাসুন্দরী ভাবনায় ক'দিন দ্বিধান্বন্দ্বে কেটেছে ওর।

ইতিমধ্যে নন্দবাবুর আবিভাবে ক্ষিতীনবাবু যেন চাঁদ হাতে পেলেন। কাগজ, পেন্সিল, ডুইং বোর্ড রাবার নিয়ে এসে সরাসরি নন্দবাবুর কাছে ঘটনাটা বলে আবেদন করলেন, দয়া করে আমার ত্রিপুরাসুন্দরীর ডুইংটা তুমি করে দাও।

সেই প্রথম নন্দবাবুকে ছবি আঁকতে দেখলাম। আশ্চর্য কি সুনিশ্চিত রেখা আর কি নিজি মাপা পরিসর। কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই রাজরাজেশ্বরী ত্রিপুরাসুন্দরী হাতে ধনুক আর বাগ নিয়ে কাগজে ভেসে উঠলেন। ওঁকে রাবার বাবহার করতে দেখলাম না। কোন একসময় নন্দবাবু লেখনরেথ রেখার (ক্যালিগ্রাফির) প্রয়োগ করেছেন ছবিতে। কিছু ত্রিপুরাসুন্দরী ভুইং-এ তা করেননি। যেন রেখার বাঁধনে বাঁধা দেবীমুর্তি। লীলায়িত ছন্দবদ্ধ রেখা। সে ঘটনা কোনো দিন ভোলবার নয়। কি জোরদার অক্কন।

নন্দবাবুর সঙ্গে ভিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়, শান্তিনিকেতনে। সেই শেষবার। ১৯৩৮ সালে আমার কনিষ্ঠ ভগ্নী বাণী (মজুমদার) টৌধুরী সবেমাত্র ইয়োরোপ সফর করে ফিরেছে ছৌনতা দলের সঙ্গে। ফিরে এসে সে শান্তিনিকেতনে নৃত্যনাটোর দলে যোগ দেয়। ওরই আমন্ত্রণে গেলাম শান্তিনিকেতনে। অন্য একটা উদ্দেশ্যও ছিল। তা হলো নন্দবাবুর সঙ্গে দেখা করা। আর মনে মনে আরেকটা বাসনাও ছিল। যদি সন্তব হয় রবিবাবুর ছবি দেখার। বন্ধুত খ্যাতনামাদের যন্ত্রণা সাধারণের তুলনায় অতুলনীয়ন! শান্তিনিকেতনেও মনে হলো যেন রবি ঠাকুর ফেরারী আসামী। সন্ধান পাওয়া দায়। বাণী তখন ওখানকার আটঘাট সব চেনে, অভয় দিয়ে সন্তর্পণে, "শ্যামলীর" দরজায় আমাকে নিয়ে উপস্থিত।

ঠাকুর মহাশয় তখন আরামকেদারায় বসে পিছন ফিরে একটি ইংরাজী বই পড়তে ব্যস্ত। আমাদের পদশব্দে বইটা নামিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বাণীকে দেখেই বললেন, "আরে এসো এসো, আমি বিমুখ হয়ে বসে আছি।" ওঁকে প্রণাম করে বাণী আমার পরিচয় দিল, "আমার দাদা, ছবি আঁকে"।

"তাই নাকি?" এক জাত আটিস্ট-এর দৃষ্টি দিয়ে বললেন। "আজে হাাঁ, তবে আমি এসেছি আপনার ছবি দেখতে।" আমি বললাম। ঠাকুর মহাশয় কৌতুহলী হয়ে প্রশ্ন করলেন, "তুমি কোথায় শিখেছো?" উত্তর করলাম, "আজে অবন ঠাকুরের স্কুলের ছাত্র আমি।"

বলবা মাত্রই উনি বললেন, "ওরে বাবা তুমি মন্ত বড় আটিস্টের ছাত্র. তোমাকে কি ছবি দেখাব— তারপর দিতীয় দফায় বললেন, "দুঃখের বিষয় আমার ছবি সব এলমহাষ্ট মহালয় বিদেশে নিয়ে গেছেন, তা নাহলে তোমাকে দেখাতে পারতাম।" এযেন আঁকিয়ের সঙ্গে আঁকিয়ের কথাবার্তা। হঠাৎ কি ভেবে বললেন, "তোমার সঙ্গে নম্পলাল বসূর আলাপ আছে ?"

া আমি বললাম, "আজ্ঞো না সরাসরিভাবে তেমন নেই তবে আমি ওঁকে ছবির মারফতে চিনি। বেশ চিনি।" উনি যেন আশ্চয়ান্বিত হয়ে বললেন—চেননা ? সে কি কথা! যাও আলাপ কর। তারপর এক নিশ্বাসে বললেন, অমন লোক হয় না! অমন মানুষ হয় না! অমন আটিস্ট হয় না!" এক নিশ্বাসে।

অতঃপর্ব, করেকটি ছবি নিয়ে উপস্থিত হলাম নন্দবাবুর বাড়ির কটকে। সূর্য তখন পিছন দিকে হেলতে শুরু করেছে। বেশ বেলা। ফটক পার হয়ে পড়লাম এক ছোট ফুল পাতার বাগানে, কোন এক গেঞ্জিপরা মহাশয়ের মুখোমুখি, প্রশ্ন হল, "কাকে চাই ?"

ওঁর কাছে আমার ইচ্ছে প্রকাশ করলাম। উনি বললেন, এখনতো "উনি ঘুমোচ্ছেন দেখা হওয়া সম্ভব নয়।

ব্যাড লাক !

অগত্যা ফিরতি পথ নিলাম, ছঠাৎ বারান্দার উপর থেকে নারীকঠের স্বর কানে এলো, "আপনার কাকে চাই ?"

বুরে দেখলাম ভদ্রমহিলার বরস বেশী নয়। কে যেন, প্রমাদ গুণলাম। অবশেষে ওঁকে জানালাম, "আমি এসেছিলাম নন্দবাবুর সঙ্গে আলাগ করতে আমি অবন ঠাকুরের কুলের ছাত্র। গুনলাম উনি যুমোজেন। ঠিক আছে আমি আর একদিন আসবো, আমি চলি। ধন্যবাদ।"

ভদ্রমহিলা আমার কথার মনে হল যেন জেদ করে যললেন, "না, না আপনি যাবেন না। আসুন ভিতরে এসে বসুন, আমি ওকে ডেকে দিছিং।" কি বিপদ!

💈 আমি বিব্ৰত হয়ে প্ৰতিবাদ করলাম, "না, না ওঁকে জাগাবেন না, আমি . চু' আর একদিন আসবো…"

উ ভদ্রমহিলা আরো দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, "না না আপনি এসে বসুন," ই তারপর যোগ করলেন, "এ ওয় নির্দেশ। যে কোন সময় যেই আসুক না কেন ওঁকে যেন ভেকে দেওয়া হয়। না হলে উনি কৃদ্ধ হবেন'।একথা বলে চলে গেলেন উনি ভিতরে।"

আমি অপরাধীর মতে। ঘরে ওর অপেক্ষায় বসে রইলাম কিছুক্ষণ। কিছুক্ষণ বাদে নন্দবাব মনে হল মুখ হাত পা ধুরে ঘরে প্রবেশ করলেন। আমার পরিচয় দিয়ে ওকে প্রণাম করলাম। খুব যত্ন সহকারে আমার ছবি দেখলেন। ঐ সময় আমি নন্দবাবর মতোই টেম্পারার কাজ করি দেখে খুশী হলেন। তারপর বহুক্ষণ আমরা কথা দেওয়া নেওয়া করেছি, তবে ওর সব কথা অক্ষরে অক্ষরে আমার মনে নেই। ওর বক্তব্য কথার মর্ম, ছাপ আমার মনে ছিল। পরবতীকালে ওর লেখা শিল্প কথায় ও চিঠিতে সব পড়েছি, ওর সব কথাই আবার আমার ঘরে ফিরে মনে উদয় হয়। তাই ব্যক্তিগতে সামানা পরিচয়ের কথা চিক্রকর নন্দলাল বসু স্বনামধনা নন্দবাবর কথা এইখানে শেষ করে ওর ছবির প্রসঙ্গে যাছিছ।

n 5 '

প্যান্ধাল বলেছেন, "আমরা গ্রন্থতো চাই না, গ্রন্থের পিছনে মানুষটিকে চাই" তাতে শিক্ষ ও শিল্পী দুই আলোকিত হয়।

নন্দবাবুর বিষয় আমাদের আর একটু তলিয়ে ভাবার প্রয়োজন সেই কারণে। এই শতাব্দীর শুরুতে দেশাদ্মবোধ জ্ঞাগরণের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে সংস্কৃতিগতভাবে একমাত্র শিল্পাদ্মবোধের নবজাগরণ এক অভূতপূর্ব ইতিহাস। এর তুলা অনা কোনো আন্দোলন বা কোনো জাগৃতির স্মৃতি কই আমার তো মনে পড়ে না।

আমাদের অনতি অতীতের ইতিহাসে অবনীস্ক্রনাথ ও হ্যাভেলসাহেব, এবং নন্দবাবু ও অন্যান্যরা যে মহান আদর্শ তুলে ধরার প্রয়াস পান তা অবিস্থাবনীয়।

কয়েক শতাব্দীর সাংস্কৃতিক পক্ষাঘাত নিরাময় করে তাঁরা জাতিকে সাংস্কৃতিক নবজন্ম দান করেন। তাদের সেই সম্ভন্ন-প্রতিজ্ঞা-প্রতিকৃল পরিবেশে তাঁদের প্রয়াস—স্পষ্টত সেটি একটা ঐতিহাসিক মহালগ্ন। তাঁদের সেই দুঃসাহসের নাম "বেঙ্গল স্কুল" বা "বাঙ্গলা কলম"। প্রতিভা ও দুর্বার মেহনত করে একা নন্দবাবু যাকেই তুলে ধরেছেন সম্ভ্রান্ত ভারতীয় স্কুলের ভিত্তিতে তাকেই বলি ভারতীয় আরট। ভারতীয় ললিতকলা বলতে ঠিক কি বোঝায় তার সংজ্ঞা দেবার জন্য এখন Strzygowski-র লেখাথেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি: "Indian art is not to be viewed in connection with Asia Minor and with Hellenism but that in the ocean of art it forms an island "এন আই ল্যাণ্ড" সেই "মণিদীপ" আমাদের ঐতিহ্য। এর উপর নন্দবাবু বার বার জোর দিয়ে। বলতেন এর মূল কথা হল "প্রতীক"। এই ঐতিহা, প্রতীকী—ঐতিহা পাশ্চাত্যের সঙ্গে সংঘর্ব এখানেই। আমাদের পাশ্চাত্যের মূলসূত্র বা মূল কেন্দ্র হল গ্রীস। সেখানে তারা নিছক নরতারোপ করে। এক অর্থে বলা যায় ওদের শিল্পকলা "অ্যানপ্রপমরফিক"। পরিবর্তে আমরা ভারতীয়রা পরিপূর্ণভাবে প্রতীকী (সিম্বলিক)।অবশ্য আমার খেয়ালে এই আলোচনা থেকে মধাযুগ ও আধুনিক বাদদিতে হবে। পশ্চিমের আরট গ্রীক সূত্রে পুতুল ও প্রতিমার ভেদজ্ঞান রহিত। কোন পণ্ডিত বলেন, rien viest moins symbolique que l'art grec, et rien ne l'est plus que les arts orientaux;

অর্থাৎ এমন কোনো আরট নেই যা গ্রীকের মত প্রতীকহীন ও নিঃস্ব। আর প্রাচ্যের শিল্পকলার তুলনায় প্রতীকান্বিত শিল্পকলা আর নেই। এইদব কথা হাতে নাতে ধরে ফেলেছিলেন নন্দলাল বসু। জলরঙ থেকে লোকশিল্প, অজ্ঞান্ত, বাঘ, রাজপুত, পাহাড়ী সবকিছুর মধ্যে প্রবেশ করেছেন। নানান প্রদেশের ছানীয় শিল্পের সঙ্গে কাজ করে দেশীয় উপাদান পদ্ধতি, রীতিনীতি করায়ত করেছেন অতি যত্ত্বে। চীন জাপানে শিক্ষনবিশী করেছেন। ভারতের সর্বত্ত বুরে অনুধাবন করেছেন ভারতীয় শিল্প আত্মার কথা। এমন কি ১৯৭৪ সালের "বিশ্বভারতী নিউজ" পত্রে খ্রীমতী উমা দাশগুপ্তর লেখায় পড়েছি যে, খ্রীমতী প্রতিমা ঠাকুর ১৯২৪ সালে ফ্রান্স দেশ থেকে ফেরার সময় হাতে করে এনেছিলেন art of fresco। এই বইটি নন্দলাল বসু মহাশারকে উনুদ্ধ করে।

নন্দবাব ১৩শ—১৬শ শতাব্দীর ফ্রেসকোর কথা পড়ে গান্তিনিকেতন ফ্রেক্সে নিয়ে মেতে উঠেছেন। তাঁর করা এমন কিছু কিছু ছবি শান্তিনিকেতনের দেয়ালে আছে, যা ভারতীয় শিল্প চেতনা জাগানর পকে যথেষ্ট। দেশ বিদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এইসব কান্ধ্র দেখতে দেখতে অনেক সময় মনে হয়, আবার যেন রক্তের সঙ্গে মোকাবিলা করছি। সেই বাঘ সেই অন্ধ্রতা, সেই জয়পর, রাজপর---সেই ভারতবর্ত।

১৯০৭ সালে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আট স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় : ১৯০৮ সালে প্রদর্শিত হয় নন্দবাবুর "সতী" পরে "সতীর দেহত্যাগ" ১৯০৯ সালে "দময়ন্তীর স্বয়ম্বরসভা" এবং "লিবের তাশুব" নৃত্য, এই সময় নন্দবাবু হিন্দু দেবদেবীর চিত্র একে সকলকে মুগ্ধ করেন। তাছাড়া গোকুলব্রত,১৯২৭শে আঁকা নটীর পূজা ইত্যাদি। কিন্ধু তাঁর কাজ যথার্থই সৃজনশীল বাঁক নেয় ১৯২২ সালে টেম্পারা রঙে মনোমুগ্ধকর "বীণাবাদিনী" আঁকার সঙ্গে সঙ্গে।

আমরা করেকটা ছবির মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ—করবো "উমার শোক","স্বর্ণকৃষ্ণ","অভিসারিকা" এবং "রাধার বিরহ"। তাছাড়া কিছু নিসর্গ চিত্র তার মধ্যে "মধ্যাহন্দম" এই কটি ছবিই প্রধান। এই সমস্ত ছবি পাশাপাশি বিছলে বোঝা যায় যে নন্দবাবু চিত্রশিল্প ইতিহাসের এক অধ্যায় হতে আর এক অধ্যায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। সর্বদাই এগিয়েছেন ধুবতারার দ্বির লক্ষো। ভারতীয় নান্দনিক মার্গে সূত্র-আদ্মিক সম্পর্ক বিচ্যুত না হয়ে সর্বত্রই বিষয়বস্তু রঙ রেখা সম্মিলিতভাবে প্রতীক্ধর্মী আজকের ছবি।

নন্দবাবুর এইসব ছবি পাশাপাশি দেখলে সেকাল থেকে একাল অবধি দুইদিক থেকে একটা কথা পরিষ্কার যে তাঁর ছবি ক্রমশ বদলেছে। প্রথমত মিত্র জলধোয়া, স্বচ্ছ রঙের পরিবর্তে তাঁর মধ্য পর্বের ছবিতে অনচ্ছ, গাঢ রঙের সবিবেচিত রেখা ঘিরে আকৃতি ও অবয়ব অন্যায়ী রঙের ধর্ম-বিন্যাসে পরিবর্তিত হয়েছে। আগের ও পরের ছবির বহু হেরফের দেখা যায় এটা স্বীকার করতেই হয় । এইদিক থেকে অবন ঠাকর অনযায়ী চিত্র গঠন ছিল অন্য আরেক রকম। একে বলা যেতে পারে অপ্রতাক্ষভাবে "ঈজেল" পেণ্টিং-এর ধাত। অধনা ক্রিয়া কৌশলে ফ্রেমের সমতল ও খাড়া রেখার মধাবর্তিতার দ্বিমাত্রিক দেশের ছেদ বিন্যাসে হতোঅবশ্যই খুব ভাসাভাসা রঙ রেখা ও তলের ছন্দময় বন্ধনে। একে বলা হয় Cadre Frame work | অনুলব্ধ বা simultaneous | বাংলা করে বলতে গেলে যুগপৎ গঠন। এ অতি আধুনিক কথা। অনাদিকে নন্দবাব ধীরে দেয়ালচিত্রের ভিত্তিতে ওর ছবির গঠন প্রণালী গড়ে তোলেন। পর পর ধাপে ধাপে বা succession-এ বা ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত হতে থাকে—দেয়ালচিত্র হিসাবে এই দুইয়ের পার্থকা অনেক। অনেকটা যেন বাইরে থেকে কুমারাম্বামী রাজপুত ও মুঘল চিত্রে যে পার্থকা লক্ষ করেছেন তেমনি । কিন্তু ভিতরকার কথা হলো এই যে ছবির অনুষঙ্গের মহিমাকে বাদ দিয়ে ছবি দেখা। ছবিতে এটাই বিজ্ঞান ঠিক এই দিকটা ভালভাবে অনুধারণ করতে পারলে নন্দবাবুর চিত্র সমগ্রভাবে বোঝা শক্ত নয়। ঐতিহাগতভাবে পার্থকা হল ই**জেল** পেণ্টিং হলএক"রকমের"বা প্রকারের আর মুরালধর্মী পেন্টিং হল সার্বিকভাবে ভারতীয় "প্রজাতি"র অভিব্যক্তি যার জন্য ছোট হলেও রাজপুত পাহাড়ী চিত্র সকল মূলত মুরালধর্মী। অনেকেই একথা স্বীকার করেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা যদি নন্দবাবর "স্বর্ণ-কৃত্ত্ব" ছবি দেখি তো দেখব ঋজু, সৌन्पर्यंत আধার। कमनीय मिनतीय महिमात मुन्पती जनुश्रह मुन्पत एएट. এগিয়ে এসেছেন। ধীর সঞ্চালনে ওর বামপদ, পারস্য কায়দায় ফ্রেমের পাড়ে এগিয়ে আছে যেন। একটি স্বৰ্ণকৃষ্ণ হাতে নিয়েই। কিছু আরো বড় কথা হল, যে গাঢ় অবকাশ পিছনে ফেলে এগিয়ে আসছেন, তার ভাগ ছবির তুলনায় হয়তো বেশি। অতখানি ভাগ এবং অবকাশ কোনোইজেল চিত্রকরের পক্ষে আজ অতি দুঃসাহসিক বলে মনে হতো। মনে হতো অসম্ভব । অবিশ্বাস্য । এ শুধু হয়েছে, যেহেতু, নন্দবাবু মূলত মুরালধর্মী চিত্রকর। ছবিটা দেখলে সেই কারণেই বিশ্বয়ে হতবাক হতে হয়। তারপর অমন মাখন সাদা শাড়ীর রঙ্, সোনালী পাড় ও বৃটি, কোমরবন্ধ ও অলম্কার ছাই নীল রঙে কাঁচুলী, তার উপর স্বর্ণকুন্ত, চূলের অলম্করণ প্রতিধ্বনিত । সবটাই এক গাঢ় চকোনেট রঙের গভীরতার দেশ হতে বার হয়েছে। মনোমুগ্ধকর ফ্রেমে বাঁধা। এখানে ছবির একত্ব ও প্রলম্বিত

ছকটাই যুগপৎ—এক অনবদ্য রহস্য। নন্দলাল বসুর যাদু ! কি কাবা ! কি কবিলে !

তারপর ধরা যাক নন্দবাবুর অভিসারের চিত্রের কথা। এখানে রাত্রির চিহ্ন হিসাবে দুই কালো গাছ; বীজগণিত অনুযায়ী চিত্রিত, কি কালরঙ! গভীর রাত্রির প্রতীক। "রাধার বিরহ," সুন্দর সাজান বাগান পরস্পর কয়েক দিগন্তে মুর্ত, এদিক থেকে ওদিক থেকে, পাথির চোখে দেখা দৃষ্টি, উপর থেকে, 'বক্র' সোজা, জ্যামিতিক, ও বীজগাণিতিক নিয়মে বর্ণিত। যে রাধা বিরহে চিরন্ডন আমাদের হাদয় শীর্ণ, কাতর, সেই রাধারই চির-বিরহের সৌন্দর্য। নীল আকাশ, সবুজ তাল তমাল খেরা, কলাগাছ স্বীদ্বা, পল্লে ও শালুক, ইণ্ডিয়ান রেড হতে ইয়োলো অকার; ও সাদার ফ্রেমের ভিতরে ফ্রেমে বাঁধা ঝজু রাধিকা সুন্দরী। তীরবিদ্ধ হরিণীর মত। ছকের স্তব্বেক উচ্জেল সম-আলোকের রঙে বিধৃত। মহিমময় ছবি।

নন্দবাবর বিষয়ে আর একটি উল্লেখযোগ্য কথা আসতে বাধ্য, তা হল, নন্দবাব বহু নিস্প চিত্র একেছেন। অবশ্য নিছক নিস্পচিত্র অন্ধনরীতি এদেশে এসেছে পশ্চিমের মারফৎ কিন্তু নন্দবাবুর চিত্রে তা এসেছে চীন/জ্ঞাপান হতে। ভেবে দেখলে দেখা যাবে দুই দেশের দৃষ্টি কোণ দুই ধরনের। কোন এক মহাশয় একটি নিস্গচিত্র লক্ষ্যকরে দেগাকে বলেন, নিস্গটিত্র সভাই এক মানসিক অবস্থার প্রতিফলন। দেগা তৎক্ষণাৎ একথার প্রতিবাদ করে বলেন, না তা নয়। নিছক চাক্ষ্য অবস্থার প্রতিফলন। একথা পাশ্চান্তোর নিসগচিত্রের ক্ষেত্রেই কেবল প্রযোজ্য। কিন্তু চীন এবং জাপানের নিসগচিত্রে কিন্তু সত্যই মানসিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটে। এই ভেদাভেদ আম্বরা নন্দবাবুর "উমার শোক" চিত্রে প্রতিফলিত দেখি। মলত আধ্যাত্মিক হলেও, চীন, জাপান ও ভারতীয় শিল্পকলার পার্থকা হল আমরা অবয়ব, আকৃতি অনুযায়ী রঙ রেখার বাঁধনে রূপ আদর্শায়িত করি । ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সজ্জায় ধারণা মূর্তকরি, প্রতীকরূপে । পর্ব প্রাচ্যে, ওরা রঙ রেখা অনুযায়ী অবয়ব আকৃতি রূপ আদশায়িত করেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সম্ভারসূত্রে অন্য একভাবে । ঠিক এই দুই ধারণা পরস্পর তুল্য হবার কথা নন্দবাবু "উমার শোকের" ছবিতে কল্পনা করেছিলেন। এ দই-এর সমন্বয় হয়তো সুখকর হয়েছে কিংবা হয়নি বিবেচনা করে নন্দবাবু ঐ ধরনের কাজ থেকে বিরত হয়েছেন।এতে বেশ বোঝা যায় যে নন্দবাৰ অন্তেষণ বিশ্লেষণে সদাই ব্যাপত ছিলেন। পরীকা নিরীক্ষা জীবনের শেষ অবধি করেছেন, কখন কোনোবাঁধা বুলি উদিগরণ করে খ্যাতনামা হতে চাননি।

মনে পড়ছে ওর সঙ্গে যেকথা হয়েছিল, পরবর্তীকালে সেকথাই শিল্পকথায় আক্ষেপের সূরে আলোচনাও করেছেন, তার সারমর্ম হলো এই—শিল্পচর্চার দৈন্যে আমরা ক্লিষ্ট। যতদিন না আমরা পশ্চিমের কাছ থেকে আমাদের দাসখৎ করা নান্দনিক মুচলেকাটা ফেরত পাচ্ছি, ততদিন আমরা মৃত। কথাটা খুব সত্য। অবস্থা সত্যই তাই।

আরব্য পশ্চিত আল জামিরের একটা কথা আছে, রাজাকে দিয়ে কোন সুকার্য সম্পাদন করতে হলে ভগবান প্রধান তাঁকে যথার্থ এক উজির সরবরাহ করে থাকে এমন উজির পেলেও, যথার্থ প্রজা বা প্রহণমোগ্য ক্ষমতাসম্পাম মানুষ সরবরাহ করেননি। করেক শতাধীর মৃঢ়তায় আমরা চোখ মেলতে পারিনা, মৃলে সেই worringer জাতীয় আংলো-স্যাকসন্ বাচালতায় লতায় ভরাডুবি। এসব থেকে কোথায় নন্দলাল দূরে। কত দূরে ? অথচ আবেগশুনা হয়ে দেখলে দেখা যাবে, সারাজীবন নন্দবাব অভিযান চালিয়েছেন ফিরে পেতে সেই "মণিদীপ" যার নাম ভারতীয় লিলতকলা। সন্ত্রান্ত প্রপদী লিলতকলা। ফরাসী ভাবায় একটা কথা আছে, "প্রতিভা কি ?" এই প্রশ্নের উত্তর হল, "এক প্রলম্বিত বৈর্যই প্রতিভা।" মনে হয়, একথা নন্দলাল বসু—মাষ্টার মহাশ্রের ক্ষেত্রে প্রবিজ্ঞা। অনবদ্য তাঁর অব্যাধ্য ।

## উত্তরসূরীর চোখে নন্দলাল

### বিজন চৌধুরী

আচার্য নন্দলাল বসুর জন্মশত বর্ষ নিয়ে ভাবতে গিয়ে কছঙলো নতুন চিন্তা মনে উকি দিল। ছিতীয় মহাযুদ্ধের বহু আগে থেকেই ভারতের শিল্পজগতে—বাংলার তো বটেই—তাঁর প্রক্তিষ্ঠা এবং অগ্রাধিকার প্রশ্নাতীত হলেও, ইদানীং বহুদিন তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং সৃদ্ধনকর্ম সাধারণ্যে অনুপস্থিত। বাঁদের জন্ম ১৯৫০ এর পর তাঁরা বহুজনই সামগ্রিকভাবে তাঁর কান্ধ দেখার সুযোগ পাননি। সম্প্রতি তাঁর শিষ্য এবং অনুসারীদের নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিচরণও বিরল, তাই বর্তমানে সৃদ্ধনকর্মের মধ্যে অনুরণিত তাঁর বাক্তিত্বকে আগের মতো আমরা আর অনুভবের মধ্যে পাই না। তরুণতর শিল্পীরা অনেকক্ষেত্রেই তাঁকে পান খণ্ডিত এবং সূতরাং আংশিকভাবে। পত্রপত্রিকায় তাঁর বিবয়ে আলোচনা, তাঁর ছবি ছাপা প্রায় বিরল হয়ে গেছে বেশ কিছকাল।

তবু আমাদের অনেকের মধ্যেই নন্দলালের পরিবিকাশ চলিকু। বর্তমানে অ-প্রতাক্ষ হলেও তাঁর সৃষ্টির বৈশিষ্টাগুলি অলক্ষ্যে কাজ করে যাছে। একজন চিত্রশিল্পী হিসাবে সংক্ষোচে এবং দ্বিধা নিয়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা করব সংক্ষোপ। হয়তো প্রচেষ্টাটুকু অবান্ধর হবে না।

একথা সত্য আজকে যাঁদের বরস পঞ্চাশ, বা এমন কি যাঁদের বরস চল্লিদের যরে তাঁরাও নন্দলালের বিপুল শিল্পকর্মের যতটুকু দেখার সুযোগ পেয়েছেন সেই তুলনায় তাঁদের পরবর্তী তরুণতর প্রজন্মের শিল্পীরা নন্দলালের সৃষ্টির বিচিত্র সম্ভারের সামানাই দেখতে পেয়েছেন। সমগ্র সৃষ্টি দেখে ওঠার প্রশ্নই নেই। পঞ্চম দশকে রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর উদ্যোগে কলকাতায় তাঁর একটি বড প্রদর্শনী হয়েছিল। সেই তাঁর শেষ প্রদর্শনী। এত বড একটা মহানগর, অথচ অগ্রন্ধ অন্যান্য শিল্পীদের মতো তাঁব শিল্পসৃষ্টিও রাখার কোনো ব্যবস্থা হল না, তাই তাঁদের শিল্পকর্ম দেখার মূল্যায়ন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। সূতরাং এমন অনেকেই আছেন যাঁরা তাঁর বিচিত্র শিল্পসম্ভার এবং কর্মজীবন সম্বন্ধে প্রতাক্ষ কোনো পরিচয় না থাকা সন্তেও, বা অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেন ! যাঁরা আমাদের বয়সী বা আমাদের চেয়ে যাঁরা বড, তাঁরা স্মৃতির ওপরই বছলাংশে নির্ভরশীল। সম্প্রতি ইউরোপ ঘরে আসার ফলে একথা আরও বেশি করে মনে হয়েছে। সংগ্রহ সংরক্ষণ এবং প্রদর্শনের ব্যবস্থা ন করলে দর্শক শুধ নয় শিল্পীরাও তৈরী হবেন না। দর্শক এবং শিল্পীদের মধ্যে বাবধান বাডবে । শিল্পীদের সঙ্গে পর্বসরীদের সেতবন্ধ রচিত হবে না। ভারতবর্ষের শিল্পকলার নবঞাগরণের ইতিহাস ক্রমশ আমাদের চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে। শিল্পকৃতি তো দেখার জিনিস, সূতরাং এক্ষেত্রেও চোখের আড়াল মানে মনের আড়াল। অবস্থাটা ক্রমল কেমন সঙ্গীন হয়ে উঠেছে তার একটা পরিচয় দিচ্ছি।

আমার যারা সমসাময়িক-অগ্রন্ধ হোন বা অনুক্রই হোন, তাদের





.

অনুশীলন, চর্চা ও বিভিন্ন পরীক্ষা—নিরীক্ষা দেখলে নিশ্চয় একথা বলা যায় যে তীরা সৃজনের প্রেরণা পান, রসদ সংগ্রহ করেন দেশ বিদেশের আধু**নিক শিল্পকলা থেকে**। এ যে দোষের সেকথা না বলেও বলব পূর্বসুরীদের সঙ্গে তাঁদের সর্ম্পক ছিন্ন হয়েছে। সূতরাং পূর্বের তলনায় এরা মননে ও মানসে সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের। এরা সকলেই নগর-কচির প্রতিনিধি। এমন কথা বললে হয়তো ভূল হবে না যে, বোদ্বাই, দিল্লি, মাদ্রাজ, বারোদা এবং কলকাতার শিল্পীরা গত দুই দশকের মতো সময় থেকেই ইওরোপের সভ্যতার দান হিসাবে আধুনিক শিল্পচর্চা ও মতবাদসমূহের আওতার মধ্যেই নিজেদের অনেকাংশে বদ্ধ করে রেখেছেন। শিল্পকলায় জাতীয় সম্পদ ও ঐতিহ্য, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দ্রলাল ও যামিনী রায়, দৃশ্যত প্রত্যক্ষ প্রভাবের মধ্যে গণ্য হচ্ছেন না । প্রশ্নটা এইখানেই আসে, কারণ সৃষ্টিশীল অভিব্যক্তির মধ্যে একটি নিজস্ব বোধ, একটি জাতীয় পরিচয় ক্রমশ হ্রাস পেতে পেতে এখন প্রায় অদৃশা। আমার ক্ষেত্রে অন্তত নন্দলালের জীবন ও সৃষ্টির অম্বেষণ এদিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে । আমার বিশ্বাস অন্য কারো কারোর ক্ষেত্রেও । তাঁর শিল্পী বাক্তিত্ব, স্বকীয় সন্তা যেন বলে দেয় যে শিল্পকর্মে জাতীয় পরিচিতির প্রশ্নটি নিশ্চয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । কিন্তু উপরে আলোচিত কারণে বা আন্বঙ্গিক অন্য কারণে বিভ্রন্তি যে কিরকম তার উদাহরণ দিচ্ছি।

সেদিন একজন তরুণ শিল্পীর সঙ্গে নন্দলাল বসুকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। নন্দলাল বসুর ছবি ও অবদান নিয়ে আলোচনা। খুব নির্লিপ্ত ভাবেই সে বলল, নন্দলাল বসু শিল্পাচার্য হিসাবেই বরণীয় এক দৃষ্টান্ত, ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে তাঁর এই ভূমিকা নিশ্চয় সার্থক, বড মাপের ব্যক্তিত্বের <mark>অধিকারী ছিলেন, কিন্তু...বলেই সে একটু ইতন্তত করল। এই</mark> "কিছু"তে বাদানুবাদ বহু দুর গড়িয়েছিল। তাঁর বক্তব্য ছিল নন্দলাল বসুকে কিংবদন্তীর পুরুষ বানানো হয়েছে ৷ কিন্তু একটি আট কলেজের অধ্যক্ষ কিছুকাল ছিলাম বলেই এমন একটা পরিস্থিতির মহড়া নেওয়া অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আমি সেই যুগের পরিস্থিতির বিশেষত্বের বর্ণনা করে তাঁদের শিল্প আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য দেখিয়ে প্রশ্ন করলাম তাঁকে. তাঁদের নেতৃত্বে বহু আয়াসে ও পরিশ্রমে যে একটি হৃত চিত্রভাষা নতুন ভাবে গড়ে উঠেছিল, সে কি তা শ্বীকর করে ? এদের আন্দোলন ও সৃষ্টি যে কি পরিমানে জাতীয় ঐতিহ্যের সুপ্ত অন্ধরকে উজ্জীবিত করেছিল সে কি তা মানে না ? দেশের শিল্প-সংস্কৃতির নতুনভাবে দেখার প্রেরণাস্থল হিসাবে তাঁদের সৃষ্টিসন্তার যে বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল, সে কি সেকথা জানে না ? দেখলাম এক্ষেত্রেও আমার বক্তব্যকে সে গ্রহণ করতে পারছে না। যেন ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট সরে বলছে যে এই আন্দোলনটি পুরাতনপন্থী, ভারতীয়করণের নামে আলেয়ার পেছনে ছোটাছুটি। মুশকিল হল এই ছেলেটি একা নয়, বাদানবাদ চালাতে চালাতে দেখলাম, ভঙ্গীটা খুবই পরিচিত, যক্তিগুলোও। এ ধরনের যক্তিবিহীন সরলীকরণ, উপেক্ষার বেকি শুধু শিল্পী নয়, সমালোচক মহলে অনেক সময়ই চোখে পড়ে। একটু খোঁজখবর নিয়ে দেখেছি অবনীন্দ্র-নন্দলালের মৌলিক ছবির চেয়ে তাঁরা ইদানীংকালের অক্ষম দুর্বল অনুসরণকারীদের কাজ দেখেছেন। शि**नि** केता गग्नना मिट्य नकन वनाँ साजविक । पूर्व किरत সংগ্रহশानात প্রসঙ্গ এসে পডছে।

শুধু কলকাতায়ই নয়, ভারতবর্ষের শিল্পকলা কেন্দ্রগুলির সর্বত্র অবনীন্দ্র-নন্দলাল এবং তাঁদের প্রবর্তিত "বেঙ্গল স্কুলের" সম্বন্ধে এক তীব্র বিরূপতা দেখেছি। ওঁদের বিভান্তিকর উক্তি ইতিহাসকে উপেক্ষা এবং নস্যাৎ করার ঝোঁকের সঙ্গে বহুজনই পরিচিত।

এখন আমার পক্ষে, বা অন্য কারো পক্ষে, "বেঙ্গল স্কুলের" স্বাদ, বর্ণ এবং প্রেরণার অনুবর্তন অবশাই কাম্য নয়। অনুকরণ করে উত্তরণ যে সম্ভব নয়, তার উদাহরণ চোখের সামনে বহু আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলব, এই ধরনের একটি ঐতিহাসিক উত্তরাধিকারক কি করে অস্বীকার করব ? এবং কেনই বা করব ? কারণ এদের সম্বন্ধে ভূল মুশ্যায়ন, অনীহা, আমাদের ক্ষতি ছাড়া লাভের ঘরে কিছুই জমা দেবে ना ।

অধুনা আমরা যাঁরা ছবি আঁকি আমাদের কাছে সমস্যা দুটোই । প্রথমত নানা সময় মনে এই প্রশ্ন জেগেছে, যে ধরনের পরীক্ষা এবং চর্চা বছ বছর ধরে করে যান্ডি, নানা ধরনের মতবাদের প্রভাবে যেভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছি, তা থেকে সার্থক শিল্পসৃষ্টি কি সম্ভব ? উত্তরণ কি সম্ভব ? কারণ সফল অভিব্যক্তি শুধু দেশ বিদেশের শিল্পকৃতির অনুকরণ, অনুবৃত্তির পথ ধরে আসে না। দ্বিতীয়ত একথাও মনে হয়েছে যে দেশ, কাল, সমাজ এবং আধুনিক পর্যবেক্ষণের তীক্ষতাও যেমন শিল্পীর ভেতরে কাঞ্জ করবে, তাঁর অনুভৃতির অভিব্যক্তির রূপবন্ধ অনুসন্ধান করার প্রেরণা দেবে, তেমনি জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে বহু শতাব্দীর গড়া দেশীয় ঐতিহ্যের রূপগঙ্গায় অবগাহনও সঞ্জীবিত করবে, এও কাম্য যেন। একারণেই সার্থক সৃষ্টির জনা সমকালীন ইউরোপীয় শিল্পকলা থেকে কতটা গ্রহণীয় তা যেমন শিল্পীদের ভাবনায় থাকা উচিত, তেমনি নিজের দেশের পরম্পরার সম্পদ ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে সচেতনতা দরকার। সমস্যা দৃটি যত সহজে বলছি ততটা সরল নয়। প্রথমত শিল্পশ্রীময় স্পর্শ ছিল আমাদের কর্মে, উৎসবে, অনুষ্ঠানে, দ্বিতীয়ত তা ছিল ধমাশ্রিত। এখন আমাদের জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে শিল্পকলাকে নির্বাসন দিয়েছি, ধর্মের সঙ্গে শিল্পকলার বিচ্ছেদ ঘটেছে ৷ সূতরাং শিল্পকলার মধ্যে ধর্মনিরেপক্ষতার স্বরূপ এবং সংজ্ঞা নির্দেশ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ধ্রুপদাঙ্গ থেকে খেয়ালে যাবার রাস্তা ানানোর সমস্যার মতোই ব্যাপার।

আজকের অশ্রদ্ধা এবং অনীহার সঙ্গে আমরা যখন আট স্কুলের ছাত্র-স্কুলের কলেজের নয়, চক্লিশ এবং পঞ্চাশ দশকের গোডায়, সেই দ্বিতীয় যুদ্ধ পরবর্তী সময়, ল্যাম্পপোস্টগুলি যখন তাদের ঠুলি খুলেছে, এ আর পি শেল্টারের ব্যাফাল ওয়ালগুলো যখন ভাঙ্গা হচ্ছে, বোজানো হচ্ছে পার্কে কাটা ট্রেঞ্চ, তখন কলকাতা শহরের শিল্পচর্চার পরিবেশ ছিল এখনকার তলনায় সম্পর্ণ ভিন্ন রকমের। তদানীন্তন ভারতীয় ধরনের সম্পূর্ণ বিপরীতে অবস্থানরত শিল্পীদের অনেকেই আট ইস্কলের সঙ্গে যক্ত ছিলেন। অতল বস, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, প্রহলাদ কর্মকার, জয়নাল আবেদিন, শফিউদ্দিন আহমেদ—এরা প্রথাগতভাবে ইওরোপীয় চিত্রশৈলীমতে কাজ করতেন। এরা সর্বভারতীয় খ্যাতি ও সম্মান পেয়েছিলেন । কিন্তু অতান্ত গর্ব ও শ্রন্ধার সঙ্গে এরা অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল এবং যামিনী রায়কে উল্লেখ করতেন।

"ক্যালকাটা গ্রপের" শিল্পীরা যাঁরা যুদ্ধোত্তর ভারতবর্বে শিল্পকলায় নতুন ধ্যান ধারণার উদ্বোধন করলেন, তাঁরাও কিন্তু আন্দোলনের প্রচারকার্যে "বেঙ্গল স্কল" সম্বন্ধে যতই বিরূপতা ঘোষণা করুন, ব্যক্তিগত আলোচনায় ততোটা সোচ্চার হতেন না। "কল্লোল" বা "কালিকলমের" লেখকদের রবীন্দ্র-বিরূপতার মতোই "ক্যালকাটা গ্রপের" অবনীন্দ্র নন্দলালের বিরুদ্ধতার মধ্যে কোথায় যেন একটা সম্রদ্ধ স্বীকৃতি ছিল । এটা ছিল বৈরীভাবে পূজার এক রীতি। তাঁরা কিন্তু পূর্বসূরীদের বাতিল করেননি। "ক্যালকাটা গ্রুপের" খ্যাতনামা শিল্পীরা— গোপাল ঘোষ, প্রাণকক্ষ পাল, ভড়ো ঠাকর, রথীন মৈত্র এবং এমন কী পরিতোষ সেন ও নীরদ মজুমদার—যে দুজন অন্যদের থেমে যাবার পরও সক্রিয়—তাঁদের মুখেও স্বীকৃতির কার্পণা দেখিনি।

অবস্থাটা পালটাতে থাকে দ্রুত পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি থেকে। ততদিনে শিল্পকলার আধুনিক পীঠস্থান দখল করে নেবার আয়োজন শেষ। দিল্লিতে ললিতকলা আকাদমি প্রতিষ্ঠি হয়েছে। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি ললিতকলা আকাদমির তদ্বাবধানে ধীরে ধীরে কি ভাবে নতুন ধরনের শিল্পচর্চার প্রসার ঘটেছে। রাজধানীর পরিবেশনে এবং পরিতোষণে বর্ধিত সাম্প্রতিক শিল্প আন্দোলন এক অর্থে পূর্বপির সকল শিল্প আন্দোলন থেকে ভিন্ন চরিত্রের। পার্লামেনটারী রাজ্বনীতির ক্ষুদ্র সংস্করণ। নির্বাচন থেকে অনুদানের প্রাদেশিক ভাগবাঁটোয়ারা, সুযোগ সবিধা আদায়, পুরস্কার প্রান্তির জন্য ছলছাতুরী সব চলে। নতুন আন্দোলন ইওরোপের—আমেরিকারও—সর্বাধূনিক শিল্পভাবনার কার্ছে আত্মাকে বিক্রয় করার জন্য দীক্ষা গ্রহণ করার জন্য লালায়িত এখানকার সঙ্গে জড়িত প্রায় সবাই—সবাই অবশ্য নয় সেটাই ভরসা—একেবারে তৈরী। এই অবস্থায় অবনী<del>স্ত্র</del>নাথ, নন্দলাল এবং "বেঙ্গল স্কুলের" অবদানকে অস্বীকার ছাড়া গতি নেই। কিন্তু ইদানীং এরই মধ্যে ধীরে ধীরে শিল্পকলা রাজ্যে এই অবস্থার প্রতিক্রিয়া ভক্ত হয়ে গেছে। এক নতন স্বকীয়তাবোধ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হবার আকুলতাও যেন প্রকাশ পাছে। আমার সমসাময়িক এবং অনুজ্ব শিল্পীদের বহুজনই নতুন করে 🕏 এসব নিয়ে ভাবিত, তাঁদের কাজের মধ্যেও এটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে ক্রমে। পূর্বেই উদ্রেখ করেছি, অনেক শিল্পীর চেতনায় নন্দলাল বসুর পরিবিকাশ চলিষ্ণু। এই বোধ হয়তো প্রতিভাধর কোনো কোনো শিল্পীকে মহৎ সৃষ্টির 👸 পথে প্ররোচিত করবে বলে আমার দুঢ় ধারণা। তখন *নম্মলাল* বসু আলোকবর্তিকা হিসাবেই কাজ করবেন। কারণ **এখনকার অবস্থার সঙ্গে** অবনীন্দ্রনাথ নন্দ্রলালের সময়কার কিছু মিল আছে। আমরা কি ও কে, কেমনতর আমাদের ঐতিহ্য একথা তাঁদের মতো এখনও আমাদের নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। প্রতীচ্যকরণ, আধুনিকীকরণ এবং নগরায়ণের ধাঞ্চায় তখনকার মতো আমরা এখনও বিচলিত। অমিল অবশ্য আছে, পরে সেই প্রসঙ্গে আসছি ৷

তাদের আন্দোলন যেমন ঐতিহাের গর্বে তাদের স্বাদেশিকতায় উদ্বন্ধ করেছিল, শিল্পসংস্কৃতি প্রীতির সূত্রে জাতীয়তাবোধ তাঁদের প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল, তেমনি বর্তমানে—প্রায় এক শৃতাব্দীর ব্যবধানে—গত তিন দশকের আধুনিক শিল্পের অনুকরণচর্চার অন্তে, নিজের দেশের ঐতিহা, সংস্কৃতি, শিল্পিত রূপমশুদ্রের সঙ্গে সাযুজ্য এবং সংযুক্তির আকাঞ্জন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

শতবর্বে তাই নম্পলালের ব্যক্তিত্ব ও সৃষ্টির মৃশ্যায়ন করার প্রয়োজন বেড়েছে নতুন করে।

নন্দলালের সৃষ্টি যদি আমরা একটু খৃটিয়ে দেখি তাহলে লক্ষ্য করব যে অনেকক্ষেত্রেই সমকালীন শিল্পচর্চার সঙ্গে তাঁর মানসিকতার মিলের চেয়ে অমিল কম । তা যদি না হতো, তাহ**লে বিনোদবিহারী এবং রামকিংকরে**র উত্তরণে তিনি সহায় হতে পারতেন না । রবীক্সনাথের ছবির বিশেবত্ব তিনি বুঝতে পারতেন না। অন্ধ অনুকরণের বিরোধী ছিলেন বলেই তিনি বাঁধ দিতে চেয়েছিলেন। বন্যার জলে সব ভেসে যাৰু, এ তিনি চাননি। তাঁর স্বাদেশিক অভিমানকে ভুল বুঝলে হবে কেন ?

ইমপ্রেসেনিস্টদের পরের সময়, খোদ ইউরোপেও যেমন, ছবিকে দ্বিমাত্রিক অনুভবে প্রকাশ করেছে, তাঁর ছবিও তো তাই ছিল। ইমপ্রেসেনিস্টদের আগে গ্রেকো-রোমান থেকে মধ্যযুগ ও রেনেসাস পরবর্তী বারোক রোকোঞ্চো পর্যন্ত ত্রিমাত্রিক রূপায়ণের সাধনাই করেছে নিও ক্লাসিকাল আমল পর্যন্ত। কি**ভু ইমপ্রেসেনিস্টদের পর থেকেই** দ্বিমাত্রিক অভিযানে নানাভাবে রং, নির্মিতি, গঠন ও বিন্যাসে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এদেশে নন্দলালের কাজে দ্বিমাত্রিক চেতনা বিস্ময়কর রচনা বিষয়ে তাঁর স্বাধীনতা কোনো কোনো ক্লেত্রে তাঁর শৈলীকে অসীম সাহসী এবং ভীষণ পরীক্ষামূলক করেছে।

নন্দলালের প্রথম জীবনের "ওয়াশ"-এর কাজে ঐতিহ্যের পুনঃপ্রবর্তন এবং ধর্মীয় পরিমণ্ডলের ছাপ পড়েছে, কিছু পরবর্তী পর্যায়ে—পরিণত অবস্থায়—সেই শৈলী বিষয় নির্বাচন ও আঙ্গিকের প্রজে অনেক বেশি স্বাধীন। তখন তিনি দুঃসাহস ভরে লোকশিল্প এবং গ্রামীণ কারুকলার রাজ্যে মুক্তভাবে বিচরণ করেছেন। আদিম এবং উপজাতীয় শি**রে** ডুব দিয়েছেন রত্নের অন্বেষণে। এই কারণে; সরল, আড়ম্বরহীন, অলম্বারশূন্য নিরাভরণ আকৃতি ও গঠন এই পর্যায়ের ছবিতে হাজির হয়েছে। আগের আলদ্বারিক বিন্যাস তিনি ক্রমে তাঁর রচনা থেকে নির্বাসন দিয়েছিলেন। এই আশ্চর্য উত্তরণ—অন্ধনের ঈষৎ দুর্বলতা সন্তেও, স্বাদেশিকতার পিছু টান সম্বেও, আমাকে বিশ্মিত করে।

ভিত্তিচিত্র বাদ দিলে নন্দলালের ছবি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্যায়ে তাঁর কাজে অবনীন্দ্রনাথের প্রভাব সন্তেও নিজৰ বৈশিষ্ট্য আছে। অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে মোগল এবং দরবারী মেজাজের প্রকাশ ঘটেছে। তাছাড়া ঠাকুরবাড়ির ঔপনিবেশিক নব্য ধনী শিক্ষাদীক্ষা, নাগরিকতা এবং আভিজাত্যের সঙ্গে নন্দলালের পরিবেশ ও মানসিকতার **ফারাক ছিল**। তাঁর দেবদেবী, পুরাণ-নির্ভর জগৎটা যেন অজন্তায় গিয়ে নতুনতর বাঁক নিল। অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে দুরে সরে আসার কা**জ** তখন <del>ওরু</del> হয়ে গেছে। ১৯০৯ সালে অসিত হালদার নন্দলাল প্রমুখ ছাত্ররা লেডি হেরিংহামকে সাহায্য করার জন্য অজস্তায় যান। সেখানে অজস্তার ভিত্তিচিত্র নকল ও অনুশীলন করার মধ্যে দিয়ে তাঁর চেতনা নতুন এক পর্যায় উন্নীত হয়। অজন্তা থেকে ফিরে আসর পর ডিনি দেবদেবী আঁকলেন বটে কিছু কোথায় একটা তফাৎ ঘটে গেছে। মিনিয়েচার নর, তখন থেকে ভিন্তিচিত্রই তাঁর অনুপ্রেণাস্থল । পরবর্তীকালে তাঁর ফ্রেন্ডো 🙎 ম্যুরান্সে এই চিন্তার পরিণত রূপ প্রকাশিত। ছবিতে এবং ভিন্তিচিত্রে রং লাগাবার ক্ষেত্রে তিনি এইজন্যে নতুন পদ্ধতি আবিদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা 🗜 অনুভব করলেন। একদিকে তাঁর "টাচ" পদ্ধতি বা ছোপ ছোপ করে রং 🗜 লাগানো, অন্যদিকে চাপিয়ে সমতলভাবে বর্ণলেপন। সীমারেখার

সাবলীল বন্ধনীর মধ্যে সমতল রং ব্যবহারের ব্যাপারে নানারকম পরীক্ষা চালালেন। কারণ ইতিমধ্যে জাপান থেকে ওকাকরার প্রেরিত শিল্পী আরাই কাম্পোর কাছে কলকাতায় অবনীন্দ্রনাথের দক্ষিণের বারান্দায় বসে नमनान जानानी क्यानिधायित अथम शार्व निरा रक्तिका । वंत्रज्ञाना व নন্দলালের পক্ষে অবনীন্দ্রনাথের প্রভাবের বাইরে চলে আসা সম্ভব হয়েছিল। ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চীন জাপান ভ্রমণের ফলে নন্দলালের ছবি কালিগ্রাফি রেখার গুণগত অবস্থান আরও স্পষ্ট হল । ধরে ধরে তুলি চালাবার বদলে স্ট্রোক দিয়ে তুলি চালাতে থাকলেন। পরিবর্তন শুরু হয়েছিল অবশ্য তারও আগে। ১৯২০ সালে আচার্য হিসাবে শান্তিনিকেতনে বসবাস শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছবি বদলে গেল। বীরভূমের প্রকৃতি, ঋতুর বৈচিত্র্যা, গ্রাম, জীবজন্তু, সাধারণ মানুষ এসে তাঁর পট থেকে পুরাণের পরিমণ্ডলকে সরিয়ে দিল। ভারতের যেখানেই গেলেন সেখানেই ছবিতে প্রকৃতিই হলো তাঁর প্রধান উৎস। শান্তিনিকেতনে এসে "ওয়াশ" বাদ দিয়ে তিনি "টেম্পোরার" কাজ শুরু করলেন। সূতরাং উল্লিখিত দুই পর্ব যে তাঁর ছবির দুই মেরু একথা হয়তো বলা যায়। প্রথম পর্বে তিনি ঐতিহ্যাশ্রয়ী এবং ধ্রুপদী, দ্বিতীয় পর্বে তিনি লৌকিক জগতের অধিবাসী !

এই প্রসঙ্গে যামিনী রায়ের উত্তরণের সঙ্গে তাঁর সাদৃশা লক্ষ্য করা যায় । যামিনী রায় প্রথম দিকে তৈলচিত্রের প্রথাগত ধারার শিল্পী ছিলেন । ম্বিতীয় পর্বে তিনি লোকশিল্পের সহজিয়া ধারায় অবগাহন করেন। যামিনী রায় যেমন বাংলার পোডামাটির মন্দির এবং গ্রামা পটচিত্রের ধারাকে অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন, নিজের মতো করে রূপ দিয়েছিলেন, তেমনি নন্দলাল জৈন পৃথিচিত্র, পটচিত্র এবং গ্রামের খেলনার অনুভবে ছবির দিক পরিবর্তন করেন। হরিপুরার কংগ্রেস অধিবেশনের মণ্ডপ সজ্জায় তিনি যে ছবিগালো একেছিলেন তার মধ্যে তাঁর সবের চরম পরিণত রূপ দেখা যায়। যদিও ওঁদের অমিলও কম নয়। যামিনী রায়ের রেখা অনেক নির্দিষ্ট, রূপারোপিত এবং পটভূমির সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং আবদ্ধ, নন্দলালের রেখা সেক্ষেত্রে গতিপ্রধান ও ছন্দিত । রং ব্যবহারের ক্ষেত্রে নন্দলাল সীমা-বন্ধনীর রেখাকে অস্বীকার করেছেন। রং রেখা ছাপিয়ে ছলকে উঠেছে। এখানে ওখানে রং লাগাবার সময় ভারসাম্যের জন্য यत्थळ स्राधीनका निरम्रह्म।

পাশাপাশি ইওরোপের শিল্প আন্দোলনের হাতিপ্রকৃতি যদি লক্ষ্য করি তবে দেখা যাবে ওঁরা সমকালীন চেতনার সমান্তরাল ছিলেন। পশ্চিমেও রেনেসাঁসের শিল্পচেতনাকে একমাত্র দিকদর্শন হিসাবে দেখতে নারাজ হয়ে, সব দেশের সব কালের শিল্প সম্পাদকে নিজের ঐতিহ্য বলে স্বীকার সাগ্রহে করল, তখন এরাও ধ্রপদী ও দরবারী চিত্ররীতিকে একমাত্র অবলম্বন বলে না মেনে লৌকিক ঐতিহ্যকে তাঁদের উৎস ও প্রেরণাস্থল বলে নির্দেশ করেন। তদুপরি নন্দলাল চীন, জ্বাপান ও দুর প্রাচ্যের শিল্পকলার ধারাকে নিজের খাতে প্রবাহিত করেন। সূতরাং যে স্বদেশী অভিমানের জন্য তাঁদের অভিযুক্ত করা হয় তা ধোপে টেঁকে না। পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সফলতা এবং বিফলতার মধ্যে দিয়েই তাঁর ক্রম বিবর্তন তাঁকে উৎসমুখ থেকে সাগরে পৌছে দিয়েছিল। সূতরাং নন্দলাল আমাদের কাছে এক মহান দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবেন। তাঁর অন্থেষণ ও চর্চা তাঁর যুগের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। এক যুগের শিল্পী বা সৃষ্টি আরেক যুগের শিল্পী বা সৃষ্টির মতো হতে পারে না। সামাজিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক বিন্যাস, উৎপাদন ব্যবস্থা ও ব্যবহারিক জীবন সবই পালটাতে থাকে। সে যুগের প্রত্যয় ও বোধের সঙ্গে এ যুগের পার্থক্যই স্বাভাবিক। এ যুগে কেউ আর মাইকেল বা বন্ধিমচন্দ্রের মতো লিখবেন না । এমন কি রবীন্দ্রনাথের মতোও নয়। কিন্ধু তাঁদের রচনা উপভোগ সব কালেই সম্ভব । তাঁদের সৃষ্টির অভিযাত ও প্রভাব আমাদের জীবনে থেকেই যায় । এবং এই কারণেই আজও আমরা অজন্তা, মোগল চিত্র বা আদিম মানুষ্কের শিল্পকৃতি উপভোগ করি। এওলোকে আমদের উত্তরাধিকার ও সম্পদ ख्यान कति।

নন্দলালের মতন করে ছবি আজকালকার শিল্পীরা আঁকবেন না । এমন কি তাঁর শিষ্য বিনোদবিহারী ও রামকিংকর নন্দলালের ধরনের বাইরে নিজেদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজ করছেন। একজন সমকালীন শিল্পী হিসাবে আমি তাই নন্দলাল বসুকে আমার যথার্থ পূর্বসূরী বলে জ্ঞান করি, পথিকৃৎ হিসাবে স্মরণ করি।

# মাস্টারমশাই : শিক্ষক নন্দলাল

### জয়া আপ্লাম্বামী

শিক্ষক হিসাবে নন্দলাল বসুর অবদান বুঝতে গেলে আমাদের প্রথমেই দংক্রেপে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার বিষয়ে আলোচনা করে নিয়ে. নন্দলালের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য এবং যে সকল প্রভাবে তাঁর শিল্পিসন্তা ক্রমশ গড়ে উঠেছিল তা বুঝতে হবে । রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা দৃটি নীতির ওপর निर्ভदमीन । और मुद्दे नमीमम करहानिनी नीिछ मनुरगरकुद भून विकास्त्रद সাগরসঙ্গমের দিকে সতত প্রবহমান । এর একটি সঞ্জনশীলতার ধারা এবং অনাটি হলো সুজনশীলতার পরিপার্শ—মুক্তি। এমন একটা আকাশ এবং অবকাশ রচনা করতে তিনি চেয়েছেন যেখানে মানুবের মন মুক্ত বিহঙ্গের মতো স্বাধীনভাবে বিচরণ করবে। নিজের বালা কৈশোরের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বুঝেছিলেন, ১৯শ শতকীয় শিক্ষানীতি তোতাপাখির মতো জ্ঞানাহরণের ওপর অত্যধিক জোর দিয়ে বিকাশম্বী হতে পারেনি। এ-সম্বন্ধে কবিশুরুর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় একটা দিক খুবই স্পষ্ট। এটক অন্তত স্পষ্ট যে তিনি শিক্ষা বলতে যা বুঝতেন তা খুবই ব্যস্ত বিস্তৃত । শুধু পড়াশুনো নয়, খেলাখলা এবং কান্ধও তিনি শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে ধরেছেন। শিক্ষার অর্থ আনন্দঘন আবিষ্কার, উদ্ভাবনময় একটা প্রক্রিয়া এবং অবশ্যই পূর্ণতার স্বাদ। এই পাঠ্যক্রমে কলা, অর্থাৎ চারু কারু সকল কলার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। জীবনের অঙ্গাঙ্গী হলো সেসব। শুধ ঘর সাজাবার সামগ্রী বা নিছক বৃত্তি না হয়ে কলাকে তিনি এমনভাবে সমাজদেহে অনপ্রবিষ্ট করতে চেয়েছিলেন যাতে তা হয়ে ওঠে জীবনধর্মী, অভিবাক্তিসক্ষম এবং মানবিক। শান্তিনিকেতন শুধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল না, বরং তা যেন এমন এক জনপদের নাম যেখানে সকল কলাকে তার পরস্পরাগত স্থান এবং কাজ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

শান্তিনিকেতনে আলাদা প্রতিষ্ঠান হিসাবে কলাভবন তৈরী হবার কয়েক বছর আগেই রবীন্দ্রনাথ নন্দলাল বসুকে বেছে নিয়েছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে। তিনি কবিশুকুর অনুরোধে শান্তিনিকেতনে এসে কলাভবনে যোগদান করেন। নন্দলালের পক্ষে কলকাতা ছেডে আসা সহজ হয়নি, কারণ শিল্পকলার সেই পীঠস্থানে শিল্পী হিসাবে তখনই তিনি কিছুটা লব্ধপ্ৰতিষ্ঠ । কলাভবনের ভবিষ্যৎ তখনও অজ্ঞাত এবং নতুন। পদের দায়িত্ব কম ছিল না। যদিও শিল্পী হিসাবে সেই সময়ে তার আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকার কোনো কথা নয়, কিন্তু সংগঠক হিসাবে পরবর্তীকালের তার বিরাট ভূমিকা তিনি মনশ্চকে দেখতে হয়তো পাননি। তিনি নিশ্চয় ঘূণাক্ষরে কল্পনা করেননি শিক্ষক হিসাবে তাঁর ছাত্ররা হবেন জাতির কাছে তার অন্যতর উপহার। যখন নন্দলাল শান্তিনিকেতনে এলেন তখন তাঁর বয়স খুব কম। পরিচিত শিল্পী হলেও তখনও তিনি পরবর্তীকালে তার যে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা তা লাভ করেননি। শান্তিনিকেতনের অনকল পরিবেশে মনীষীদের সাম্লিধ্যে ক্রমে তাঁর ব্যক্তিত্ব বিকশিত হলো। সেই সজনশীল পরিপার্বের সঙ্গে খাপ খেয়ে গেলো তার রুচি, মানসিকতা এবং অনাডম্বর জীবনযাপন । রবীস্ত্রনাথের চিস্তাভাবনার সুন্দ্ম দিকগুলো তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। শিল্পিত জীবনচর্চার ক্ষেত্রে কিভাবে তা রূপারিত হতে পারে তা তিনি বুঝতে পরেছিলেন। শিল্পকলায় তার এই তন্ময়তা অবশাই খ্যাতিবৃদ্ধির সহজ মজদুরি ছিল না কখনোই । তাঁর দৃষ্টিতে শিল্পকলা ছিল সৃজনলীলার ব্যাপ্ত বিশাল প্রান্তর । তার ধ্যানে শিল্পকলা প্রাণস্পর্শী, সুক্রচিকর এবং গভীর এক প্রভাবের অন্য নাম। তিনি মনেপ্রাণে চাইতেন তা হোক ব্যবহারিক জীবনে শোডনতার দ্যোতক। মানুষের সকল অভিব্যক্তির নিহিত বাঞ্জনা। ৰশ্ন দেখতেন



শিল্পকলার মঙ্গল ও সুন্দর করম্পর্শে প্রাণসঞ্চারিত হচ্ছে মুমুর্য সমাজদেহে। তার আঁকাঞ্চনা ছিল শিল্পকলা হয়ে উঠক মানবের সকল অভিবাক্তির নিহিত বাঞ্চনা।

नम्मनान निक्क दिসात ছिल्म अসाधातन । यद्वाराक । कथा रानात চাইতে শুনতেন অনেক বেশি। তিনি যেন আত্মমগ্ন। চিন্তায় ডবে আছেন। লক্ষ্য করতেন সব। দেখতেন। সকল কাজের মধ্যে সজনশীল হয়ে উঠতেন। শেখাবার সময় নিজে করে দেখিয়ে দিতেন। প্রাচীন শিক্সশান্ত্রের শুরুর বর্ণনার সঙ্গে মিলে যেতো তার আচরণ। তার আদর্শ ও জীবনে কোনো অমিল ছিল না। তার জীবনই ছিল অনুকরণীয় দৃষ্টাস্ত। নন্দলাল ছিলেন অবনীন্দ্র-শিষ্য। গুরুর কাছে নিজের খণের কথা 🗓 তিনি অকপটে বলতেন। সেইসময় ইউরোপীয় প্রথাসর্বস্থ শিক্ষকলার চর্চা চলছিল। অবনীন্দ্রনাথ শিষ্য সমভিবাছারে ভারতীয় শিক্ষকলা ও সাহিত্যের পঠন ও অনুধ্যানে ব্যাপৃত হলেন। এইসব পুথিপত্র অধ্যয়ন বা অধ্যাপনার কোনো সহজ পদ্ম ছিল না বলেই অবনীন্দ্রনাথ শিষাদের আত্মবিশ্বাসী হবার জন্য অনুপ্রাণিত করলেন। গভীরতর বোধ থেকে কাজ করে যেতে উৎসাহিত করলেন।

নন্দলালের জীবনে অতলম্পনী প্রভাব ফেলেন আরও তিন জন—জীরামকৃক্ষ, মহাত্মা গান্ধী এবং কবিশুরু রবীন্দ্রনাথ। শ্রীরামকৃক্ষ, তার ধর্মজীবন প্রভাবিত করেন। গাকুরের সারলা, সরাসরিভাব, বতঃক্ষৃত্ততা অবশাই নন্দলালকে আকৃষ্ট করতো, কারণ নন্দলাল নিজেই ছিলেন বিনয়ী এবং সাদাসিধে। নন্দলালের সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতার বন্ধুতা ছিল। তিনি ভগিনীর অনুপ্রেরণা ওপর খুবই শুরুত্ব দিতেন। রামকৃক্ষ মিশনের সমর্থক ছিলেন নন্দলাল। এই প্রতিষ্ঠানের আদর্শের প্রতি তার গাড়ীর আছা ছিল। গান্ধীজীর প্রতি ভক্তি ছিল অন্যধরনের। তুলনা করলে বলতে হয় তিনি তার ঘারা জাতীয়তাবোধে উদ্দীপিত হয়ে উৎসাহভরে কাজ করতেন। কৃষক শ্রমিকের জন্য গান্ধীজীর মমত্ববোধের মধ্যে নন্দলাল মাটি ধেষা মানুষের প্রতি তার নিজের ভালবাসার সমর্থন খুজে পেয়েছিলেন। উদের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনই যে মঙ্গলকর গান্ধীজীর মতো একথা তিনিও বিশ্বাস করতেন। তাদের কৃষ্টির প্রতি তার আন্তর্মিক আকর্ষণ ছিল।

রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ছিল আরও ব্যাপক এবং তা নন্দলালের জীবনের নানা ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয়ে তার দৃষ্টিভঙ্গী সম্প্রসারিত করেছিল। কবিগুরু ছিলেন মূলত আশাবাদী এবং মানবিক। তার জীবনদর্শন ছিল অধ্যাত্ম মূল্যবোধের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। এক হিসাবে ধরতে গেলে তার শিক্ষানীতি এবং শিল্পবোধ ছিল কালাপাহাড়ী। তিনি দাবী করতেন প্রত্যেক শিশুর অধিকার আছে নিজেকে গড়ে তোলার। তখনও এদেশে এমন অন্তত কথা কেউ শোনেনি। তিনি এ ব্যাপারে এমন সর্বংসহা ছিলেন যে সে-যুগে বসে তার মতো অন্য কেউ একথা ভাবতে পারেননি। প্রকৃতি এবং জীবনের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল গভীর। তার বৈভব এবং সৌন্দর্য যেমন তিনি গ্রহণ করতেন অনায়াসে তেমনি অক্লেশে তার দুঃখদায়ক রূপ এবং খামখেয়াল মেনে নিজেন। প্রকৃতির সন্মুখে বিচলিত হতেন না তিনি। সুর্যোদয় এবং সূর্যান্ত, ঋতুরক—এসবই উৎসবের মতো করে উদযাপিত হতো শান্তিনিকেতনে। প্রকৃতিই যেন ছিল সকল কর্মের আধার এবং পরিবেশ ৷ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার যে এখনও কখনো কখনো শান্তিনিকেতনকে 'আশ্রম' বলা হয়ে থাকে—অর্থাৎ মুনি **ঋ**ষির তপোবন ৷ কলাভবনে এসে নম্মলাল যে কাজের স্বাধীনতা এবং সুযোগ পেলেন তা মূল্যবান বলে মনে করতেন। সেখানকার আডম্বরহীন জীবন, শ্রদ্ধা ভালবাসা এওতো পরম**প্রাপ্তি। শান্তিনিকেতনকে** তিনি তাই মনে করতেন তার ভিটেমাটি। আশ্রমের শান্ত জীবনে অফুরন্থ ছাত্রধারা, বন্ধু এবং অতিথি অভ্যাগতের আগমন নির্গমন—তার মনের দুকুল ছাপিয়ে উঠতো। নব নব গানে বাতাস হয়ে উঠতো ভারী। নতুন নতুন কবিতা আর নাটক নিত্য যোগাত চিম্বার খোরাক । পরিবেশটাই ক্রমাগত পালটে যেতো। ক্রমবিবর্তিত হতো যেন। তাই এতে সামিল হওয়ার অর্থই হতো দ্বৈরথ সংগ্রামের আহানে সাড়া দেওয়া । অনুগতভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে যাঁরা শান্তিনিকেতন হুপতির মতো গড়ে তুলেছিলেন নন্দলাল তাঁদেরই

নন্দলাল নীরবে ধৈর্য ধরে নিজের কাজ করে যেতেন। তার জীবনে অন্থিরতা, নাটক বা চটক ছিল না। প্রকৃতির মতোই ধীরে ধীরে কলাভবনেকে গড়ে তুললেন। দৃঢ় ভিতের ওপর গড়ে উঠল যেন একটা বহুতল ইমারত।

হাতে গড়ে নেওয়ার বিষয় নন্দলাল ছাত্রদের শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলতেন। তার শিক্ষণপদ্ধতির মধ্যে চাক্ষকলার অঙ্গীভূত ছিল কাক্ষকলা। কাক্ষকৃতির উত্তরগই তো চাক্ষকৃতি। শিল্পী হওয়ার অর্থ অভিজ্ঞাত কোনো বৃত্তির সুযোগভোগ করার অধিকার অর্জন নয়, কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের নকশা করা। নকশা করার ব্যাপারে তার মুনশীয়ানা ছিল অসাধারণ। মঞ্চসজ্জা থেকে পৃত্তক সচিত্রকরণ—সব কিছুই দক্ষতার সঙ্গে করতে পারতেন সহজে। নকশার বিষয় তার আগ্রহ বস্তুত নিয়ম শৃঞ্জার প্রতি অনুগতোর অন্য নাম। সব কিছু হবে সূচাক্ষ এবং মাপমাফিক।

ভারসামোর বুটি না ঘটে। থাকে যেন সুরসঙ্গতি। এই বোধ, এই সংবেদ তিনি রূপবন্ধ গড়ে তোলার সময় প্রয়োগ করতেন। ছোটই হোক বা বড়ই হোক নন্দলাল সব কাঞ্জেই ছাত্রদের সঙ্গে হাত লাগাতেন। শান্তিনিকেতনের উৎসব সঞ্জার দায়িত্ব থাকতো কলাভবানের ছাত্রদের হাতে। রবীক্সন্তা বা গীতিনাটোর মঞ্চ সঞ্জা করার জনো তিনি ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে যেতেন। তেমনি প্রাবার জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের প্যাণ্ডেল সাজানোর ভাক পড়লে, সমন্ত কলাভবনই হতো তার সঙ্গী। নতুন এবং অত্তুত মাধামে কাঞ্জ কেমন করে করতে হয় সেটা তাদের শেখাতেন নিজে কাঞ্জ করতে করতে। ছাত্ররা এইজাবে বছমুখী হবার বিদ্যা আয়ন্ত করতে।

শান্তিনিকেতনের পরিবেশের জনাই নন্দলাল তার নিসর্গশ্রীতি পরিপূর্ণভাবে অভিবাক্ত করতে পারতেন। নিসগই ছিল তার শিল্পকলার উৎস। তিনি নানা জ্বায়গায় খুরতেন। পর্বত এবং তেপান্তর, নদী এবং সমুদ্র ভালবাসার চোখ নিয়ে দেখতেন বলে ছবি এমন সজীব হতো। 'দর্শন' এখানে 'সন্দর্শন'—নিসর্গের সঙ্গে তৈরী হয়েছে এক অচিস্তা ভেদাভেদ। ছোট ছোট রেখাচিত্রে নিসর্গের মুহুর্তের মেজাজটা ধরেছেন। কলাভবনের ছাত্ররা ডেসকে বসে মডেল দেখে আঁকবে শুধ, এটা কস্মিনকালেও তার অভিপ্রেত ছিল না। বরং তিনি আশা করতেন তাদের পরিক্রমা হবে পর্যবেক্ষণ । সেখান থেকে উঠে আসবে রেখাচিত্র । গাছের অন্ধকার গড়ন চোখ খুলৈ দেখতে হবে। ঘাস এবং পোকামাকডের রূপ রেখার লেখায় ধরতে হবে। তিনি তাদের বর্ষণ এবং রামধনু দেখে উপভোগ করতে শিখিয়েছেন। তেমনি পদ্ম এবং পদ্মপুকুর। শিমৃল আর পলাশ। স্টডিওর ভেতর থেকে ছাত্রদের ডেকে নৈসর্গিক দলোর দিকে নিয়ে যেতেন। তিনি চাইতেন তারা দেখবে। দেখে আনন্দ পাবে। পর্যবেক্ষণ করতে শেখাতেন তিনি। নিরীক্ষণ করতে। এই ঈক্ষণই পরবরতীকালে তাদের উত্তরণ ঘটাতো।।

কলাভবনে প্রত্যেককে আলাদা করে শেখানো হতো। ব্যক্তিগত ভাবে। এই কারণে অতিরিক্ত ছাত্র ভর্তি করা হতো না। প্রত্যেকের বাক্তিগত প্রয়োজনের দিকে নজর রেখেই শিক্ষা দেওয়া হতো। শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে উঠতো । ছাত্রদের উপর শিক্ষকদের থবরদারী ছিল না । টুকটাক দেখিয়ে দেওয়া, কিছু পুরোপুরি হাত লাগানো কথনোই নয়। ছাত্রদের বাক্তিত্বের অভিব্যক্তির ওপর জোর দেওয়া হতো। সাধারণভাবে শান্তিনিকেতনের ছাত্ররা বহুমুখী হতো। করণকৌশল আয়ত্ব করতে অনুপ্রাণিত করা হয়ে থাকে অভিব্যক্তির অভিনবত্বের জনোই শুধ। প্রথম থেকে নিজের মতো করে কাজ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয় যাতে সে কাজে আনন্দ পেতে পারে। তাকে বুঝিয়ে मिख्या द्य इन्म এवः क्रेक्कगेर द्या भूम कथा, छर्थात अनुकर्तन नय । কলাভবনে অনুকুল পরিবেশ রচনার দিকে মন্দলাল প্রথম থেকেই যতুবান ছিলেন। পরিপার্শ্ব যে শিল্পীর আত্মবিকাশের পক্ষে খুবই জরুরী এটা তিনি মনে করতেন। শান্তিনিকেতনে শিক্ষকের বিশেষ ভূমিকা ছিল'। তাঁর কাজ ছিল পথনির্দেশ দেওয়া। অনুপ্রাণিত করা। ছাত্রদের সঙ্গে হাতে কলমে कांक करा। कथाय नय कांक जार महान ममारन जान स्करन हना। সৌভাগাক্রমে পরবর্তীকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের বেশ কয়েকজন তার ছাত্র হয়ে এসেছিলেন। নিজের ব্যক্তিত ছাত্রদের ওপর জ্ঞার করে চাপিয়ে দেননি নন্দলাল। **উত্তরকালে ছাত্রদের উত্তরণ তারই শৈলী**র বিস্তারিত এবং পরিপুরক রূপ হিসাবে প্রতিভাত হল।

"বালো কলমের" এবং শান্তিনিকেতনী শৈলীর সমালোচকরা প্রায়শই অভিযোগ তুলেছেন যে এইধারা পুনঃপ্রবর্তনাদী । প্রাচীন ধারার অনুকরণ করার জন্য নম্মলালকে দোষী সাবান্ত করা হয় । কিছু খুটিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে পরিজ্ঞাত ইতিহাসে তার শৈলীর কোনো নজির নেই । নম্মলালের কাছে পরস্পরা ছিল উন্তর্মাধিকারসূত্রে পাওয়া বিপুল অর্থের মতো । এই বিত্ত বুঁকি নিয়ে লগ্নী করলে সুদে আসলে সেটা যে বহুগুণ বৃদ্ধি পায় তিনি বুঝেছিলেন । গুকাকুরার উক্তি : শিল্পকলা হল নিস্কর্গ, পরস্পরা এবং অভিনবত্ব । নম্মলাল এই মতামতকে পুরোপ্রি সমর্থন করতেন । নিসর্বের সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত হলে শিল্পকলা দুর্বল এবং ক্রিম হয় । পরস্পরার সঙ্গে বিযুক্ত হলে তা হয় অপেশাদারী । অভিনবত্ব বাতীত তা নিজীব এবং উদ্দেশাহীন । সর্বেগরির নম্মলালের শিল্পকলা হলো সাধনা । এরজন্য চাই ধৈর্য এবং তিজিকা, ধানে এবং প্রেম ।

Can September 1



াংক্রেপে তা হলো পঞ্চা। ভক্তিমার্গেই তার সিদ্ধি।

কলাভবনের পরিবেশ ছাত্রদের মনে ভিন্ন মতাবলন্ধী সহ্য করতে শথায়নি শুধু, কিছু আপন করে নেবার মতো উদারতা দিয়েছে। ছাটথাটো জিনিস থেকে শিল্পশিক্ষা করার মতো মৃক্ত দৃষ্টি তৈরী করেছে। লাকশিল্পের সহজিয়া পদ্ম যেমন তেমনি ধুপদী রূপবন্ধ থেকে গ্রহণ দরার মতো মানসিকতা দিয়েছে। অনাানা সভাতার শিল্পকৃতিতে গ্রহণীয় কছু আছে কি না সেটা আবিষ্কার করতে উৎসাহিত করেছে। চিরায়ত ঘবদানকে শ্রদ্ধা করার শিক্ষা দিয়েছে। বিচার এবং সমালোচনা করার শিক্ষ অর্জনের ফলে শিল্পের মান বৃথতে সাহায্য হয়েছে। কলাভবনের মাদুঘরে সংগৃহীত শিল্পবন্ধু ছাত্ররাই তো অনেক সময় নিজ্ঞদের হাতে গাজিয়ে থাকে।

শিল্পকলা সমালোচনা এবং ইতিহাসকে নন্দলাল যথেষ্ট গুরুত্ব দিলেও, শল্পসৃষ্টির স্থান তাঁর কাছে এসবের ওপরে । করণকৌশলে তিনি ছিলেন মভিজ্ঞ এবং নিপুণ । বহুরকম মাধ্যমে কাজ করেছেন—চীনা কালিতে রখাচিত্র থেকে নানাধরনের ভিত্তিচিত্র, রেশমের ওপর রঙীন ছবি আঁকা, মাঠের পাটার কাজ—ব্যাপক ছিল তাঁর রীতিপ্রকরণ । শিল্পীকে তিনি মনে করতেন মিন্ত্রী । কারুকার । যন্ত্রপাতি আর মাধ্যমের ওপর তাঁর দখলই গাফল্যের চাবিকাঠি । তা নাহলে অভিবাক্তি সাবলীল বচ্ছুন্দ হবে কি করে ? শেব হলে কি হবে মনশ্চক্তে সেটা তো দেখে নেওয়া চাই ! ইতীয়ত তিনি মনে করতেন শিল্পী হলো সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি । মাজদেহ সুর্ভ্থ রাখার দায়িত্ব বিশেবভাবে তাঁর আছে । শিল্পীর কাজ হলো তার চারপাশের মানুবের মধ্যে পরিশীলিত কটি তৈরী করা । তাদের সুজনশীলতার উল্লোধন ঘটানো । শিল্পীর উপলব্ধি করা উচিত যে তিনি নিজের জন্য নয়, সমাজের জন্য কাজ করেন ।

নন্দলাল সতর্ক দৃষ্টি রাখতেন যাতে তার প্রতিটি ছাত্র শিল্পীর আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হন । তখনকার দিনে শিল্পী হওয়ার অর্থই ছিল আদর্শের শেছনে ছোটো কারণ ছবি একে রোজগারপাতিতো আর হতো না । একটি ছেলে শিল্পী হবে বলে ঠিক করলে পরিবারের অন্যরা তাকে অবজ্ঞাই করতো—"না ! ছোকরা গোল্লায় গেল দেখছি" । অনেক ত্যাগ এবং অনেক শিক্ষার পর তবেই সে নিজের পারে দাঁড়াতো । প্রত্যেক ছাত্রের যোগ্যতা এবং বিশেষ ভণগুলি নন্দলাল গুঁজে বার করতেন । সে-বিবয়



তাকে সচেতন করতেন। ছাত্রকে ছেলের মতো ভালবাসতেন, তাই নিয়মিত পোস্টকারডে ছবি একে পাঠাতেন। ঠিকানার জায়গায় ছাত্রের নামের তলায় লিখতেন "শিল্পী"। এখন নন্দলালের ছাত্রেরা সার ভারতবর্বে ছড়িয়ে আছেন। অনেকেরই নাম ডাক হয়েছে খুব। অনেকেই শিল্প শিক্ষকতা করেন এবং শুরুর আদর্শ এবং শিক্ষপ পদ্ধতির স্মৃতি তার ই বুকে বয়ে বেড়ান। অধুনা ভারতবর্বে অসাধারণ শিল্পশিক্ষক হয়েছেন ছু অনেকে, কিন্তু "মাস্টারমশাই" এই আদরের ডাক পাবার যোগ্যতা বোধহং টু শুরুর বৈশি, কারণ শুরুর শুরুর মতো কেউ পালন করেননি। ই



## "ठिक जासात सत्तत सत्जा ...।"

মুনমুন সেন

মনের মতো কেশতেল বলতে বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর ক্যান্থারাইডিন। চুলের শাভাবিক সৌন্দর্য বাড়িয়ে তুলতে এর ছুড়ি নেই। চুল চট্চটে হ'তে দেয় না, নিয়য়িত বাংহারে চুল হয় মোলায়েম ও ঝলমলে। যেমন খন ও সতেজ, তেমনি রেশমী কোমল। এর চন্দনের গর সারাক্ষণ মন ভরিয়ে রাখে। ৬০ বছরেরও বেশী সময় ধ'রে সবার প্রিয় কেশ তেল।

বেসল কেমিক্যাল-এর

# काञ्चादारेित

চুলের যত্নে সবার সেরা ঘরে ঘরে সবার চেনা



PPS-BC2/82-B

## আচার্য নন্দলাল ও তাঁর ছাত্রছাত্রীরা

#### প্রভাস সেন

নন্দলাল, বিনোদবিহারী, রামকিন্কর—গুরু আর দুই শিষ্য । তিরিশের দশক থেকে শান্তিনিকেতন কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদীক্ষা, প্রেরণা ও গর্বের আধার তিন দিকপাল। পিতপ্রতিম নন্দলাল শিক্ষাদানের বাঁধা বাস্তা পরিত্যাগ করে কলাভবনকে সংগঠিত করেছিলেন একটি বহৎ পরিবারের মতো। বিনোদবিহারী আর রামকিন্ধরকে আমরা সেযুগে দেখেছি বিদ্যালয়ের কল্যাণে উৎসর্গিত প্রাণ তাঁর সর্বসময়ের সঙ্গী ও সহকারী। আর ছিলেন কনা। গৌরী ভঞ্জ আর পত্র বিশ্বরূপ। গৌরী দেবী নানা কারুকলা শিক্ষণের ক্ষেত্রে এবং বিশ্বরূপ দক্ষ গ্রাফিক শিল্পী হিসাবে कलान्त्रात होता होता अठि ३०० माहन नमनाहन्त्र সাহায্যকারীরূপে । বিনোদবিহারী ও রামকিন্ধর সহকর্মী হিসাবে যোগ দেন যথাক্রমে ১৯৩১ ও ১৯৩৩ সালে। তিরিশের দশকের ছাত্র এ পেরুমলও ঐ দশকের শেষের দিকে কলাভবন গ্রন্থাগারের কর্মী হিসাবে যোগ जिरमञ्जिलन । शीरतन (**एववर्मन, विनायक मा**र्गाकी आत मुक्माती (**एवै**) কলা ভবনেব কর্মী ছিলেন সম্ভবত ২৮/ ২৯ সালে। কিন্তু তিরিশের দশকে তাঁরা ছিলেন না । মাসোজী আবার কলাভবনে যোগ দেন চলিশের দশকের প্রথমে। ধীরেনদা আরও পরে।

নন্দলাল কলাভবনকে আঁট স্কুল জাতের শিল্প শিক্ষাগার করতে চান নি কখনও । রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয় আদর্শকে তিনি মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন এবং কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের সামনে তিনি মেলে ধরেছিলেন শিল্পবোধের একটি বিচিত্র আনন্দময় পথ । ছবি আঁকা বা মৃতিগড়া শিক্ষার কান্ধ হতো পুরোন যুগের গুরুগৃহের মতো। পাশাপাশি ছাত্র শিক্ষকদের কান্ধ চলতো। একসঙ্গে স্টাড়ি, স্কেচ। ছাত্রদের কান্ধের দুর্বলতা দেখিয়ে বৃঝিয়ে হয়তো আরও স্টাড়ি বা স্কেচ করবার উপদেশ দিতেন বড়রা। চলতো নানা দিকে অনুসন্ধান শিল্পের, সৌন্দর্যের।—শিল্প ও সৌন্দর্যের নতন উপলব্ধির।

একসঙ্গে নানা ধারায় নতুন নতুন সৃষ্টি ছাত্রদের যুগিয়েছে প্রেরণা। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ আর শিল্পক্তের সবাই মিলে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা ও আলাপ আলোচনা তাদের দিয়েছে আত্মবিশ্বাস আর ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে তাদের শিল্পকচিবোধ। গুরুশিষা সবারই শিল্পচর্চার কাজ চলেছে নির্বাধ আনন্দে। এগিয়ে চলবার প্রয়োজনীয় সাহায্যাটুকু সব সময় ছাত্ররা পেয়েছেন বড়দের কাছ থেকে—নন্দলালের সতর্ক দৃষ্টির সামনে। তিনিই ছিলেন গুরু—"মাষ্টারমশাই"। আর সবাই বিনোদবিহারী, রামকিন্ধর, গৌরী, বিশ্বরূপ কথনও নিজেদের মাষ্টার মনে করেননি। কলাভবনের প্রথম যুগে নন্দলাল নতুন ছাত্রদের শিক্ষার জনা অগ্রসর ছাত্রদের সাহায্য নেবার প্রয়োজনবোধ করেছিলেন। সহক্রমী পর্যায়ে উন্নীত হবার পরও সেই সুযোগা ছাত্ররা সম্পর্কেক করে কোনও রদবদলের দরকার মনে করেন নি। ফলে কলাভবনে গড়ে ওঠে ছাত্রশিক্ষকদের মধ্যে এমন এক অপূর্ব সম্পর্ক—যা আজও সেখানে অংশত বিদামান আছে।

ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা নন্দলাল শুধু ছবি আঁকবার বা মৃতি গড়বার চচরি



শিশুলীয়ের ছবি জাঁকা শেখাছেল মাস্টারমশাহ সক্ষাৰ্

মধ্যে সীমিত রাখেননি । ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মানবতাবোধ এবং রুচিবোধ জাগ্রত করা ও শিল্পদৃষ্টি খুলে দেওয়া তাঁর শিক্ষাসূচির **অঙ্গ ছিল**। মাষ্টারমশাইয়ের নির্দেশে আমে আমে ঘুরে যেমন ছেলেমেয়েরা বীরভূমের রুক্ষ প্রকৃতিকে ভালবাসতে শিখতো, তেমনি শিখতো গ্রামীণ সরল ও অনাভূম্বর স্থাপতা আর কারুশি**ল্লের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে**।

ছাত্রছাত্রীদের রুচিবোধ একটু জাগ্রত হলেই তাঁদের উৎসাহিত করতেন নিজ নিজ অঞ্চলের গ্রামীণ জীবনযাত্রা ও গ্রামীণ শিল্পগুলির মূল্যায়ন করতে। তিনি আমাদের দেশের দো আঁশলা শ**হরে সংস্কৃতি সম্বন্ধে থুব** আস্থাবান ছিলেন না । নন্দলাল মনে করতেন যে গ্রামীণ সংস্কৃতি ও শিল্পের গভীরে প্রবেশ করতে পারলেই তবে শিল্পী পায়ের নীচে মাটি পাবেন, যার উপর দাঁড়িয়ে তার পক্ষে সৃষ্টিধর্মী শি**ল্লচচ সম্ভব। নন্দলাল দুঢ়ভাবে** বিশ্বাস করতেন যে শিল্পী সমাজ ও পারিপার্শিককে এডিয়ে গিয়ে শিল্প সষ্টি করতে পারেন না। মহাত্মা গান্ধী যখনই নন্দলালকে শিল্পীহিসাবে ডাক দিয়েছেন তিনি কখনও পিছিয়ে থাকেননি। ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কংগ্রেসের নানা অধিবেশনে অতি সাধারণ গ্রামা উপাদান ব্যবহার করে তিনি বিশাল কংগ্রেস মণ্ডপগুলির যে অপূর্ব অথচ সহজ সরল নকশা ও সাজসজ্জার প্রবর্তন করেছিলেন তা মণ্ডন শিল্প সম্বন্ধে দেশের রুচিবোধ বদলে দিয়েছিল। হরিপুরা কংগ্রেসের সময় গ্রামীণ জীবনের উপর যে পোষ্টারগুলি তিনি কয়েকদিনের ভিতর অন্ধন করেছিলেন, সেগুলো তাঁর শ্রেষ্ঠ শি**ল্পকর্ম**গুলির অন্যতম ।

শান্তিনিধে তালা প্রতিটি উৎসব অনুষ্ঠানে, নাটকে, মাষ্টারমশাই তাঁর ছাত্রদের নিয়ে বাস্থ পাকতেন নানা নতুন নতুন পরিকল্পনায়। উৎসবের পরিবেশ সৃষ্টি, অলক্ষরণ, রঙ্গমঞ্চের পট, আলোক সংস্থাপন, অভিনেতা অভিনেত্রীদের পেশেকআশাক সাজসজ্জা সব নিয়ে পড়াশুনা, আলোচনা, পরীক্ষা, নিরীক্ষা প্রতিবার অনুষ্ঠানগুলিতে এনে দিতো নতুন বৈশিষ্ট্য, নতুন চমক। এসব চমকে প্রগলভতা ছিল না। ছিল সংযত শিল্পবোধের সৃষ্টিশীল প্রকাশ। ধীরে ধীরে সারা দেশে এ ধরনের অলঙ্করণ ও মঞ্চসজ্জা ইত্যাদি ছড়িয়ে পড়েছিল।

কলাভবনের ছাত্রাবাস, ভোজনাগারের সামনের চৈত্য এবং রবী<del>শ্র-গৃহ</del> শ্যামলী জড়ে ছড়ান আছে নন্দলালের গ্রামীণ স্থাপতা শিল্প সম্বন্ধে আগ্রহের প্রকাশ। কলাভবন ছাত্রাবাসে বর্তমানে কাল বাড়ি বলে পরিচিত মাটির বাডিটি ছাড়া অন্য বাডিগুলো নেই—যেগুলি থেকে অন্তত একটি ব্যাড়ি গ্রামীণ স্থাপতোর দিক **থেকে বেশ আকর্ষণীয় ছিল। শ্যামলী বাড়ীর** নকশা প্রয়াত শিল্পী সরেন কর মশাই করেছিলেন। কিন্তু গ্রামীণ স্থাপতা ও গ্রামীণ নির্মাণ উপকরণ নিয়ে নন্দলালের আগ্রহ ও নানা পরীক্ষানিরীক্ষা পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ ভাবেও সুরেন্দ্রনাথকে শ্যামলীর নক্শা করতে সাহায্য করেছিল।

এই বাডিগুলির অলঙ্করণ বৈশিষ্টা এখনও সারা দেশে নজীরবিহীন। বাঙলা দেশে মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির ফলক এটে অলম্ভরণের রেওয়াজ ছিল ইংরাজ জনানার প্রথম **যুগ অবধি** । **নন্দলাল তাঁর সহকর্মী** ভাস্কর রামকিন্ধর ও ছাত্রদের নিয়ে সেই ঐতিহ্যের **আধুনিক প্ররোগের** পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন মাটির বাড়িগুলির দেওয়ালে। পোড়ামাটির নানা উপাদান মিশিয়ে ও আলকাতরার প্রলেপ দিয়ে তাকে শক্ত ও জলপ্রতিরোধ করা হয়েছে।

পাকা বাডিগুলিতে হয়েছে দেয়ালচিত্র নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীকা। দেশ বিদেশের দেওয়াল চিত্র অঙ্কনের কলাকৌশল সংগ্রহ করেছেন প্রিয় শিষ্য বিনোদবিহারীকে দিয়ে । প্রথমে পোড়ামাটির ফলকের উপর তারপর দেওয়ালে দেওয়ালে চলেছে মহা উৎসাহে সবাই মিলে নানা ধরনের দেওয়াল চিত্রের কাজ । জয়পুর থেকে সেখানকার ঐতিহ্যগত দেওয়াল চিত্রের শিল্পীকে আনিয়ে নন্দলাল ছাত্রদের নিয়ে তাঁর কাছে করণকৌশল শিখেছেন যার অনবদা ফলশ্রুতি হলো পুরোন গ্রন্থাগারের (বর্তমান পাঠভবন দপ্তর) বারান্দার দেওয়াল চিত্রগুলি। মাষ্টারমশাই ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্র হয়েই বৃদ্ধ কারিগরের কাছে কাজ শিখেছিলেন। নন্দলালকে আমরা ু হাত্র ২০র২ পুরা কার্য্যতম্বর কারে কার্যা । বিশাহতোর দা কার্যানের কার্যানের মানুষ্রের মতো বু কথনও পরিপাটি পোশাকে দেখিনি । অতি সাধারণ গ্রামের মানুষের মতো পোশাক পরতেন খাদিতে তৈরী। জয়পুরের বৃদ্ধ কারিগর ছাত্রদের ্ধমকাতেন নন্দলালকে দেখিয়ে—"তোমরা **শিল্পী হয়ে কাজ শিখতে এতো** 🗜 দেরী করছো আর দেখে৷ তো এই মি**ন্ত্রী কেমন তাড়াতাড়ি সব শিখে**  নিয়েছে।"

সেকালের শান্তিনিকেতনে বেশ কিছু খাটা পায়খানা ছিল। মেথর রসিক ছিলো তার দলবল নিয়ে সেগুলি পরিষ্কার রাখবার জনা । গান্ধীজী যেদিন তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকার ফনিকস আশ্রমের অধিবাসীদের নিয়ে শান্তিনিকেতনে প্রথম এসে উঠেছিলেন—সেই দিনটির স্মরণে আজও সেখানে গান্ধী পুণ্যাহ পালন করা হয়। ঐ দিনটিতে সেকালে আশ্রমের সেবা কর্মীদের সম্পূর্ণভাবে ছুটি দেওয়া হতো। এবং ছাত্র, শিক্ষক, কর্মী আর আশ্রম পরিবারভুক্ত সবাই সবরকম সেবার কাজ নিজেরা করতেন। অতো লোকের হাতের স্পর্শে আশ্রম তকতকে ঝকঝকে হয়ে উঠতো। প্রতি বছর নন্দলাল বেছে নিতেন মেথরের কাজটি সঙ্গে চেলাও জুটে যেতো-তাঁর ছাত্রদেরই একটি দল । রাগ্রাঘরের বাগানের জন্য কমপোষ্ট সারের খাদ তৈরী হতো—আর পায়খানার এবং সাধারণ রান্নাঘরের ড্রেইন পরিষ্কার করা, ময়লা, পচাপাতা আর কাটাজঙ্গল দিয়ে সেটা ভরাট হতো আর উপরে পড়তো মাটির আন্তর।

আশেপাশের নানাগ্রামে আশ্রমের ছেলেমেয়েরা যে বয়স্ক শিক্ষণ কেন্দ্র চালাতেন—সেগুলিতেও কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহই বেশী ছিল। হাসপাতালে সেবার কাজে বা পার্শ্ববর্তী কোন গ্রামে অসুখবিস্থ लाগल माष्ट्रातमभारे ठौत ছেলেনেয়েদের নিয়ে এগিয়ে যেতে কখনও ইতস্তত করতেন না। আবার প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের স্বাস্থ্যের প্রতি তাঁর কড়া নজর ছিল। আমার স্বাস্থ্য কোনও দিনই খুব ভাল ছিল না। এবং মাষ্টারমশাই আমার স্বাস্থ্য ভাল করবার জন্য কত যে চেষ্টা করেছেন তার ইয়ন্তা নেই। একবার অনেক ভেবেচিন্তে তিনি আমাকে চিরোতার জল খাওয়ান স্থির করলেন। সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার। সকালবেলা স্টুডিওতে ঢুকতেই একহাতে বোতলে চিরোতার জল আর অন্য হাতে গ্লাস নিয়ে মাষ্ট্রারমশাইয়ের প্রবেশ। নিরুপায় আমার চিরোতার জল পান, তারপর একটি লজেন্স লাভ। দু' তিন দিন পর অসহ্য হওয়াতে মাষ্ট্রারমশাইকে বোতল হাতে আসতে দেখলেই জানলা দিয়ে বেরিয়ে দেয়াল ঘেঁসে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে শিখলাম। মাষ্টারমশাই দু' তিনবার খৌজ করে না পেয়ে শেষে কলাভবনের পিওন কালোকে খাওয়াৰার ভারটা দিতেন—ফলে না খাওয়ার মাগুল হিসাবে আমার রোজ কিছু বিডি খরচ হোত । মাসখানেক খাবার পর চিরোতাতে কোনও উন্নতি না দেখে মাষ্ট্রারমশাই আমাকে রোজ বিকেলে দশ মিনিট মাটি কোপাবার কাজে লাগিয়েছিলেন। নিজে বসে থাকতেন।

এইভাবে মাষ্টারমশাইয়ের কলাভবনের সংসার চলেছিল সেকালে। যে ছেলেমেরেরা আসতেন তাঁদের সবার মধ্যে বড় চিত্রশিল্পী বা ভাস্কর হবার মালমশলা থাকতো না। যাদের ভিতর থাকতো তাদের স্ফুরণের যথেষ্ট সুযোগ ও স্বাধীনতা য়েমন তখন ছিল, তেমনি ছিল নকশা বা অন্যদিকে প্রতিভাধারী অথবা দুর্বল ছাত্রদের শিল্পের নানা সমান্তরাল ক্ষেত্রে বিকাশ লাভের সুযোগ সুবিধা। সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের ভিতর এমন একটি রুচিবোধ তৈরী হয়ে যেতো যে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবার পর তাঁদের কাজকর্মের ভিতর এই বৈশিষ্টাটি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করতো।

ছাত্রছাত্রীদের ভবিষাৎ কর্মজীবন সম্বন্ধেও নন্দলালের নানা চিম্বাভাবনা ছিল। নানা কারুশিল্প শিক্ষা জীবিকা অর্জনের জন্য ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে প্রয়োজনীয় মনে করতেন। মেয়েদের জন্য কিছু হাতের কাজ শিক্ষা আবশাক ছিল। শান্তিনিকেতনে সেযুগে যে একটি সৃজনশীল পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছিল তাতেও নন্দলালের অবদান ছিল অমূল্য।

রবীন্দ্রনাথ এই ছোট্র জায়গাটিতে তাঁর এবং তাঁর বিদ্যালয়ের আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বেশ কিছু মানুষকে একত্রিত করেছিলেন। তাঁদের কিছু ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাবান এবং কিছু ছিলেন সাধারণ মানুষ। 'এই মানুষকটি, তাঁদের পরিবার আর দেশবিদেশ থেকে আসা কিছু ছাত্রছাত্রী নিয়ে অত্যন্ত সরল, অনাড়ম্বর গ্রামীণ পরিবেশে তৈরী হয়েছিল শান্তিনিকেতন আশ্রম এবং বিশ্বভারতী। অর্থ এবং নানা ধরনের জ্ঞানচর্চার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যুনতম সুযোগ সুধিবার অভাব ছিল আশ্রম জীবনের অঙ্গস্বরূপ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেন যাদুবলে একটি **উচ্চন্তরের** সূজনশীল জ্ঞানচর্চার পরিবেশ তৈরী করে নিতে পেরেছিলেন সেখানে। অতি সামানা উপচার আর উপকরণ নিয়ে যে আশ্রম জীবন গড়ে উঠেছিল সেখানেও সৃজনশীল ঐশ্বর্যের ছোঁয়া লেগেছিল ৷ সে ঐশ্চর্য ছিল সারল্যের ঐশ্বর্য—ক্রচির ঐশ্বর্য।





কালোবাছির দেওয়ালে নক্ষলাল ও তার ছাত্রছাত্রীদের করা কয়েকটি রিলিক ভিতিটিত্র

দৈনন্দিন আশ্রম জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এই যে ঐশ্বর্যের সমাবেশ সেটি ছিল প্রধানত নন্দলাল ও তাঁর কলাভবনের অবদান। সেয়গের আশ্রমের সামর্থা অন্যায়ী কবি প্রবর্তিত নানা উৎসব অনুষ্ঠান নন্দলাল সাজিয়েছেন প্রাকৃতিক পরিবেশ, সরল গ্রামীন শিল্প ও গ্রামীণ আচার-অনুষ্ঠান থেকে অভিযোজিত উপচার দিয়ে । এই সব উৎসব অনুষ্ঠানের অনাড়ম্বর সৌন্দর্য আশ্রমবাসীদের রুচির প্রসার ঘটিয়েছে। শান্তিনিকেতনে ও পরে শ্রীনিকেতনে শিল্পভবনে নন্দলাল ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নানা কারুশিল্পে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁতে নানা ধরনের নকশার শাড়ী তৈরী হয়েছে। চাদর, ধৃতি, বিছানার আচ্ছাদন, টেবিল ঢাকা, গামছা, নানা রকমের জামাকাপড় সবই নতুন ধরনের নকশায় করা—সুরুচিপূর্ণ কিছু সহজ্ঞ সরল অনাড়ম্বর । রবীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবী নতন শিল্প এনেছেন বিদেশ থেকে—বাটিক, চামড়ার কাজ। এদেশের প্রয়োজনমতো তার রূপরসের বদল করেছেন নন্দলাল আর তার ছাত্ররা কলাভবনে। নানা শৌকিক অনুষ্ঠানের আল্পনা নিয়ে তার সঙ্গে প্রকৃতির বিচিত্র নকশার অলঙ্করণ যোগ করে গড়ে উঠেছে নয়নাভিরাম নতুন আলপনার নানা অভিব্যক্তি। কুমোরের হাঁড়ি-কুড়ির আদলে মাটির বাসনকোসন তৈরী र**्जा (अक्रयक करत नाना नक**नाय ।

কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা নতুন দৃষ্টিতে দেখে অবহেলিত গ্রামের কোণা থেকে অতি সামান্য মূল্যে কারুশিক্সের মহার্ঘ সম্পদ সংগ্রহ করে আনলেন । আশ্রমবাসীরা সে সব দেখেছেন অবাক হয়ে । ধীরে আশ্রমের সাধারণ মানুষের রুচির বদল এসেছে। একসময় কলাভবনের দরজা খুলে দিলেন নন্দলাল আশ্রমের সমস্ত গৃহিণী ও কন্যাদের জন্য। তাঁরা দু'তিন वष्ट्र करत काणारा मुक्त कत्रामान कमाख्यानत मुखनमीम পরিবেশে। শিখলেন নানা ধরনের কারুশিল, কেউ বা ছবি আঁকতে। ধীরে ধীরে প্রতিটি গৃহে সূক্রচির ছোঁয়া লাগলো। জীবন এবং জীবনযাপনের উপকরণে লাগলো সহজ সৌন্দর্য সৃষ্টির স্পার্শ।

নন্দলাল বিলের দশকে স্বগ্ন দেখেছিলেন শান্তিনিকেতন আশ্রমের পরিবেশে তার শিল্পী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি উপনিবেশ গড়ে তোলবার---যেখানে শিল্পীরা সহজ সরল পরিবেশে সূজনশীল শিল্প ও কারুশিক্ষের চর্চা করবার সুযোগ পাবেন। শিক্ষভবনে নানা কারুশিক্ষ ও নকশায় ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য এবং তাদের তৈরী জ্ঞিনিসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা দেখে তার এদিকে আগ্রহ জন্মেছিল। নন্দলালের প্রথমদিকের ছাত্র কবিশিল্পী প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এ বিষয়ে তাঁর উৎসাহী সহকারী। গড়ে উঠলো কারু সংঘ নামে প্রতিষ্ঠান কলাভবনের ছাত্র ও প্রাক্তনদের নিয়ে। কাজ-কর্মের প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ, কলকাতা, বম্বাই, আহমেদাবাদ থেকে অর্ডার সংগ্রহ, শিল্পীদের মধ্যে কাঞ্চ বন্টন ক্ষণে ক্ষণে মাস্টাবমশাই-এর কাছে গিয়ে ভবিষাতের নানা পরিকল্পনা আর তার সঙ্গে চললো প্রভাতমোহনের কবিতা লেখা, ছবি আঁকা আর রাত্রে গ্রামে বয়স্ক শিক্ষণ কেন্দ্রে পড়াবার কাঞ্চ। মাস্টারমশাই তাঁর এই দরন্ত যৌবন ভরা ছাত্রটিকে বেশ ভালবাসতেন এবং নানা ক্ষেত্রে ছড়ান তাঁর কাজগুলিকে উৎসাহ দিতেন।

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন আরও অনেক আদর্শবাদী যুবকের মতো প্রভাতমোহনকেও ডেকে নিল। এরপরও কারু সংঘ চলেছিল কিছদিন—এখনও বোধ হয় নবকলেবরে তার অন্তিত্ব আছে—কিন্ত भाग्गात्रभगाইस्रत विन मनस्कत **यथ সফन** হয়नि।

নন্দলালের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের কথা আমরা প্রথম জানতে পারি ১৯১৪ সালে। ঐ সালে যুবা শিল্পী নন্দলালকে শান্তিনিকেতনে অভার্থনা জ্ঞানান হলো। ১৯১৭ সালে কবি নন্দলালকে শিলাইদহে এসে কিছদিন তার সঙ্গে থাকবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। শিল্পী মুকুল দেও ঐ সময় শিলাইদহে ছিলেন। কবি শিল্পীদের নানা বই থেকে পড়ে <u>(मानार्क्त । मिलारेमरहत जपूर्व भाविभार्मिक नम्ममामरक मृक्ष</u> করেছিল—যার পরিচয় বহন করে ঐ সময় আঁকা তার বছ স্কেচ ও স্ট্যাডিগুলি। পদ্মার উপর দিয়ে হাঁস উড়ে যাবার প্রসিদ্ধ চিত্রটিও তিনি শিলাইদহে অন্ধন করেন। এটিই সম্ভবত তার প্রথম প্রাকৃতিক দৃশ্যচিত্র।

কবির সঙ্গে শিলাইদহ বাসের পর থেকেই নন্দলাল তার অনুরোধে শান্তিনিকেতনে যাওয়া আসা করতেন। ১৮ সাল নাগাদ আশ্রম বিদ্যালয়ের শিল্প শিক্ষকরূপে অবনীন্দ্রনাথ শিল্পী সুরেন করকে পাঠান। শিল্পী অসিত হালদার বোধহয় তার পূর্ব থেকেই সেখানে ছিলেন।

১৯২০ সালে রবীন্দ্রনাথ নন্দলালকে শান্তিনিকেডনে নিয়ে এলেন. কিন্তু কয়েক মাস পরই, গুরু অবনীন্দ্রনাধের ডাকে ফিরে গিয়ে তাঁকে অবনীক্স প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আটস্-এর ঠ স্কুলটির ভার নিতে হল । এরপর মনে হয় নন্দলালকে নিয়ে 'রবিকা' আর 'অবনের' ভেতর কিছু টানাটানি হয়েছিল এবং 'অবন' তাঁর শুরুপ্রতিম 🗜 প্রিয় কাকার কাছে হারস্বীকার করেছিলেন। কারণ আমরা দেখতে পাই 🗜 ১৯২১ সালে রবীন্দ্রনাথ কলাভবনের পত্তন করলেন আর নন্দলালকে নিয়ে এলেন তার অধ্যক্ষ করে। কলাভবনের প্রথম পত্তন হয়েছিল অধুনা বিলুপু দ্বারিক বাড়িটিতে। বর্তমান শাস্তিনিকেতনের মৃণালিনী ছাত্রাবাসটির সামনের দিকে ছিল দ্বারিকের দোতলা বাড়িটি।

২১ সালে শান্তিনিকেতনে যোগ দেবার পর গোয়ালীয়র সরকারের আমন্ত্রণে বানগুহাচিত্রের অনুলিপি করে আনেন নন্দলাল-অসিত হালদার ও সুরেন করকে সঙ্গে নিয়ে। কলাভবনের প্রথম যছাত্ররা সেই দ্বারিক বাড়িতেই থাকতেন। এরপর **ছাত্রাবাসটি যায় পুরোণ হাসপাতালে**র বাডিটিতে। এটি ছিল দেহলী এবং বর্তমান আনন্দপাঠশালার উত্তর দিকে। দ্বারিক থেকে কলাভবন উঠে যায় বর্তমান পাঠভবন গৃহের দেতিলায়।

সিংহসদনের পাশের তোরণ দৃটির একটিতে প্রথম মূর্তি গড়বার স্টডিও তৈরী হয়। ১৯৩৭/৩৮ সাল পর্যন্ত রামকিন্ধর ঐ স্টুডিওতে কাজ করতেন। কলাভবনের পুরোন নন্দন বাড়ি এবং তিনটি কাজ করবার স্টুডিও গড়ে ওঠে ১৯২৬ থেকে ২৮ সালের মধ্যে। কাঠিয়াওয়ার আর গুজরাত থেকে পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে কলাভবনের একটি আলাদা অর্থকোষ তৈরী হয়, এবং এই কোষ থেকেই উপরোক্ত বাড়িগুলি করা সম্ভব হয়। সে সময় অবশ্য নন্দনের সামনের অঙ্গনে মেয়েদের ছাত্রাবাস বানাবার দুর্বৃদ্ধি কারুর হতে পারে সেটা কল্পনাই করা যায় নি । নন্দনের সঙ্গে সংলগ্ন করে উত্তর দিকে 'হ্যাভেল হল' তৈরী হয় ১৯৩৭ সাল নাগাদ পাটনার বাারিস্টার পি আর দাশ মশাইএর অর্থানুকুলো। ২৬/২৭ সাল থেকেই কলাভবনের ছাত্রাবাসগুলি গড়ে ওঠে কলাভবন স্টুডিওগুলির পশ্চিম দিকে। প্রথমে কয়েকটি মাটির বাংলো তারপর দৃটি পাকাবাডি আর কালো বাড়ি। বর্তমান ছাত্রাবাসে গেলে এক কালো বাডিটি ছাড়া অন্য বাড়িগুলি কোনটা কোথায় ছিল খুজে পেতে মুশকিল হবে।

আচার্য নন্দলালের জন্ম হয়েছিল ১৮৮২ সালের ৩রা ডিসেমবর। কলাভবনের অধাক্ষ হিসাবে শান্তিনিকেতনে আসেন ১৯২১ সালে অর্থাৎ ৩৯ বছর বয়সে। ৩০ বছর পর ১৯৫১ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

১৯২১ সালে যখন নন্দলাল কলাভবনের ভার নিয়ে পাকাপাকিভাবে শাস্তিনিকেতনে চলে এলেন তখন তার সঙ্গে এসে চারজন ছাত্র কলাভবনে যোগ দেন। এদের নাম হ'ল--হীরাচাদ দুগার, অর্ধেন্দু ব্যানাজী, কৃষ্ণপদ আর ওয়ারিয়ার। শান্তিনিকেতন আশ্রমের ছাত্রদের ভেতর থেকে যোগ দেন ৭ জন—ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়, মণীক্সভূষণ গুপ্ত, হরিপদ রায়, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও কনু দেশাই।

এদের ভেতর হীরাচাদ দুগার কখনও কোন চাকুরী করেছেন বলে শোনা যায়নি। মিনিয়েচার ঢংএ খুব সংবেদনশীল ছবি একে সুনাম করেছিলেন। এবং অঙ্কনম্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। অর্ধেন্দু ব্যানার্জি ভাল ইলাষ্ট্রেটর হয়েছিলেন। ভাগলপুরের ছেলে কৃষ্ণপদ পরে পাগল হয়ে যান। ওয়ারিয়র অত্যন্ত প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন—কিন্তু তিনি কলাভবনের পাঠ সমাপ্ত করেন নি। হরিপদ রাও ইলাষ্ট্রেশন করতেন। ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ, রমেন্দ্র, বিনোদ বিহারী, মণি গুপ্ত ও সতোনবাবু—কলাভবন ও বিভিন্ন আট স্কুলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং প্রত্যেকেই শিল্পী হিসাবে সারা দেশে সুনাম অর্জন করেছিলেন। কনু দেশাই একযুগে বোদ্বাইয়ে ছায়াচিত্র জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্প নির্দেশক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

কলাভবন দপ্তরে সবচেয়ে পুরোন ছাত্রদের যে নামগুলি পাওয়া যাচ্ছে তাঁরা এসেছিলেন ১৯৩০ সালে। এদের পূর্বের ছাত্র ছাত্রীদের যে নামগুলি পাচ্ছি তা হ'ল নিজের, নন্দলাল পুত্র বিশ্বরূপ বসুর এবং আরও দু এক জনের স্মৃতি নির্ভর। আমাদের ছাত্রাবস্থায় দেখেছি যে মাষ্টারমশাই তাঁর ছাত্রছাত্রীরা কে কোথায় কি করছেন তার একটি তথ্য তালিকা রাখতেন কলাভবনে। সে তালিকা খুঁজে পাই নি। তবে ৩০ সাল থেকে হাল আমল পর্যন্ত যেসব তথ্য রাখা হচ্ছে সেটাও আজকের যুগে অন্যত্র আশা করা যায় না। সুতরাং ২১ সাল থেকে ৩০ সাল পর্যন্ত কলাভবনের ছাত্রদের যে নামগুলি কয়েক জন মিলে স্মরণ করতে পেরেছি তাঁদের ুঁ সম্বন্ধে কিছু বলবার চেষ্টা করছি।

নন্দলাল ১৯৫১ সালে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। সূতরাং দীর্ঘ ৩০ ্ব বছরে বছ ছাত্রছাত্রী তার সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়েছিলেন । সবার 🗜 নাম স্মরণ করা সম্ভব নয়। যারা পরবর্তী জীবনে শিল্পচর্চা বা সংশ্লিষ্ট 786

কর্মকাণ্ডের ফলে নানাভাবে মানুযের নজরে পড়েছেন তাদের সম্বন্ধে দুচার কথা বলবার চেষ্টা করবো। অনিচ্ছাকৃত ভাবে সেখানেও হয়তো অনেত নাম বাদ পড়বে কারণ নন্দলালের ছাত্ররা সারা দেশে এবং বিদেশেও ছড়ান যাদের সব খবর আমাদের কাছে পৌছোয় না।

সেযুগে কলাভবনে বহু ছাত্র ছাত্রী আসতেন দু'তিন বছুৱ মাষ্টাবমশাইয়েব সারিধ্যে থেকে কিছু কাজ করবার জনা । পুরা পাঠক্রম যারা সমাপ্ত করতেন তাঁদের সঙ্গে এদের কখনও ইতরবিশেষ করতে দেখিনি। সবাই ছিলেন নন্দলালের শিল্প পরিবারের ছেলে মেয়ে এবং সবার সম্বন্ধে তিনি সম্নেহ খোঁজ খবর রাখতেন।

১৯২১ সালে কলাভবন প্রতিষ্ঠার তিন চার বছরের ভিতরে ছাত্রী হিসাবে যারা যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুকুমারী দেবী দ্রীমতী হাতিসিং (ঠাকুর), গৌরী বসু (ভঞ্জ), সবিতা ঠাকুর, বাসঞ্জী মজুমদার আর ইন্দুসুধা ঘোষ। সুকুমারী দেবী কিছু দিন কলাভবনে অধ্যাপনা করেছিলেন প্রথমদিকে। নন্দলাল তনয়া গৌরী কলাভবনে কারুশিল্প বিভাগে অধ্যাপিকা ছিলেন আর ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাম্যী নাচিয়ে আর অভিনেত্রী। অবসর যাপন করছেন অপূর্ব কারুশিল্পের ক্রাজ করে। শ্রীমতী ঠাকুরও ছিলেন খুব প্রতিভাময়ী নাচিয়ে। ওরিয়েন্টাল আট সোসাইটির সম্পাদিকা হিসাবে তিনি কলকাতার শিল্পী মহলে সুপরিচিতা ছিলেন। ইন্দুসুধা কারুশিক্সের নকশাবিদ হিসাবে যশস্বিনী। ১৯২৫/২৬ এর ভেতর আর যাঁরা আসেন তাদের মধ্যে ছিলেন নাগপুরের বিনায়ক মাসোজী, অন্ধ্র দেশের ভি. আর. চিত্রা, জাপানের হাসেগাওয়া দেনজিরো, মহীশুরের পি হরিহরণ, কালিম্পংএর মণি প্রধান, কেরলের বাসদেবন, বাঙলার রামকিঙ্কর, সুধীর খাস্তগীর, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আর সতোন বিশী। হায়দ্রাবাদ থেকে এসেছিলেন সুকুমার দেউস্কর, মহারাষ্ট্র থেকে বামন শিরোদকর, জয়পুর থেকে সোহাগমল আর রঘুবীর সিং। বিষ্টুপদ রায় আর গোষ্টবিহারী ঘোষও সম্ভবত এই সময়েই ছাত্র ছিলেন। মহিলাদের মধ্যে আরও ছিলেন অনুকণা দাশগুপ্ত আর মন্দাকিনী দেবী।

মাসোজীর কর্মজীবনের অনেকটা কেটেছে শান্তিনিকেতনে নন্দলালের সহকারীরূপে। শ্রীনিকেতনের গোডাপত্তনের সময় মাসো**জীকে নন্দ**লাল পাঠিয়েছিলেন শিক্ষাসত্রের শিক্ষক আর শিল্পভবনের নকশাশিল্পী হিসাবে। ৩০ দশকের প্রথমদিকে কিছু কাজ নিয়ে তিনি বোধহয় আহমেদাবাদ যান। আটব্রিশ উনচল্লিশ সালে আবার ফিরে এসে ক'য়েক বছর থাকেন। ভি. আর্ চিত্রা মাষ্টারমশাই অবসর নেবার পর এক সময় কিছুদিন কলাভবনের অধাক্ষ ছিলেন। তারপূর্বে বেশ কিছুদিন ইউনেস্কোর চারুশিল্পের উন্নয়ন বিষয়ক দপ্তরে উচ্চ পদে কাজ করতেন।

পি, হরিহরণ জাপান থেকে ভাল পটারী শিখে এসেছিলেন এবং ব্যাঙ্গালোরে সরকারী পটারীর পরিচালক ছিলেন বেশ কিছু দিন। পরে হ্যাণ্ডিক্রাফ্ট্স বোর্ড তাঁকে নিয়ে আসেন কারুশিক্সের উন্নতমানের হাতিয়ারপত্র তৈরীর জন্য গবেষণা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ করে, সুধীর খান্তগীর ছিলেন রামকিন্ধরের সমসাময়িক এবং রামকিন্ধরেরই মতো একাধারে চিত্রী ও ভাস্কর। দেরাদূনে দূন স্কুলে তাঁকে দেখেছি কাজ নিয়ে দিবারাত্রি মেতে থাকতে। বাঙলাদেশে ও উত্তরপ্রদেশে তিনি একসময় শিল্পী হিসাবে যথেষ্ট মান সম্মান পেয়েছেন। দূন স্কুলের পর তিনি লক্ষ্ণৌ আর্ট কলেজে অধ্যক্ষ হিসাবে ছিলেন।

সতোন বিশী কলকাতার সরকারী আট কলেজে কারুশিল্প বিভাগে অধ্যাপক ছিলেন। আর বামনশিরোদকর সঙ্গীতের দি<mark>কে সরে</mark> গিয়েছিলেন—কর্মজীবন কাটিয়েছিলেন দূন স্কুলে সঙ্গীত শি<del>ক্ষ</del>ক হিসাবে । সুকুমার দৌস্কর শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন এবং হায়দ্রাবাদ আট ऋत्नत অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। विकुशम ताग्र ছिलেন निवशूत वर्টानिकान উদ্যানের শিল্পী।

১৯৩০ সালের পূর্বে আর যে ছাত্রছাত্রীরা কলাভবনে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন বনবিহারী ঘোষ—বিনোদবিহারীদের দু'তিন বছর পরে এসেছিলেন বোধহয়। কর্মজীবনে বিখ্যাত টেকস্টাইল ডিজাইনার। কর্মজীবন থেকেই দিল্লী প্রবাসী। আর এক কাপড়ের নকশাবিদ ছিলেন হীরেন ঘোষ। মণিকা সেনও ছিলেন ভাল নকশাবিদ—হীরেনবাবুর সহধর্মিণী ছিলেন উত্তরজীবনে। নন্দলালপুত্র বিশ্বরূপ পিতার কাছে কিছুদিন শিক্ষানবিশী করে জাপান পাড়ি দেন **গ্রাফিক আর্ট শিখতে**। বিখ্যাত শিল্পী তোমিমোতো সানের অভিভাবকন্তে কিয়োতোতে তিনি





বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। কর্মজীবন কলাভবনে। কিছুদিন অধ্যক্ষের কাজ করেন। যদুপতি বসু, গুজরাতের শান্তিলাল, কবি নিশিকান্ত রায়টৌধরী, গীতা রায়, মন্দিরা দেবী, সিংহলের রোজালীন দক্ষিণের সাবিত্রী কফান, শিশির ঘোষ, নম্পলালকনা যমনা বস (সেন), রানী দে (চন্দ) শ্রীমতি হসি হাসিমোতো (জ্ঞাপান), পার্লি মহিলা রডিপেট্রি, গুজরাতের জয়ন্ত জাভেরী ও শান্তা দেশাই, নিভাননী চৌধরী, ফিরোজা বেগম, মণি রায়টোধরী ও রুদ্র হাঞ্জী এরা সবাই কলাভবনে এসেছিলেন ৩০ সালের পূর্বে। খুব সম্ভব কবি কানাই সামন্তও এই সময় প্রথম কলাভবনে আসেন। শিশির ঘোষ ও কানাই সামস্তকে আমরা আটত্রিশ, উনচল্লিশ সালেও দেখেছি কলাভবন ছাত্রাবাসের দুই স্কম্ভবিশেষ। গানে বাজনায়, মজ্ঞাঙ্গিসী আড্ডায়, রসিকতায় শিশিরদা কলাভবন জমিয়ে রাখতেন। কানাইদার ছিল অফুরন্ত রসবোধ যার প্রকাশ ছিল তাঁর প্রচণ্ড হাসিতে। কলাভবনের চৌহদ্দিতে কানাইদা হাসলে তা এদিকে মন্দির আর ওদিকে পিয়ার্সনপদীর সাঁওতাল গ্রাম থেকে শোনা যায় বলে কথিত ছিল। কানাইদা বোধহয় এখনও রবীন্দ্রভবনের সঙ্গে সংযুক্ত। শিশিরদা শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে কর্মজীবন কাটিয়ে অবসর গ্রহণ করেছেন। সমজদার পরিবেশে এখনও ঝলমল করে ওঠেন।

মিন রায়টেধুরী করাটাতে কর্মরত ছিলেন দেশভাগের পূর্ব পর্যন্ত, আর রক্ত হাঞ্জী ছিলেন রামকিছরের প্রথম ভাস্কর্যের ছাত্র। গোয়ালীয়রে কর্মজীবন কাটিয়েছেন। শ্যামলীর গায়ে তাঁর হাতের কাজ আছে। যমুনা সেন আর রাণী চন্দ অত্যন্ত প্রতিভাময়ী আশ্রমকন্যা। নানা কারুশিয়ে পারদর্শিনী যমুনাদি ছিলেন শক্তিশালী নৃত্যশিল্পী, প্রতিভাময়ী চিত্রশিল্পী রানী চন্দ আজ তাঁর সেখার জন্য সর্বজন পরিচিতা। জাপানের শ্রীমতী হাসিমোতো ছবি আঁকা শিখতেন আর আশ্রমের মেয়েদের টি সেরেমনি আর জাপানী ফুল সাজান শেখাতেন। দুই জার্মান ৮ত্র এই সময় ছিলেন—তাঁদের ভাকা হতো জিঞ্জি আর বোকা বলে।

৩০ দশকের প্রথম দিকে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন নীহাররঞ্জন চৌধুরী শান্তিনিকেতন থেকে চীনে আঁকা শিখতে গিয়েছিলেন। পরে দিল্লী পলিটেক্নিকের চারুকলা বিভাগের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। কিরণ সিংহও কলাভবনের পাঠ সাঙ্গ করে চীনদেশে গিয়েছিলেন চীনা কলম আয়াত্ব করবার জন্য। সিংহল থেকে এসেছিলেন

এসমি পেরেরা, পেরিস সাহেব আর ভিক্তু মঞ্জুখ্রী। কিরণশাশা দেকলাভবন থেকে পাঠ সমাপ্ত করে সিংহলে শিল্পশিক্ষক হয়েছিলেন। মণীন্দ্রভূষণ গুপুও কলকাতা আঁট স্কুলে আসবার পূর্বে কিছুদিন সিংহলে ছিলেন। রামেশ্বর শুক্লা, এ পেরুমল, গোবর্ধন পাঞ্চাল প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। লক্ষা চওড়া শুক্লাঞ্জীর ভোজন নিয়ে প্রথম ক'দিন কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল গুনেছিলাম। প্রতিবেলা আহারের জন্য তাঁর ৭৫টি করে রুটি লাগতো। ভোজনাগারে এ নিয়ে গোলমাল। মেয়েরা তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে নিজেদের রুটির ভাগ দিয়ে গোলমাল। মাস্তেরা তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে নিজেদের রুটির ভাগ দিয়ে গোলমাল। মাস্তেরা তাঁর পক্ষ অবলম্বন করে নিজেদের রুটির ভাগ দিয়ে গোলমাল। মাস্তেনিকতন থেকে বেরিয়ে প্রথম চাকুরী গান্ধীজীর সেবাগ্রাম আশ্রমে তিনি রাখতে পারেন নি কারণ তাঁর রোজকার ভোজনের আটা পেয়াই থেকে রুটি গড়া পর্যন্ত করে অন্য কাজের সময় পেতেন না। পরে লক্ষেনী-এ কাজ করতেন তিনি। পেরুমল থেকে গিয়েছিলেন কলাভবনেই প্রথমে গ্রন্থাগারের সহকারী ও পরে অধ্যাপকরূপে। গুজরাতের গোবর্ধনভাই আহমেদাবাদের স্কুলে কাজ করতেন পরে ফ্যাসান ডিজাইনার আর স্টেজ ডিজাইনার হিসাবে বেশ নাম করেছিলেন।

কিছু বিদেশী ছাত্র এসময় প্রায়ই থাকতেন প্রধানত সিংহল আর জাভা বালি থেকে । হল্যাণ্ডের মেয়ে পউলিনা বোলকেন ছিলেন বছর তিনেক । জাভার রুসলী ছিলেন পুরো পাঁচ বছরের বেশী । চীনের হু-মিং-চূন ছিলেন বছরখানেকের কিছু বেশী । আশ্রম বধু ও কন্যাদের মধ্যে এই সময়ে ছিলেন কমলা রায়, জ্যোতি সেন শ্রীমতী সোগরা আমীর আলী । সীমান্ত নেতা খান আব্দুল গফফর খানের পুত্র আব্দুল গনি খানও এই সময় কলা ভবনে ছিলেন কয়েক বছর । অব্যুক্তোর্ড থেকে পাঠ সাঙ্গ করে এখানে এসেছিলেন—মূর্তিগড়া শিখতে ।

শ্রীমতী রেণুকা কর, সিংহলের সেলিনা বিক্রমরত্ব, শিবকুমার দত্ত, শান্তিময় গুহ ও কানাই সামন্তমশাই—সম্ভবত দ্বিতীয় দফায়—আসেন ১৯৩৪ সালের মাঝামাঝি। শান্তিময় আহমেদাবাদে ভাল টেক্সটোইল ডিজাইনার হয়েছিলেন। শিবকুমার বস্বাই-এ জাহাঙ্গীর ভকিল সাহেবের পিপলস্ ওউন স্কুলে ছবি আঁকা আর গানবাজনা শেখাতেন। রেনুকা কর আছেন কলকাতায়, বোধহয় সরোজনলিনীর সঙ্গে যুক্ত।

আজকের স্বনামধন্যা শিল্প সমালোচক ও প্রাবন্ধিক জয়া আগ্নাহামী টু প্রথম আসেন ১৯৩৫ সালে। মাঝে ক'বছর মাধ্রাজে কলেজে পড়ে টু আবার কলাভবনে ফিরে আসেন। কলাভবনের পাঠ সাঙ্গ করে ইনিও চীন দেশে যান চৈনিক শিল্প অনুশীলন করতে। সুগায়িকা ইন্দুলেখা ঘোষ ৩৫ সালে কলাভবনে যোগ দেন শিল্প শিখবার জনা কিন্তু তিনি বিকশিত হয়ে ওঠেন সঙ্গীতে। রবীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের প্রিয় পাত্রী ছিলেন।

শান্তি বসু ও সুখময় মিত্র আসেন ১৯৩৬ সালে। প্রতিভাবান ছাত্র সুখময়কে মাষ্টারমূশাই কলাভবনে সহকারী করে নিয়েছিলেন—তিনি এখনও সেখানে কর্মরত । এদের পর দু'তিন বছরে যাঁরা আসেন তাঁদের মধ্যে অতান্ত প্রতিভাবান মধুকর শেঠ (গুজরাত) পঞ্চাশের দশকে অকালে পরলোক গমন করেন। আর একটি সম্ভাবনামর ছাত্র দুর্গা রায় মারা যান পাঠ সমাপ্ত হবার পূর্বেই । অনিল সাহা কলকাতায় প্রথম শ্রেণীর ছাপাখানা কেমিও প্রেস গড়ে তলেছিলেন। শচীন দাসগুপ্ত অন্ধন থেকে সবে গিয়ে ভাল সেতারী হয়েছেন—বর্তমানে লগুনপ্রবাসী। এই প্রবন্ধলেখকও কলাভবনে ছাত্র হিসাবে যোগ দেন ১৯৩৭ সালে। দক্ষিণ ভারতের মুখুস্বামী ছিলেন খুবই প্রতিভাবান কিন্তু অতান্ত খেয়ালী মানুষ। সম্ভবত খেয়ালীপনা তাঁকে শিল্পের পথ থেকে সরিয়ে নিয়েছে না হ'লে দেশের শিল্প জগতে তাঁর নাম শুনতে পাওয়া উচিত ছিল। উত্তর প্রদেশের দেবীপ্রসাদ গুপ্ত শাস্তি আন্দোলনের নেতা—বহুদিন লণ্ডন প্রবাসী। বিশিষ্ট স্টুডিও পটার হিসাবে ওদেশে স্বীকৃত। ভবঘুরে প্রসন্ন রাও এখন থাকেন ফ্রান্সে। পুতৃল নাচ আর ছায়াছবি (শ্যাডোপ্লে) হাতের কন্তায় এবং মথে নানা বাজনার অনকরণ, গান আর বলি নিয়ে—একক এনটারট্রেইনার হিসাবে প্রসন্ন ইউরোপের শো বিজনেস মহলে সুপরিচিত। এখনও ফ্রান্সকে কেন্দ্র করে সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছেন। চমৎকার কাঠের পুতুল তৈরী করেন। ধীরেন আর নবীন গান্ধী নামে মহাত্মা গান্ধীর দুই আত্মীয় এসময় কলাভবনে ছিলেন, আর ছিলেন আবুলকালাম—পরে দিল্লীতে ডঃ জাকীর হোসানের জামিয়া মিলিয়ায় শিল্প বিভাগের প্রধান হন। উনচল্লিশ চল্লিশ সালে যাঁরা আসেন তাঁদের মধ্যে আছেন আজকের বিখ্যাত সত্যজিৎ রায়, শঝ টৌধুরী আর পুথীশ নিয়োগী। পৃথীশ বর্তমানে হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক। এই সময়ের সুনীতি মিত্র আর রবি চ্যাটার্জি ফিল্ম জগতে শিল্প নির্দেশক হন। দীনকর কৌশিক লক্ষেনী আট কলেজ ও পরে শান্তিনিকেতন কলাভবনের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী পূষ্পা তারভেও ছিলেন সমসাময়িক ছাত্রী। আজকের ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পদ্রবা সংগ্রাহক জগদীশ মিট্টলও প্রায় এই সময়ের ছাত্র ছিলেন।

চল্লিশ একচল্লিশের ভেতর অনা যে ছাত্রছাত্রীরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে আছেন মনোরমা সেন, বিশ্বনাথ থারা, নিবেদিতা পরমানন্দ, মৃদুলা থ্যাকার, মেনা কাপাডিয়া, নীলিমা বড়য়া, অনিল মঞ্জুমদার, নগেন্দ্র হেম্বরম ও অঞ্জিতকেশরী রায়। ওড়িষার অজিত কেশরী ঐ রাজ্যের আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। নগেন্দ্র হেম্বরম এসেছিলেন রাঁচী থেকে। নাচ গান অভিনয়, কাারিকেচার, ম্যাজিক আর নানা দুষ্টুমী করে তিনি কলাভবন মাতিয়ে রাখতেন। নীলিমা বড়ুয়া গভীরভাবে কারু শিল্পের অনুরাগী ছিলেন—এবং সরকারী কারুশিল্প নকশা কেন্দ্রের পরিচালিকা হয়েছিলেন।

১৯৪৫ সালের ভেতর আসেন বিখ্যাত গ্রাফিকশিল্পী, বর্তমানে ফ্রান্স প্রবাসী কৃষ্ণ রেডিড, আমাদের দেশের এযুগের উচ্ছাল শিল্পী কে জি সুব্রহ্মণাম, অজয় চক্রবর্তী, অমলা বসু, উষারঞ্জন দতগুপ্ত, জিতেন্দ্র কুমার আর কপাল সিং সাখোয়াত। নির্মলা দয়ালদাস (পট্টবর্ধন) এবং ক্ষ্মা গুপ্তও আসেন এই সময়ে। একচল্লিশ সালে থাইল্যাণ্ড থেকে আসেন ফ্যা তঙ্গিয় কিন্তু এক বছরের ভেতর থাইল্যাণ্ড ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যদ্ধ ঘোষণা করায় তাঁকে নিয়ে কারারুদ্ধ করা হয়। চীন ভবনের বারান্দার দেয়ালচিত্রগুলির মধ্যে তাঁর একটি কান্ধ আছে। উত্তরকালে উষারঞ্জন আর অজয় চক্রবতী বিজ্ঞাপন শিল্পে নাম করেছেন । অমলা বসু (সরকাব) আর জিতেন্দ্রকুমার নিয়োজিত হয়েছিলেন শিল্পবিদ্যালয়ে যথাক্রয়ে কারুশিল্প এবং ভাস্কর্যের অধ্যাপনায়। অমলাদি কলকাতায় আর জিতেন্দ্র কুমার গোরক্ষপুরে। ক্ষমাও বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনায় রত আছেন। কুপাল সিং জয়পুরে সর্বজ্ঞন পরিচিত শিল্পী। রাজস্থানের ঐতিহাগত 'জয়পুর পটারী' নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষায় খুব সাফল্যলাভ করেছেন। কুপাল আজকের দিনে মিনিয়েচার ছবির ক্ষেত্রে একজন বিশেষজ্ঞ বোদ্ধা । নির্মলা পট্টবর্ধন এদেশে স্টডিও পটারীর প্রবর্তকদের একজন ।

কলাভবন থেকে অবসর নেবার পূর্বে নন্দলালের শেষ ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন সুখেন গাঙ্গুলি, সুমিত্রা বেনেগাল, অবতার সিং পারবার, অমিত পাল —এরা সবাই মোটামুটি শিল্প জগতে পরিচিত। এবং প্রায় সবাই দেশের নানা শিল্প বিদ্যালয়ে অধ্যাপনারত। খ্যাতনামা শিল্পী রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ও খ্ব সম্ভবত এই সময়েই কলাভবনের ছাত্র ছিলেন।

নন্দলাল কলাভবনের ভার নেবার সময় থেকেই দেখা যায় তাঁর ছাত্রছাত্রীরা এসেছেন দেশের নানা অঞ্চল থেকে এবং বিদেশ থেকেও। তাঁর অবসর গ্রহণের পরও কলাভবন সারা দেশ ও বিদেশ থেকে ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করছে আজ পর্যন্ত। শিল্প শিক্ষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের নিরিখে নন্দলাল যে বৈশিষ্ট্য এনেছিলেন কলাভবনের কর্মকাণ্ডে; এবং যে বৈশিষ্ট্য দেশবিদেশ থেকে মানুষকে আকৃষ্ট করেছে সেটি এখনও সম্পূর্ণ নির্মূল হয়নি। আশা করি বিশ্বভারতীর অন্য নানা প্রতিষ্ঠানের মতো—এই বৈশিষ্ট্যটি নির্মূল হতে না দিয়ে কলাভবনের বর্তমান পরিচালকমশুলী এটিকে লালনপালন ও বর্ধনে যত্মবান হবেন। যাতে অস্তত নন্দলালের কলাভবনে বিশ্বভারতী নামের সার্থকতা বজায় থাকে।



# শিল্পক্ষেত্রে নন্দলাল বসুর ছাত্রীদের ভূমিকা

## চিত্রা দেব

### 

গান্তিনিকেতনে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের পরেই সবার মনে যিনি একটি া আসন লাভ করেছিলেন তিনি শিল্পী নন্দলাল বসু। সেখানে তাঁর ্রায় নাম, একটাই পরিচয় মাস্টারমশাই। অন্যত্র তাঁর পরিচয় শিল্পীরূপে । কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষা, অধ্যাত্মিক-ভারতের শ্রেষ্ঠ কার, নন্দলালের সমস্ত পরিচ্য ছাপিয়ে শান্তিনিকেতনে বড় হযে ছেল তাঁর শিক্ষকসভা। তারপর সেই শিক্ষকসতা ও শিল্পীসতা র্নিশে এক হয়ে গেল ছাত্রছাত্রীদেব কাছে। নন্দলালের শিল্পাদর্শ ও কাদর্শের মধ্যে গভীর ও নিবিড যোগ ছিল বলেই তা সম্ভব হয়েছিল। ্যান্য শিল্পীদের মতো আত্মমগ্ন হয়ে তিনি শুধ নিজের সৃষ্টির মধ্যে ডবে কর্নন, সষ্টিরহস্যের গহনে ডব দিতে শিখিয়েছিলেন নিজের শিখিয়েছিলেন বিশ্বপ্রকতিকে -রূপ-রেখার বাঁধনে ধরে রাখতে। পরবর্তীকালে তাঁর ছাত্রদের নকেই শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন। ভারতীয় শিল্পক্রে লালের ছাত্রীদের দানও কম নয় : তাঁদের নাম বিশেষ ছড়িয়ে না ্যলেও কারুশিল্পের ক্ষেত্রে তাঁরা অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়ে বতীয় **শিশ্পক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা**য় দ্বার **খুলে দিয়েছেন**।

চিত্রশিল্পীরূপে ভারতীয় নারীরা প্রাচীন ও মধ্যযুগে কোন কৃতিত্বের ভাষ দিয়েছেন বলে শোনা যায়নি। মুঘল আমলে সহিফাবাণু প্রমুখ দু একজনকে বিহসাদের চিত্ররীতি অনুসরণ করে দু একটি ছবি আঁকতে দেখা গেলেও তাঁরা কেউই উল্লেখযোগ্য চিত্রশিল্পী ছিলেন না । একথা বলা চলে উনবিংশ শতকের আলোকপ্রাপ্তা বিদুষী মহিলাদের সম্পর্কেও । প্রগতিশীল ধনী সমাজের মহিলারা ইংরেজী পড়া, ঘোড়ায় চড়া, পিয়ানো শিক্ষা কি লেস বোনার মতোই ছবি আঁকা শিখতেন । মহর্ষি পরিবারে হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী নীপময়ী দেবী ও তাঁর কন্যারা দেশী ও বিলাতি উভয় ধারাতেই ছবি আঁকা শিখেছিলেন । বিশেষ করে প্রতিভা দেবী ও প্রজা দেবী অনেক ছবি একেছিলেন । কেশবচন্দ্র সেনের কন্যারাও ছবি আঁকতেন । কিছু অন্ধনশৈলীতে এদের কারারই নিজস্ব কোন ছাপ পড়েন । বরং আধুনিক অর্থে প্রকৃত চিত্রশিল্পী বলা যায় ঠাকুরবাড়িরই অপর একটি কন্যা সুনয়নী দেবীকে । দুই শিল্পীভাতা গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের কোন প্রভাব তাঁর ছবিতে নেই । সম্পূর্ণ নিজস্ব ধারায় বাংলার লোকশিল্পের ওপর ভিত্তি করে তিনি বছ ছবি একেছিলেন । আজও তাঁর নিজস্ব ধারায় তিনি অনন্যা । তাই ভারতীয় মহিলাশিল্পীদের পথিকৎ হিসেবে সুনয়নী দেবীকেই গ্রহণ করা যেতে পারে ।

শিল্পক্তে নন্দলাল বসুর ছাত্রীরা এলেন আরো কিছুদিন পরে। প্রতিমা ঠাকুরকেই আমরা নন্দলালের প্রথম ছাত্রী বলতে পারি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে জোড়াসাঁকোয় বিচিত্রা সন্মিলনী আরম্ভ হয়।





সেখানে সাহিতাচর্চা, শিল্পশিক্ষা ও নানাবিধ আলোচনারও বাবস্থা হয়। সেইসঙ্গে সৃঁচের কাজ, পিতলের কাজ ও নানাপ্রকার কারুণিল্ল শিক্ষার আয়োজনও ছিল। সেখানেই নন্দলাল এলেন শিল্পশিক্ষক. হয়ে। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে প্রতিমা ও সৃধীন্দ্রনাথের কন্যা এণা ছবি আঁকার ক্লাসে ভর্তি হলেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন অবনীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ পারুল, নীলরতন সরকারের কন্যা অরুদ্ধতী ও আরো কয়েকজন। এদের মধ্যে শুধু প্রতিমা শিল্পী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর সঙ্গে নন্দলাল বসুর পরিচয় অবশ্য 'বিচিত্রা'র ক্লাস শুরু হবার অনেক আগে থেকে। তখন ক্লার বয়স দশ এগারো বছর। একদিন তাঁর ছোট মামা অবন ঠাকুর বাড়ির ছেলেমেয়েদের ডেকে বললেন, 'তোরা তো ছবি আঁকিস, চল মায়ের কাছে। তোদের একটা ছবির মতো ছবি দেখাই।' সৌদামিনী দেবীর কাছে সকলকে নিয়ে গিয়ে দেখালেন নন্দলালের আঁকা দুখানিছবি। দেখিয়ে মাকে বললেন, 'মা এবার মনের মতো ছাত্র পেয়েছি—দেখা এ ছেলেটা বড় আটিস্ট হবে।' মাস্টারমশাই নন্দলাল বসুর ছবির সঙ্গে প্রতিমার সেই প্রথম পরিচয়।

'বিচিত্রা'র ছবি আঁকার ক্লাসে অনেকেই আসতেন । প্রথম থেকেই নন্দলালের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল যা ছাত্রছাত্রীদের খুব বেশি আকৃষ্ট করত । প্রতিমা লিখেছেন, 'তাঁর চিত্রশালায় গোলে তিনি কত রকম ছবি দেখাতেন—এবং বিষয়বত্তপুল সহজ ও সরলভাবে আমাদের বোঝাতেন, যা দেখে আমরা মনের খোরাক সঞ্চয় করতুম । তিনি এক একটা ছবির লাইন বুঝিয়ে দিতেন । তার শিক্ষাপদ্ধতি ছিল খুবই আশ্চর্যজনক, অপুর্ব ছিল তাঁর হাতের লাইনের টান । এক একটা লাইনের টানে তিনি রূপ ও ভঙ্গী এনে দিতেন ।

'বিচিত্রা'র স্কুল বেশিদিন স্থায়ী হল না। ববীন্দ্রনাথ চলে গেলেন ুশান্তিনিকেতনে। আহান জানালেন নন্দলালকে। সামান্য বাধা ছিল। সে বুঁ বাধা অপসৃত হলে নন্দলাল স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে চলে এলেন ু ১৯২০—২১ সালে। তিনি যে শুধু কলাভবনের অধ্যক্ষ হয়ে এলেন তা ু নয়, এলেন শিল্পসাধনার কেন্দ্র গড়ে তুলতে।

্ কলাভবনের প্রথম পর্বে অবশা বর্তমান রূপ ছিল না । শান্তিনিকেতন

তথন সবে গড়ে উঠছে। গুরুদেবের নির্দেশে স্থানীয় কর্মীদের গৃথি
নন্দলালের কাছে ছবি আঁকা ও মাটির কাজ শিখতে আসেন। ম জীবনে সে প্রয়োজন আরো বেশি। তাই সকালে ছাত্রদের ক্লাস হত দুপুরে হত গৃহিণীদের ক্লাস—ছাত্রী ছিলেন কিরণবালা সেন, মনে ফোয়, শৈলবালা দেবী, নিভাননী দেবী, সুরঙ্গিণী দেবী, কমলা ও কাত্যায়নী দেবী, সবিতা দেবী ও আরো অনেকে। প্রতিমা তো ছিলে সম্ভবত এই সময়েই কিংবা কিছু পরে এসেছিলেন সুকুমারী দে মনোরমা ঘোষের এই বালবিধবা মাসীমা শান্তিনিকেতনে আসার হ পোকেই কাঁথার ফোঁড়ে নানারকম নকশা সেলাই ও খুব ভাল আল দিতে জানতেন। ছাত্রীরূপে তাঁকে পেয়ে নন্দলাল অবনীন্দ্রনা পরিকল্পিত গৃহজাত শিল্পের জাগরণে অনেকটা সাহায্য পেলেন

প্রায় একই সময়ে প্রতিমা হাতের কাজ শেখার জনো একটি বি খোলেন ফরাসী মহিলা শিল্পী আঁদ্রে কারপেলের সহযোগিত কলাভবনের ছাত্রছাত্রীরা একই সঙ্গে অয়েল পেন্টিং, ফ্রেস্কো, আল গালার কাজ, লিথোগ্রাফ, কাঠখোদাই, বই রাধাই সবই শিখতেন । জ কলাভবনে নির্দিষ্ট নিয়মে শিল্পশিক্ষার ক্লাস শুরু হয়নি। ছাত্রছ নিজের নিজের প্রবণতা অনুযায়ী এক একটি বিষয় নিয়ে অনু করতেন। ১৯৩০—৩৫ সালের মধ্যে চামডা ও বাতিকের। কলাভবনের শিক্ষার অঙ্গীভত হয়। চামডার কাজে রথীন্দ্রনাথের দ ছিল অসাধারণ। বাতিকের জিনিসপত্র প্রতিমা নিয়ে আসেন ফ থেকে। যদিও বাতিক শিল্প সম্বন্ধে তাঁর হাতে-কলমে কোন অভি ছিল না। তবে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও ডাচ ভাষায় লেখা বাতিক সংক্রান্ত একটি বই তিনি নিয়ে আম্দেন। প্রস্তুকের অনবাদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাতিক শিল্প কলাভবনের শিল্পীদের আ আমে ৷ বর্তমানে ভারতের যে বাতিকশিল্পের চল দেখা যায় তার জাভানিজ বাতিকের সাদৃশা নেই। এ হল কলাভবনের ছাত্রছাট্র পরীক্ষালব্ধ নতুন শিল্প।

কলাভবনের প্রথম ছাত্রী হিসেবে নাম করা যায় শ্রীমতী হাতিসিও আমেদাবাদ থেকে তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন ছবি আঁকা প্র জনোই। এসময় সঙ্গীতভবন ও কলাভবন যুক্ত ছিল বলে যারা আগ তাঁরা গান এবং ছবি আঁকা দুই-ই শিখতেন। সঙ্গীতশিক্ষার আগ্র অনেকে কলাভবনে এসে সঙ্গীতচর্চার সঙ্গে চিত্রচিচা করেছ শ্রীমতী বিশেষভাবে নন্দলাল বসুর কাছে চিত্রশিক্ষা নেবার জ্ শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। শ্রীমতীর পরে এসেছিলেন রামী চিত্রনিভা চৌধুরী, অনুকণা দাশগুপ্ত (খাস্তগীর), মন্দাকিমী সেন, গাঁত প্রমুখ ছাত্রীরা। এ সময়েই নন্দলালের জোষ্ঠা কন্যা গৌরীও কলাগ্রহারী হিসেবে যোগ দেন।

নন্দলাল বসু কলাভবনে ছিলেন দীর্ঘ দিন, প্রায় তিরিশ বছর। ছাত্রছাত্রী এসেছিলেন এই সময়ের মধ্যে। বাঙালী ছাড়াও অধ্দেশের বিশেষ করে গুজরাট ও পাঞ্জাবের ছাত্রী ছিলেন অনে বাইরে থেকে অর্থাৎ চীন, জাপান, সিংহল, নেপাল, হল্যাও, গ্রালায়া থেকেও এসেছিলেন কেউ কেউ। এদের মধ্যে অনে শিল্পক্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। শিল্পজগতের দৃটি শাখাকেই কলাভবনের ছাত্রীরা নানাভাবে করেছেন। নন্দলালের বহু ছাত্রীই পরবর্তী জীবনে ছবি আঁকেনি অলংকরণশিল্পে ও নক্শা বা ডিজাইন রচনায় অসামান্য দক্ষতার পদিয়েছেন।

চারুশিল্প ও কারুশিল্প নামে শিল্পকলাকে দৃটি ভাগে ভাগ কর্গ সার্থক কারুশিল্পে ও চারুশিল্পে আসলে কোন ভেদ নেই। বাবর জীবনে কারুশিল্পের প্রয়োজন বেশি কিন্তু চারুশিল্পকে বাদ দিলে তার ও অন্তিত্ব থাকে না। অনেকদিন পর্যন্ত আমরা কারুশিল্পকে যথার্থ শি মর্যাদা দিইনি তার ফলে শিল্প শাখায় অপূর্ণতা ছিল। নন্দলাল চিত্রশিল্পী হলেও কারুশিল্পরে প্রয়োজনকে অস্বীকার করেননি। কারুশিল্পকে শিল্পকলার প্রধান অবলম্বনরূপে দেখেছিলেন। কলাভি শিক্ষাপদ্ধতিতে কারুশিল্পকে যথেষ্ট স্থান দিয়েছিলেন। তার সুফল গোল তার ছাত্রীদের কাজের মধ্যে। শিল্পক্ষেত্রে তাঁদের স্বত্য ভূ আলোচনা করার আগে আমরা দেখব কলাভবনে নন্দলাল কী

শিল্পশিকা দিতেন এবং তারই আলোকে তাঁদের পরবর্তীজীবনের ্সপষ্ট হয়ে উঠেছিল কি না।

্যাভবনের শিক্ষাপদ্ধতির দিকে তাকালে প্রথমেই মনে হয়, ্রনিরীক্ষার স্বাধীনতাই ছিল এখানকার শিক্ষাধারার প্রধান বৈশিষ্টা । রচনা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ ও পরস্পরা—এই তিনটি ধারাতেই দেওয়া হত । শিক্ষণীয় বিষয় ছিল চিত্রকলা, ভিন্তিচিত্র, মূর্তিকলা, ্ নকশার কান্ধ, অলংকরণ প্রভৃতি। চামড়ার কান্ধ, কাঠের কান্ধ াও কলাভবনের শিক্ষার অঙ্গীভূত হয়েছিল। কোন ছাত্র বা ছাত্রী কোন রীতির অনুশীলন করতে চাইলে বাধা দেওয়া হত না। ন শিক্ষক হলেও ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চাইতেন লেতেন, 'শি**রসৃষ্টি কারো ফরমাস মতো হ**য় না।' ক্লাসেও প্রথমে লতেন, 'আঁকো'। তারপর তাদের আঁকা হয়ে গেলে তিনি একটি কাগজে একে বুঝিয়ে দিতেন কোথায় বুটি হয়েছে। এছাড়া তিনি শ দিতেন ভাল ভাল ছবি দেখার, 'আঁকবে যত দেখবে তার বেশি।' শিল্পশিক্ষার একটা বড় অংশ ছিল নেচার স্টাডি বা প্রকৃতি

গাভবনে প্রত্যেকেরই নির্দিষ্ট আসন বা 'সিট' ছিল কিন্তু দিনের পর সংখানে বসে ছবি **আঁকাকে নন্দলাল প্রভা**য় দেননি। আ**ভ্রমের** কে ঘরে ঘরে স্কেচ করাতে উৎসাহ দিতেন। তাঁর ভাষায়, 'আগে ্মলে দেখ, স্কেচ করে আন, তারপর তুলি ধরতে পারবে।' প্রকৃতি ফণের জন্যে নন্দলাল কয়েকটি ভ্রমণ ও পিকনিকের ব্যবস্থা ন ৷ প্রতিবছর দু তিনটি তাঁবু নিয়ে শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা চলে <sup>্ব</sup> প্রকৃতির কোলে কয়েকদিন বাস করতে । সব কাজকর্ম নিজেদেরই হত । তারই সঙ্গে সঙ্গে সকলেই অজস্র স্কেচ করতেন। নম্মলাল া উৎসাহ দিয়ে বলতেন, 'এই যে হেঁটে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে, সেটাকে ক্রাে। । মনোরমা একবার বঝতে পারছিলেন না দূরত্ব কিভাবে নো যায়। মাস্টারমশাই নিমেষে বুঝিয়ে দিলেন দুরের জিনিস গাঢ় ও টা হালকা হবে। শেখাতেন কিভাবে শুধু সাদা কালোর মধোঁই আভাস আনা যায়। ছাত্র-ছাত্রীরা কার্ডে স্কেচ এঁকে পাঠালে লও অনুরূপ উত্তর পাঠাতেন। একবার রানী একে পাঠালেন একটি তকলিতে সুতো কাটছে। উত্তরে তিনিও একখানি ছবি পেলেন হবি দেখে রানী বুঝ**লেন তাঁর মেয়েটি যে সুতো কাটছে সেটা মোটা** আর তাঁর মাস্টারমশাইয়ের আঁকা মেয়েটির সূতো যেন হাওয়ায় য় যাওয়া, চোখে ধরা যায় না এত মিহি।

নেক সময় নন্দলাল ছাত্রছাত্রীদের টেবিলে তাদের অজ্ঞাতে রেখে তন কচি বা শুকনো পাতা, উজ্জ্বল রঙের ফুল বা ঘাসের শিস। লে লক্ষ্য করতেন এর ফলে তার ছবিতে কোন পরিবর্তন আসছে কি াকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে কিনা। একবার একটি কাঁঠাল পাতা য় এনে ছাত্রীদের দেখালেন সেখানে কত অপূর্ব রঙের সমাবেশ 💈। তিনি তাঁদের দেখতে শেখাতেন বিভিন্ন গাছে কত রকম ্তুধু সবুজ রঙই কত রকমের—গাঢ়, হালকা, কালচে, নীলাভ, ় লালচে, 'এটা খুব কম লোকই চোখ চেয়ে দেখে।'

গ্রের মতো কাজ করা বা বিনা কর্মে সময় কাটানো দুটোই বর্জন করার





পক্ষপাতী ছিলেন **নম্মলাল** । **জনৈকা গুজরাটী ছাত্রী অসাধারণ পরিশ্র**ম করতেন। তা দেখে তিনি তাঁকে এক সম্বাহের জন্যে সব কাজ বন্ধ রাখতে বললেন। প্রথমে ছাত্রীটি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হন কিন্তু তৃতীয় দিনে তাঁর উদ্বেগ কমে আসে এবং সপ্তম দিনে দেখা গেল ছাত্রী বেশ প্রসন্ন। নন্দলাল তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'কী শিখলে ?' ছাত্রী বললেন, 'অনেক নতন জিনিস দেখলাম। বুঝতে পারছি কেন আপনি আমার কাজ বন্ধ করেছিলেন। তাঁর শিল্পকর্মে যে নীরসতা ছিল এই ঘটনার পর সেটি অনেক পরিমাণে দুর হয়। রেণুকা যখন রেঙ্গুন থেকে প্রথম এলেন তখন তাঁকেও নন্দলাল বলেছিলেন, 'পনেরো দিন কিছু না করে শুধু ঘুরে বেড়াও ।' একটু অস্বস্তি নিয়েই ঘুরে ফিরে শান্তিনিকেতন দেখে বেড়ালেন রেণুকা। পনেরো দিন পরে নন্দলাল তাঁকে বললেন, 'একটা কাঞ্চন ফুল আঁকো।' আরেকবার ফ্রেম্বো আঁকতে গিয়ে বললেন, 'শিশুগাছ আঁকো।' ছাত্ররা অপ্রস্তুত। কারুরই ঠিক মনে নেই শিশুগাছ কেমন দেখতে। শুধু পুষ্পা তর্ত্তর করে একটি শিশুগাছ একে দিলে তার প্রশংসা করে মাস্টারমশাই বললেন 'দেখেছ ও কেমন দেখে মনে রেখেছে। খৃটিয়ে দেখাটাই হল আসল জিনিস।

নন্দলালের শিক্ষাপদ্ধতির দৃটি বৈশিষ্ট্যের কথা তাঁর ছাত্রীরা খুব বেশি মনে রেখেছেন। প্রথমত, কিভাবে তিনি শেখাচ্ছেন তা ধরা যেত না। দ্বিতীয়ত; প্রত্যেককে শেখাবার পদ্ধতি ছিল আলাদা। সাধারণত, তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের ছবিতে হাত দিতেন না ঠিকই তবে মাঝে মাঝে অদলবদল করতেন। ছাত্রদের ছবিতেই বেশি হাত পড়ত। একবার যমুনা একটি 🖧 সুন্দর ছবি একেছিলেন মা ও ছেলে। আঁকতে আঁকতে নিজেরই ভাল লাগছিল। হঠাৎ একদিন দেখেন ছবিটি গাঢ় রঙে ঢাকা। ক্রোধে, অভিমানে দুদিন আর ক্লাসেই গেলেন না, পরে নন্দলাল শেখালেন কি 🎚



ভাবে ছবি পুনরুদ্ধার করতে হয়। অনুশীলা একেছিলেন মেঠোপথে মোটর গাড়ি। নন্দলাল কয়েকটি আঁচড়ে তাকে বদলে করে দিলেন গরুর গাড়ি।

এমনি অজস্র ঘটনার মধা দিয়ে কলাভবনের ছাত্রীরা শিক্ষালাভ করতেন। কলাভবনের সেন্টার স্টুভিওতে প্রতিদিন এক একজনকে আলপনা দিতে হত। প্রত্যেকেই চেষ্টা করতেন সবচেয়ে সুন্দর আলপনা দিতে। ইন্দুসুধা প্রথম এসে একটি সুন্দর আলপনা দিলে নন্দলাল অনা ছাত্রছাত্রীদের ভেকে তা দেখিয়ে বললেন, দেখেছো এ শেখেনি। কিছু নেচারের নিয়ম লজ্জ্বন করেনি। অনুকণা একটি আলপনা দিলে তিনি তা দেখে বললেন, 'প্রাণ কই ?' এখানে ওখানে কফেকটি ফোটা দিয়ে বললেন, 'ফোটা হল আলপনার প্রাণ—প্রত্যেকটি ফোটা যত্ন করে দেবে, যেমন তেমন করে নয়।'

পরবর্তীকালে ক্রমবর্ধমান ছাত্রীসংখ্যা দেখে নন্দলাল কলাভবনের পাঠ্যসূচীতে ভারতীয় অলংকরণশিল্পকে অনেকখানি প্রাধান্য দান করেন। এ ব্যাপারে তাঁর যুক্তি ছিল, 'একজন মেয়ের মনে শিল্পবোধ জাগাতে পারলে সেটি ভবিব্যতে একটি পরিবারের মধ্যে সংক্রমিত হবে। এইভাবে শিল্পবোধ দেশের মধ্যে জাগাতে পারে।' কেবল ছবি আঁকা নয় ছাত্রছাত্রীদের তিনি নানারকম জনহিতকর কাজে উৎসাহ দিতেন। ক্টুডিওর কাজ, পিকনিক, একজিবিশন, ৭ই পৌষের ছবি আঁকা, ভিত্তিচিত্র অন্ধন, মূর্তিগড়া, ভ্রমণ, ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা, গ্রামের অসুস্থ রোগীর পরিচর্যা, উৎসবের আয়োজন, মঞ্চসজ্জা সর্বত্রই তিনি ছাত্রছাত্রীদের পাঠাতেন এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও অল্পান বদনে সেইসব কাজ করতেন। বলতেন, 'যে কাজই করো না কেন, তুমি যে আটিন্ট। সে কথা ভূলে যেও না।'

নন্দলালের এই শ্লিকা এবং শিক্ষাদর্শ তাঁর ছাত্রীদের কতথানি প্রভাবিত করেছিল সেকথা জানা যাবে তাঁদের কর্মবহুল জীবনের দিকে তাকালে। ব্লী স্বল্প পরিসরে বিস্তৃতভাবে তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্বব নর্দ্ম বলে

ভূ আমরা এখানে শুধু তাঁদের কাজের প্রকৃতি ও কর্মক্ষেত্রের কথা বলব।

ভূ প্রথমে প্রতিমা ঠাকুরের কথাই ধরা যাক। তিনিই নন্দলালের প্রথম ছাত্রী।

ভূ প্রতিমা নিজে খুব বেশি ছবি আঁকতেন না, প্রদানীতে পাঠাতেনও কম। সেজন্যে তাঁর যাবতীয় ছবি এখনও প্রকাশিত হয়নি। তিনি ছিলেন ও চিত্রস্রস্টা। তাঁর লেখা 'গুরুদেবের ছবি' রবীক্সচিত্র বিচারে আজও সব বড় সহায়ক।

শান্তিনিকেতনে মঞ্চসজ্জা, অভিনেতৃবৃন্দের পোশাক-পানিকর্মনায় প্রতিমা ছিলেন নন্দলালের প্রধান সহায়িকা। নাট চরিত্রগুলির কি পোশাক হবে বা মঞ্চসজ্জা কেমন হবে সেগুলি তিনি একে বা স্কেচ করে রাখতেন। অনেক সময় একে রাখতেন নৃত্যের বিশেষ ভঙ্গী যা পরবর্তীকালের নৃত্য পরিকল্পনায় কাজে লেগেছে বেশি। কারুশিল্পরে প্রতি প্রতিমার বিশেষ আকর্যণ ছিল। যদিও তিনি আঁকা ছেড়ে নকশা বা আলপনা আঁকার দিকে যাননি তবে জাভার বা শিল্পটির সঙ্গে ভারতেব পরিচয় ঘটিয়েছিলেন তিনিই। এ সম্বন্ধে হাতে-কলমে কোন শিক্ষা ছিল না কিন্তু বস্তুটির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য সম্ভাবনার কথা তাঁর মনে জেগেছিল বলেই তিনি বাতিক সং জিনিসপত্র ও একটি ডাচ ভাষায় লেখা বই শান্তিনিকেতনে নিয়ে আকে কলাভবনের ছাত্রীরাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাতিক শিল্পের নদান করেন।

নন্দলালের অনাতম শ্রেষ্ঠ ছাত্রী ছিলেন সুকুমারী দেবী। পূর্বং চাঁদপুর থেকে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন। আলপনা দেওয়া, নকাঁথা সেলাই, পিড়ি-চিত্র অন্ধন, ছাঁচ তৈরি প্রভৃতি ঘরোয়া কাজে জুড়ি ছিল না। তাঁর আলপনা দেখে রবীন্দ্রনাথ বললেন. 'এই শিল্পরীর্নি কলাভবনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।' 'গুরুদেবের নির্দেশে সুকুমারী নন্দলালের কাছে ডুইং শিক্ষা করলেন। মাস্টার মশাইয়ের শি সুকুমারীর আলপনায় সরল গ্রামাভাবের পরিবর্তে দেখা দিল নান্দ সুক্ষারীর আলপনায় সরল গ্রামাভাবের পরিবর্তে দেখা দিল নান্দ সুক্ষারী আলপনায় সরল গ্রামাভাবের পরিবর্তে দেখা দিল নান্দ সুক্ষারী আলপনায় রক্ষাধারাতেও এ সময় থেকে আলপনার জিরে দেওয়া হল। মৌলিক চিত্র আঁকার মতোই প্রকৃতি পর্যবেক্ষ অভিজ্ঞতাকে নকশায় রূপান্তরিত করা শুরু হল আলপনার সাহার ছাত্রীদের অন্যান্য রচনাতেও আলংকারিক বিন্যানের আভাস এই থিকে লক্ষা করা যায়। বলা বাছলা এ কাজে নন্দলালের প্রধান সহাছিলেন সুকুমারী দেবী। তিনি ছাত্রীদের শেখাতেনও। পরে ও অনেকেই আলপনার কাজে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

সুকুমারী দেবী ছবিও আঁকতেন। রামায়ণ ও মহাভারতের কয়েকটি ছবি জল রঙে একেছিলেন। একটি ছবি দেখে অবনীন্দ্রনাথ প্রশংসা করেন। আলপনার মতো ছবিতেও তাঁর একটি নিজস্ব টান ছি বিশেষ করে পদ্মফুল আঁকার সময় তিনি একটি সুন্দর রেখা টানতেন তুলনা খুঁজে পাওয়া যেত না।

গৃহিণীদের মধ্যে কিরণবালা সেনের উৎসাহ ছিল ছবি আঁকা ও ম কাজ শেখার। অবসর সময়ে তিনি আসতেন নন্দলালের কাছে ম কাজ শিখতে। আগে থেকেই অবলা জানতেন নানারকম পুতুল মাটির শিব গড়তে। তাঁর তৈরি করা মাতৃক্রোড়ে শিশু দেখে অবনীদ্র সেটি রোঞ্জে ঢালাই করে কলাভবনে রাখার ব্যবস্থা করেন। উত্তরায়ণের 'শ্যামলী' মাটির বাড়ি তৈরির সময়েও নন্দলালের আ পরম আনন্দে কিরণবালা ছুটে এসেছিলেন কাজ করতে। শাম পশ্চিমের দেওয়ালের ক্লান্ত কৃষক দম্পতিটি তাঁর শিক্কদক্ষতার পাঁ দিছে।

নন্দলালের গৃহিনী-ছাত্রীদের মধ্যে সবিতা ঠাকুর বিশেষ কৃতি পরিচয় দিয়েছিলেন ডিজাইনার হিসেবে। শান্তিনিকেতনে শিক্ষার ' শেষ করে তিনি পাটনায় চলে যান এবং সেখানকার ডিজাইন সেন্ট সঙ্গে যুক্ত হয়ে বহু কাজ করেন। পরে জাপানে যান কাঠ ও বাঁশের দিখাবার জন্যে। ফ্রিরে এক্ষেও ঐ সেন্টারের সঙ্গেই যুক্ত ছিলে

কলাভবনে শ্রীমতী এসেছিলেন বিশেষভাবে নন্দলাল বসুর কাছে আঁকা শেখার জন্যেই। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সরকারী কলেজ ে ভিলি চলে অনুসেন শান্তিনিকেতনে। কলা ও সঙ্গীত উভয় বিভাগে শিক্ষা শুরু হয়। শরবর্তীকালে তাঁকে আমরা নৃত্যাশিল্পীরূপেই দেখে রবীন্দ্রকবিতা আবৃত্তির সঙ্গে অভিনব আঙ্গিকে নৃত্য প্রদর্শন করে গিয়র হয়ে আছেন। হয়ত সেজভ্রুই ছবি আঁকার হাত ভাল ই সত্ত্বেও পরবর্তীকালে তাঁকে চিত্রশিল্পী রূপে দেখা যায় না। ওরিয়ে আর্ট সোসাইটি পরিচালনার কাজে তাঁর সাংগঠনিক দক্ষতার প্রি

এয় য়য় । এসয়য় তিনি বছ শিল্পীর একক চিত্রপ্রদর্শনীর বাবস্থা রছিলেন । এছাড়াও তিনি যুক্ত ছিলেন বছ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে । রুশিল্পের প্রতিও তাঁর আগ্রহ ছিল তাই কিছু কিছু নকশা, ব্লকপ্রিণ্টের রুও করেছিলেন । তাঁর এলগিন রোডের বাড়িটির সর্বত্রই ছিল রী-হাতের স্পর্শ । কেউ জিজ্ঞাসা করলে বলতেন, 'নিজের রিপার্শ্বিককে সুন্দর করে তেলাই শিল্পীর কাজ।'

নন্দলালের ছাত্রীদের মধ্যে চিত্রনিভা চৌধুরীর নাম সকলেই জানেন। ্র নকশা, আলপনা, সেলাইয়ের নানারকম কাজ করলেও তার প্রকত রচয় 'পো**র্ট্রেট-পেণ্টার**' হিসেবে। নোয়াখালি থেকে তিনিও ম্থিনিকেতনে এসেছিলেন শুধু ছবি আঁকা শেখার জন্যে। আলপনা তে পারতেন আগে থেকেই কিন্তু ছবি আঁকার ইচ্ছেটাই ক্রমশ বড হয়ে গতে একদিন চলে এলেন শাস্তিনিকেতনে। ভিত্তিচিত্র, দেওয়াল চিত্র, টির বাড়িতে অর্ঘাদানের চিত্র, উৎসবের আলপনা সব কিছুর সঙ্গেষ্ট ব্রনিভা জড়িয়ে পড়েছিলেন। পরে ভাল লেগেছিল প্রতিকৃতি আঁকতে। য় ৭০০ ছবি একেছেন তিনি। বহু বিখাতে ব্যক্তির মুখের ছবি ধরা ডেছে চিত্রনিভার হাতে। অথচ মুখ আঁকার ইচ্ছেটা তাঁর মনে এসেছিল াকস্মিকভাবে। একবার পৌষমেলাতে একটি ছোট্র ছেলের প্রতিকৃতি কৈতে বসে দেখলেন হবহু আঁকা হয়ে গেল। সেই শুরু। তারপর শুধ খ আর মখ, মথের মিছিল। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, नयनी (मवी, रेन्पिता (मवी, भराषा) शासी, जंबरत्नान (नरक, भरताजिनी ইড, শ্যামাপ্রসাদ, বিনোবা ভাবে, ইন্দিরা গান্ধী, সনীতিকমার ট্রাপাধায়ে, এশুরুজ, দিনেন্দ্রনাথ প্রমুখ বছ খ্যাতনামা ব্যক্তির প্রতিকৃতি কেছেন চিত্রনিভা । শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগের অনেককেই চিত্রনিভার রির মধো খুঁজে পাওয়া যাবে। ছবি আঁকতে, আলপনা দিতে কিংবা ানারকম ডিজাইন করতে ভাল লাগে চিত্রনিভার। গোটা তিনেক একক াদর্শনী হয়েছে। শিক্ষকতা করেছেন কলাভবনে, কলকাতার বিদ্যাসাগর গৌভবনেও। সেখানে তিনি কারুশিল্প বা ক্রাফটসের কাজ শেখালেও াতিকতি-শিল্পী হিসেবেই চিত্রনিভাকে সকলে চেনেন।

রানী চন্দের লেখার সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। অবন ঠাকুরের বিনাকে ঠিক ছবির মতো ধরে রেখেছেন 'ঘরোয়া', 'জোড়াসাঁকোর রে'তে। চোখের সামনে ছবির পরে ছবি একে যায় 'পূর্ণ কৃষ্ণ', 'আমার য়ের বাপের বাড়ি', 'জেনানা ফাটক'। শুধু কথার পর কথা সাজিয়ে ছবি কা নয় সত্যিকারের রঙ-তুলি দিয়ে ভাল ছবি আকেন রানী নিজেও। থুব ছোট থেকেই ছবির জগতের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। কলাভবনের প্রথম দিকের ছাত্রী রানী খুব ভাল ছবি আঁকলেও নিজেকে যেন আড়ালে রাখতেই ভালবাসেন। নানা কারণে পরবর্তীকালের কলাভবনের সঙ্গেও তাঁর যোগ নেই। খ্রীভবনের ফ্রেক্কোও লাইব্রেরীতে রানীর হাতের কাজের নিদর্শন আছে। পাটনা মিউজিয়ামে রাখা বৃদ্ধ সিরিজের ছবিগুলিও তাঁরই ফ্রাক্কা।

নন্দলালের দৃই কনা। গৌরী ও যমুনা। দুজনেই কলাভবনের ছাত্রা ছিলেন। 'নটীর পূজা' ও 'চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণ করে তাঁরা শ্বরণীয় হয়ে আছেন। গৌরী ছবিও আঁকতেন খুব ভাল। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'নটীর পূজা' নৃত্যাভিনয় দেখে যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন তেমনই মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁর আঁকা 'পূজারিণী' দেখে। উপহার দিয়েছিলেন নিজের আঁকা একটি ছবি। যদিও তিনি বলতেন, 'মেয়েরা ভাল ছবি আঁকতে পারে না কারণ তারা জিনিয়াস হতে পারে না।' গৌরীর আলপনা আঁকরে হাতটিও ভাল ছিল। সুকুমারী দেবীর পারে ছাত্রীদের মধ্যে তিনিই বোধহয় সবচেয়ে ভাল আলপনা দিতে পারতেন। নন্দলাল প্রবর্তিত অলংকরণকেন্দ্রিক শিক্ষা পরিকন্ধনার অন্যতম অংশীদার ছিলেন গৌরী। শুধু তাই নয়, কলাভবনে বাতিক শিক্ষ শেখানোর সূত্রপাতও হয় একরকম তাঁরই হাতে। অবশা কলাভবনের আ্রো অনেক ছাত্র-ছাত্রী এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাতিক সংক্রান্ত ডাচ ভাষায় লেখা বইটি অনুরাদে সাহায়া করেন অমিয় চক্রবর্তীর স্ত্রী হৈমন্ত্রী দেবী।

দীর্ঘ পরব্রেশ বছর কলাভবনে শিক্ষকতা করেছেন গৌরী। প্রকৃত শিক্ষশিক্ষণ হয়েছে সেসময়েই। তাঁর নিজের ভাষায় 'শেখাতে শেখাতেই বেশি শেখা হয়।' কলাভবনে তিনি শেখাতেন কার্নশিক্ষ—নানারকম হাতের কাজ। এখন তাঁর কৃতী ছাত্রছাত্রীরা ভারতের বিভিন্ন ডিজাইন সেন্টারে কাজ করছেন। তিনি নিজেও যুক্ত আছেন নতুন করে গড়ে ওঠা গহিণীদের 'কারুসংখে'র সঙ্গেন

গৌরীর ছোট বোন যমুনা ছ'বছর শিখেছেন ছবি, ফ্রেক্সে, মডেলিং, লিনোকাট প্রভৃতি সব কাজ। সে সময় হাতের কাজ বা আলপনা, সেলাই-ফোঁড়াই মোটেই ভাল লাগত না যমুনার। কলাভবনে ক্রাফটস বিশেষ শেখেননি, শিখেছেন ক্রাফ্টস শেখাতে গিয়ে। প্রসঙ্গত বলে নেওয়া যায়, গৌরী-যমুনার মা সুধীরা দেবীর হাতের কাজও ছিল অসাধারণ। তিনি শান্তিনিকেতনের মেয়েদের জন্যে সুন্দর সুন্দর ফুলের গয়না তৈরি করে দিতেন। তাঁর হাতের গুণে তাঁদের মাটির বাড়িটিকে



(सम् वित्नामन् ५७५%



মনে হত একটি শিল্পীর যথার্থ বাসন্তান । কলাভবনের শিক্ষিকা হয়ে যমনা শিখেছেন বহু রকম হাতের কাজ। আগে ছবি আঁকতেন, প্রদর্শনী হয়েছে, কিছু কিছু ছাপা হয়েছে 'প্রবাসী' ও 'জয়শ্রী'তে। শান্তিনিকেতনে নতুন করে 'কারুসংঘ' গড়ে উঠলে যমুনা যোগ দিলেন সানন্দে। গহিণীরা তাদের হাতের কান্ধ এনে এখানে বিক্রী করেন। পৌষ মেলার সময় বাইরে থেকে যাঁরা আসেন তাঁরা কিছু না কিছু 'কারুসংঘ' থেকে কিনে

এ প্রসঙ্গে নিবেদিতার কথাও বলে নেওয়া যেতে পারে। নিবেদিতা 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যে অর্জুন সাজতেন বলে গৌরী-যমুনার সঙ্গে তাঁর নামটিও উচ্চারিত হয়। কলাভবনে শিল্পশিকা নেবার পর তিনি শিল্পী-পরিবারের একজন হয়েছিলেন নন্দলাল বসুর পুত্রবধুরাপে। তাঁর উৎসাহে বিয়ের পরে গ্রামের কুমোরের কাছে শিখেছিলেন মাটির কাজ। এখনো নানারকম মাটির কাজ করেন। খর জড়ে আছে নানারকম নয়ননন্দন মুৎপাত্রে । দু একবার প্রদর্শনীও হয়েছে । তবে ঘরে বসে মাটির কাজ করতেই বেশি ভালবাসেন **নিবেদিতা**।

অনুকণা দাশগুর ভাল ছবি আঁকতেন, আলপনার কাজেও ছিলেন पक । সবচেয়ে ভাল করতেন লিনোকাটের কা**জ** । **নম্দলাল সহজ পাঠের** প্রথম ভাগের ছবিগুলি লিনোর ওপরে শুরু করলেন ৷ সেগুলি নরুশ দিয়ে সুন্দরভাবে কাটার ভার পড়ল অনুকণার ও**পর। বৃন্ধরোপণ উৎসব** ও মহাত্মাজীর ডাণ্ডী অভিযানের ছবিদৃটিও কেটে দিয়েছিলেন অনুকণা। এছাডা শ্রীভবনে ফ্রেসকোর কাজ, উডকাট সবই করেছেন। ছবির জন্যে ওরিয়েন্টাল আর্ট একজিবিশনে পেলেন প্রথম প্রস্কার । তবু ঠিক ছবির জগৎ নিয়েই থাকতে পারেননি অনুকণা। কলাভবনের শিক্ষা শেষ করেই চলে যান শিলং-এর লেডিকিন স্কলের প্রধানা শিক্ষিকা হয়ে । পরে আসেন কলকাতার লরেটোতে। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ছোটদের জন্যে বই हैं लिथिছन গোটা প**নেরো**।

ইন্সধা ঘোষ শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন ১৯২৬-এ। তার আ বছর রবীন্দ্রনাথ মৈমনসিংহে গেলে তার সংবর্ধনাসভায় সুন্দর আল দিয়ে সকলের দৃষ্টি কেডে নেন ইন্দুসুধা। প্রতিমা দেবী ও পুলিনিং সেনের আগ্রহেই ইন্দসধা এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে । ছবি আঁকায় হ খড়ি হয়েছিল মৈমনসিংহের এক ফোটোগ্রাফারের কাছে। পরে আঁকার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গোপনে যোগ দিয়েছিলেন বিপ্লবীদের স্থ আশ্রয় দিয়েছিলেন বহু সন্ত্রাসবাদীকে । প্রজলী জেলে বন্দী ছিলেন বছর । কারাবাসের সেই রুক্ষ নীরস দিনগুলোকেও ইন্দস্ধা রঙে-রমে কবে দিয়ে নন্দলালের শিক্ষাকে সার্থক করে তলেছিলে শান্তিনিকেতনের প্রথম শিল্পীপ্রতিষ্ঠান কারুসংঘের সঙ্গে ইন্দুস্থার নি यांग किल। शदा किक्मिन निर्विपिठा वालिका विमालिया छात्र পদ্ধতিতে শিল্পশিক্ষা দেবার জনো যোগ দেন। বহু কাজ করেছেন 'মা শিল্প শিক্ষালয়' ও 'নারী সেবা সংঘে'র সঙ্গে যক্ত হয়ে। অনাথ ও দ মেয়েদের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী করে তোলার জনোই 'নারী সংঘ' গড়ে উঠেছে। ইন্দস্ধা এই কাজে মনপ্রাণ সর্বস্ব সম করেছিলেন। এখনও আছেন তাদের নিয়ে। তাদের শুধু কাজের জ হাজার হাজার নকশা তৈরি করেছিলেন। ছবিও আঁকেননি তা বেশিরভাগই একেছিলেন জেলে বসে কিন্তু সেসব জমিয়ে রাখেন

ইন্দলেখা ঘোষ শান্তিনিকেতনে এলেন ১৯৩৪ নাগাদ। অসাধ কঠের অধিকারিণী ইন্দুলেখাকে হয়ত সঙ্গীতের ছাত্রী বলাই সঙ্গত। আঁকা সম্বন্ধে তাঁর সন্ধোচ ছিল। নন্দলালের আগ্রহেই তিনি ছবি গ্ শেখেন, সেইসঙ্গে বাতিক ও চাম**ডার কাজ।** সেণ্টার স্টুড়ি মাস্টারমশাইয়ের কাছেই একপাশে বসতেন ইন্দুলেখা, অনেক সময় লেখালেখির কাজেও সাহায্য করতেন। সেজন্যে শান্তিনিকেতন গে চলে যাবার পরেও ইন্দলেখার সঙ্গে মাস্টারমশাইয়ের পত্রে যোগা हिल। नम्मलाल जौरक कार्ए वह स्कृठ धरक भाठिराहिलन।

ইন্দুলেখার পরবর্তী অনেক কাজের মধ্যে বড কাজ হল নীলখেরি পাঞ্জাবী উদ্বান্তদের নানারকম হাতের কাজ শিখিয়ে পুনর্বাসনের বা করা। তাদের সমস্যা জর্জরিত জীবনে তিনি এনে দিয়েছিলেন ন জীবনের আশ্বাস । নীলখেরির কাজে সফল হবার পর ইন্দলেখা ফলি বাঙালী উদ্বান্ত শিবিরে কাজ করতে আসেন।

আগেই বলৈছি নন্দলালের বহু ছাত্রীই উত্তরকালে নিজস্ব ক সাফলা অর্জন করেন। জয়া আগ্নাস্বামীর নাম আজ্ঞ সকলেই জা প্রখ্যাত শিল্পবোদ্ধা হিসেবে। তিনিও শান্তিনিকেতনে এসে কলাভ নন্দলালের কাছে প্রথমে ছবি আঁকা শিখতেন। তারপর ছাত্রী হিমে ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে যান পিকিংয়ের 'কলেজ অব আর্টস'এ া 🕅 শিল্পীচক্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী শিল্পী জয়া পৃথিবীর নানা দেশ র করেছেন। ওহিওর ওবারলিন কলেজ থেকে শিল্পকলায় এম এ পাশ व ললিতকলার পত্রিকা 'ললিতকলা কনটেমপোরারী' সম্পাদনা করে কিছদিন, যক্ত ছিলেন আঁট কলেঞ্চের সঙ্গেও। কলকাতায় এবং বাইট বহুবার তাঁর চিত্রপ্রদর্শনী হয়েছে। ১৯৭৪-এ পেয়েছেন আইনে পরস্কার । জয়ার কর্মময় জীবনের তালিকায় যক্ত হতে পারে আরো অ কিছ**। বিশেষ করে তরুণ শিল্পীদের শিল্পক্রে প্রতিষ্ঠিত করার জ**ন্য <sup>হি</sup> বছ চেষ্টা করেছেন। তিনি নিজে অনেকগুলি গ্রন্থের লেখিকা मण्णामिका ।

জয়ার মতো বিখ্যাত না হলেও সেরামিকসের কাজে নির্মলা পটবর্গট নামও ভারতজ্ঞাড়া। তিনিও নন্দলালের ছাত্রী, শুধু তাই নয় প সেরামিকসের কাজ শিখিয়েছিলেন নিবেদিতাকেও।

সেলিনা বিক্রমরত্ব এসেছিলেন সিংহল থেকে। খুব ভাল <sup>1</sup> আঁকতেন তখনই । মূর্তিও গড়তেন । কালোবাড়ির একটি মূর্তি তাঁর হা গড়া। দেশে ফিরে গিয়ে ছবি আঁকার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পশিক্ষা দেবার কা<sup>রে</sup> তিনি নিজেকে ব্যাপত রেখেছেন। নন্দলালের শিল্পরীতিকে সিংহলে न গিয়েছিলেন আরো কয়েকজন শিল্পী। ভারতীয় আলপনা তাঁদের <sup>ম</sup> আগ্রহ ও কৌতহল জাগিয়েছিল সবচেয়ে বেশি।

রেণুকাবালা কর এসেছিলেন রেঙ্গুন থেকে ৷ শান্তিনিকেতনে আ আগে প্রতিকৃতি অন্ধন শিখেছিলেন ঢাকায়, এখানে কাঞ্চন ফল একে 🖰 হল নেচার স্টাডি বা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ । রেণুকা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠাট

যুক্ত ছিলেন কার্ম্নশিক্ষের শিক্ষয়িত্রীরূপে। বিশ্বনারী সংঘের সদস্যা বাশিয়ায় গিয়েছিলেন ১৯৬০ সালে।

নারমা সেন পাটনা থেকে এসে কলাভবনে ভর্তি হয়েছিলেন চবণ শিল্প শিক্ষার জনোই। তারপর আর শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে । কলাভবনের শিক্ষা শেষ করে দু'বছরের জনো ইংলণ্ডে ছলেন 'আর্ট্রন এয়াও ক্রাফ্ট' স্কুলে নানারকম হাতের কাজ শিখতে। প্রণিং, কাশ্মীরী ও কাথিয়াবাড়ী কাজের নকশা, বাতিকের কাজ চ নিয়ে কয়েকটা প্রদর্শনী হয়েছিল। মনোরমার নকশা সর্বত্রই আগ্রহ থাছে।

দলালের আরো কয়েকজন ছাত্রী কারুশিল্প শিক্ষার জনো বিদেশে
নীলিমা বড়ুয়া ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন স্টেক্ত ক্রাফট্স্ শিখতে
নিবেদিতা পরমানন্দ সুইজারল্যাণ্ডে টেকসটাইল ডিজাইনের জনো ।
শক্তের জগতে উল্লেখযোগা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন প্রভা গারে । তিনি লখেনী এর ডিজাইন সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত । বাতিকের স্বাধারণ নৈপুণা দেখিয়ে তিনি রাষ্ট্রীয় পুরস্কারও পেয়েছেন । মেনা ডিয়া খাটাউ মিলের ডিজাইনার হয়ে শান্তিনিকেতন থেকে চলে । লীলা মুখোপাধ্যায় কাঠের কাজে ক্রমাগত দক্ষতার পরিচয় ন । কমলা পোড়য়াল ও রুবি মন্তিওয়ালা কলকাতা ও লাহোরে আট ও করেন । মুদুলা ঠক্কর ভাল ছবি আঁকতেন । গীতা রায়ের আঁকার ও তাল ছিল কিন্তু তিনি বেশি আঁকতেন না । পুন্পা যখন ছবি আঁকা তেন তখন নকশার কাজ পছন্দ করতেন্ না কিন্তু পরে তিনি নকশা, ে সেলাই নিয়েই কাজ করেছেন, ছবি বিশেষ আঁকেননি ।

েসেলাই নিয়েই কাজ করেছেন, ছবি বিশেষ আঁকেননি।
দ্রুলালের ছাত্রীদের মধ্যে অনেককেই বিভিন্ন স্কুলে কার্কশিল্প শিক্ষা
দেখা যায়। সাক্ষাৎ প্রয়োজনের তাগিদেই কার্কশিল্পর জন্ম হয়েছিল
এই তাগিদ আমাদের দেশের চিত্রশিল্পীদের সামনে আগে ছিল না।
নাল এর গুরুত্ব বুঝেছিলেন। শুধু তাই নয়, কারিগরের সাহায্যকারী
কাজ শিখতে ছাত্রদের উৎসাহও দিয়েছেন। বলতেন, 'আশেপাশের
গরদের সঙ্গ করবে, কেউই নগণা নয়।' ধারে ধারে
প্রতিষ্ঠানশুলিতেও কার্কশিল্প শিক্ষার প্রয়োজন ও আগ্রহ সৃষ্টি হবার
থেকেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীদের
পড়ে। আমাদের অনুমান, কার্মশিল্পর শিক্ষয়িত্রীরূপে কলাভবনের
রাই সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। অবশ্য ছাত্রদের

সংখ্যাও যে কম ছিল তা নয়। কয়েকজন ছাত্রীর কথা আগেই বলেছি। এছাড়া দেখা যাবে, বিমলা নিয়োগী এলাহাবদে গিয়ে শিল্প শিক্ষমিত্রীর হয়েছিলেন, সীত গিধোয়ানী ফিরোজপুরে। মোহিনী পাণ্ডে শিক্ষমিত্রীর কাজ নিয়েছিলেন নৈনিতালের স্কুলে, মণিকা সেনগুপ্ত আলমোড়ার মিউনিসিপাল বালিকা বিদ্যালয়ে, কমলা মুখোপাধাায় দেরাদুনের মানব ভারতী স্কুলে, অবশ্য তিনি ছবিও আঁকতেন। অমলা সরকার কলকাতার আট কলেজের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন সেই ১৯৫১ সাল থেকে, তার আগে ন'বছর শিক্ষকতা করেছিলেন কলাভবনে। ক্রাফ্ট্সের অধ্যাপিকারূপে বেশিরভাগ সময় কাটালেও ছবি আঁকা ও আলপনা নিয়ে কিছু ভাবনা-চিস্তা করেছেন। ভেবেছেন মৃক-বিধর মেয়েদের অর্থকরী শিল্পান্থা করেছেন। ভেবেছেন মৃক-বিধর মেয়েদের অর্থকরী শিল্পান্ধান কথাও। পাঠভবনের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত রয়েছেন ক্ষমা ঘোষ। নন্দলালের কাছে শিল্পান্ধান নেবার পরে তিনি বিনাদবিহারীর কাছে ওয়াসের কাজ শিথেছিলেন। নন্দলাল শেখাতেন টেম্পাবা,এগ পৌশারা প্রভৃতির সাহাযো। কিম্কু ছবি আঁকা ক্ষমার বিশেষ হয়নি। পাঠভবনে শিশুদের ছবি আঁকা শিথিয়েছেন অনেকদিন, এখন শেখান হাতের কাজ।

ইলা ঘোষ নন্দলালের কাছে যখন কাজ শিখেছিলেন তখন কলাভবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে ৷ ছাত্রছাত্রীসংখ্যা বদ্ধি পাওয়ায় সেই ঘরোয়া পরিবেশ, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, পিকনিকে যাবার মাত্রাও কমে গিয়েছিল। ইলা অবশা সবই শিখেছিলেন। ফ্রেস্কো আঁকার কাজও করেছেন কলাভবনে। তিনি তাঁর শিল্পশিক্ষাকে একটি অভিনব কাজে লাগালেন বছর কুড়ি বাইশ আগে। গ্রামের মেয়েদের অর্থকরী হস্তশিল্প শেখাবার একটি পরিকল্পনায় হাত দিয়ে তিনি দেখলেন গ্রামের মেয়েদের প্রচলিত হাতের কান্ধ না শিখিয়ে তাদের নিজস্ব শিল্পকে যদি পুনরুজ্জীবিত করা যায় তাহলে আরোই সুফল পাবার সম্ভাবনা। তিনি দেখলেন, কাঁথা শিল্প যা একসময় গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে প্রচলিত ছিল সেটি অনুশীলনের অভাবে হিন্দু সমাজে লুপ্ত হয়ে এলেও মুসলমান সমাজে এর চল রয়েছে। সূতবাং গ্রামীণ শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হলে কাঁথা শিল্পের পুনরুজ্জীবন করাই সঙ্গত। তিনি এই কাঁথার সেলাই দিয়েই তৈরি করলেন শাডির পাড, চাদরের নকশা, বটুয়া, বেডকভার প্রভৃতি । এখন এই শিল্পটি বোলপুরের গ্রামাঞ্লে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। শহরাঞ্চলেও এই ধরনের শিল্পকর্মের চাহিদা বাড়ছে।



<u>፪</u>. > ৫ ৫

নন্দলালের ছাত্রীদের বা তাঁদের কাজের তালিকা এখানেই যে লেষ তা নয়, কলাভবনে আরো বহু ছাত্রী ছিলেন তাঁরা পরে কোথায় আছেন এবং কি করছেন নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। নন্দলাল অবসর নেবার পরেও তাঁর কাছে অনেকেই আসতেন শিল্পশিকা নেবার জনো। যেমন এসেছিলেন জাপানের কিয়াতো বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাইন আর্টসের অধ্যাপিকা যুকু তাকিনো। ১৯৬২ সালে তিনি কলাভবনে ভিজিটিং প্রফেসার হিসেবে এসে নন্দলালের কাছে কিছুদিন শিল্পচর্চা করেন। স্থানাভাবে याँएनत कथा थुव সংক্ষেপে वला इल जौएनत मानख कम नग्न । जबू এकथा সত্যি, নন্দলালের ছাত্রীদের কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশই বিশেষ পরিচিতা নন। সেজন্য মনে হয়, একজন চিত্রশিল্পী যত সহজে স্বীকৃতি পান বা পরিচিত হয়ে ওঠেন একজন কারুশিল্পীর পক্ষে তা হয় না। অথচ একটা ভাল নকশা তৈরি করা একটা ভাল ছবি **আঁকার মতোই কঠিন, দুটিই** সমান অভিনিবেশ দাবি করে। তুলনায় দেখা গেছে, নন্দলালের ছাত্রদের মধ্যে চিত্রশিল্পীর সংখ্যা বেশি। ছাত্রীদের অনেকেই খুব ভাল ছবি আঁকতেন কিন্তু পরে তাঁরাই কারুশিল্পী হিসেবে দক্ষতার পরিচয় দিলেও বিশেষ ছবি আঁকেননি। কেন এমন হয়, একজনের ক্ষেত্রে নয় বছজনের ক্ষেত্রে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে কেন ? নন্দলালের কন্যা গৌরী এ প্রশ্ন করেছিলেন অবনঠাকুরকে। তিনি বলেছিলেন, 'মেয়েরা জ্বিনিয়াস হতে পারে না । তারা অনেক জিনিস নিয়ে থাকে এবং বড বেশি জডিয়ে পড়ে।' তাই তারা চিত্রশিল্পী হতে পারে না। ঠিক এই প্রশ্ন জেগেছিল শিক্ষক নন্দলালের মনেও। তিনি একবার রবী<del>স্ত্রনাথকে প্রশ্ন করেছিলেন</del>, 'মেয়েরা কেন বড় শিল্পী হতে পারে না ,' গুরুদেব উত্তর দিয়েছিলেন, 'মেয়েরা সংসারকেন্দ্রিক। তারা সংসার পেলে সব ভূলে যায়।' প্রায় একই কথা বলেছেন মহিলা শিল্পীরাও। তাঁদের মতে, সংসারের কাজ ফেলে ছবি আঁকা হয় না আবার কাজ করতে করতে এক ফাঁকে বসে ছবি আঁকাও যায় না । কিন্তু ডিজাইন করা যায়, হাতের কান্ধও করা যায় । তাই শেষ পর্যন্ত মেয়েরা কারুশিক্সের দিকেই ঝোঁকেন। সময়ের অভাবটাই মেয়েদের ছবি আঁকার কাজে একটা বড় অন্তরায়। আরো ছোট বড় অনেক কারণ আছে হয়ত। কেউ মনে করেন শুধু ছবি একে প্রতিষ্ঠা দ্বার্ক্তরা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। আবার কেউ কারুশিক্সের প্রয়োজন ও অর্থকরী শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। এ ব্যাপারে সবচেরে সূচিন্তিত ধারণা মেলে প্রতিমা ঠাকুরের উক্তিতে। তিনি শিখেছের 'আমার মনে হয়, মেয়েরা প্রকৃতিগত ইনডিভিজুয়েলিস্ট, বাস্তবভাবে র পেলে আদর্শ বা আইডিয়ালকে তারা মনের মধ্যে গ্রহণ করছে পারে না, তাদের সাধনার জিনিস রূপের মধ্যে দিয়েই চিন্তের মধ্যে বিকশিত হয়ে ওঠে। অপারপক্ষে, পুরুষদের এ্যাবস্ত্রীষ্ট আইডিয়ার দিক্ষেরিশেষ আগ্রহ ও উন্মুখতা দেখা যায়। তাদের মনের ভাব আগেই রুগ নেয় তারপর তার প্রকাশ দেখা যায় বাইরে। এই বিপরীত চরিত্র ও রুলিরে ব্রী পুরুষ পৃথিবীতে জয়েছে। কাজেই উভয়ের প্রকৃতি অনুসারে শিক্ষাপ্রণালীরও বিভেদ হওয়া দরকার। সেদিক থেকে আর্টের জগতে কারুকর্মের শিক্ষাই হল মেয়েদের পথ।'

এ প্রসঙ্গে নন্দলালের নিজস্ব ধারণা ঠিক কি ছিল জানা যায়নি । তির্নি মেয়েদের শিল্পশিকার ওপর খুবই গুরুত্ব দিতেন । তাঁর শিক্ষারীতি দের মনে হয় তিনি তাদের শিল্পবোধকে জাগ্রত করার ওপরও গুরুত্ব আরোগ করেছিলেন । তিনি বলতেন, 'মেয়েরা উন্তর জীবনে শিল্পের অখণ্ড সাধ্যানাও যদি করে উঠতে পারেন, শিল্পের প্রভাব শিল্পের পরিবেশ তার আহ্বাও অনুরাগ জাগিয়ে তুলবেন ঘরে ঘরে — তার মূলাই বা কম কিসে সেজনোই তিনি কারুশিল্প শিক্ষায় উৎসাহ দিয়েছেন এমনকি কলাভবনে শিক্ষায়ীর বিষয়সূচীরও পরিবর্তন করেছিলেন । তাছাড়া তার শিক্ষাপদ্ধতিও ছিল বিচিত্র । তিনি কলাভবনকে একটা স্টুডিওয় পরিব্রুত্ব চাননি । ছবি, অলংকরণ, কারুশিল্প, মঞ্চসজ্জা, অভিনয়, নকশ্র সাজসজ্জা, ভিন্তিচিত্র, কাঠের কাজ, হাতের কাজ, মাটির কাজ— শিল্পে ক্ষাভিত সব কিছুকে শিক্ষার অঙ্গীভৃত করে ছাত্রছাত্রীদের জীবনে অঙ্গীভৃত করতে চেয়েছিলেন । শিল্পকে জীবনের অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করে জীবনকে সুন্দর করে তোলার এই শিক্ষাকে নন্দলালের ছাত্রীরা অন্তর দির শুধু গ্রহণই করেননি, ছড়িয়ে দিয়েছেন অসংখ্য ছাত্রছাত্রীদের জীবনে



# নন্দলাল বসুর গ্রন্থচিত্রণ

## পূর্ণেন্দু পত্রী

#### কল্যাণীয়েষ

ত্মি আমাকে যে ছাগলের ছবি পাসিয়েছ এ উর্বশীর সভাদর ভাই নয় কিন্তু এর বাসা অমরাবতীতে। এর থেকে প্রমাণ হয় আটে সুন্দর হবার জনো সুন্দর হবার কোনো দরকার হয় না। আটের কাজ মন টানা, মন ভোলানো নয়।....

১৯৩৭-এর ১৭ মে রবীন্দ্রন্থের এই চিঠি নন্দলাল বস্কে। রবীন্দ্রনাথ তথ্ন লিখছেন ছড়ার ছবি নন্দলালের ছবির উপর ভর করে।

এর ঠিক ১৬ বছর আগে অপথি ১৯২১-এর ১৮ মার্চ ট্রাসমান প্রায় একই বক্তবাকে, ভিন্ন ভাষায় ও ভঙ্গিতে যদিও, প্রকাশ করেছিলেন নিজের এক চিঠিতে, যা তার 'ভেপ ইন ভেনিস' এর ইলাসট্টের উলফগং নগ-কে উদ্দেশ্য করে লেখা।

প্রিয় ছেব বণ

আমার কাহিনী 'ডেগ ইন ভেনিস' অবলস্থনে তোমার গোচিনক ফানিটাসিজ' গুলো পর্যবেক্ষন করে অসম্ভব আনন্দ প্রেছি। একজন লেখকের কাছে এটা সব সময়েই আলোডিও ও উল্লাসিত হওয়ার মতো অভিজ্ঞতা যখন দেখা যায় তার মনন-জাত সৃষ্টিকে অবলস্থন করে প্রস্তৃত হজে অথবা মহিমান্বিত রূপায়ণের উদ্যোগ চলেছে অন্য নিল্লে যা সরাসরি আবিষ্ট করে আমাদের অনুভৃতিকে—প্রাফিক আট অথবা থিয়েটার। এক্ষেত্রে তোমার ইলাশট্রেন্সন সতিইে যা ঘটিয়েছে তাকে বলতে পারি ক্রিন্সালাইজেশন অফ দা সাবজেকটা, অথবা আরো স্যাকি ভাবে ক্রিন্সালাইজেশন অফ দা সাবজেকটা, অথবা আরো স্যাকি ভাবে ক্রিন্সালার এলিমেন্টেস'-এর উপর গুরুত্ব দেওয়া এবং তাকেই মৃত্র করে তোলা—একটা নাট্যান্সান অথবা একটা চিত্রায়ণের কাজ সম্পর্কে যা বলে উঠতে পারটাই সবচেয়ে খুলী হওয়ার ব্যাপার।

আমার সনটোয়ে যা ভালে। লোগেছে তা হল তোমার লিপোগ্রাফস প্রোপ্রিভাবে এই নভেলের 'নাচুরালিস্টিক ফিয়ার' থেকে সরে দাঁডিয়েছে, এর 'পাগেলজিকাল' এবং 'সেটিনেনটাল' উপকরণকে বিশোধিত করে বেছে নিয়েছে 'ওনলি দা পোয়েটিক কোয়ালিটি!

এরও বন্ধ বছর আগে ঐ জামনি-এরই মহাকবি গোটে গ্রন্থ-চিত্রণ প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন তা মনে রাখলে বুঝে-নেওয়া সহজ হয়ে যায় টমাস মান তার এই জাতীয় চিন্তায় বহন করছেন কার উজ্জ্বল উত্তরাধিকার। মধায়ুগের ধারায় গ্রন্থ-চিত্রণ যখন কেবলই মূল বিষয় থেকে সরে গিয়ে, বইকে শোভিত করে চলেছিল সুদৃশা নকশাদার অলঙ্করণে, তখন গোটের মুখেই প্রথম শোনা গেল এর আধুনিকতম সংজ্ঞা—

দি আটিস্ট মাস্ট থিংক আউট টু দা এও দা পোয়েটস আইডিয়া। গোটের এই উচ্চারণকেই অস্পষ্টতার রাস্তা থেকে পৌছে দিলেন স্থির ঠিকানায়, স্বনামধনা গ্রন্থ-চিত্রকর লিটন লাম্বে।

"ইলাসট্রেশন কান ওনন্ধি বি জাস্টিফায়েড ইফ দে আড টু এ বুক সামথিং দাটে লিটারেচর কাননট এনকমপাস।"

গ্রন্থ-চিত্রণ সম্পর্কে এই উক্তি যেন রাজঅট্টালিকার সিং-দরোজার মতো। এ বিষয়ে এখনো পর্যন্ত সার কথা এটাই।

অবশা বই বা বইয়ের বক্তবোর সঙ্গে ছবির ওতালোত সম্পর্কের যে-ধারণায় লালিত আমরা আঞ্চ, তার আদি বীজ বপন করেছিল যে মহাপ্রতিভার হাত, তিনি দা ভিঞ্চি। "এবং ত্রমি যে চাইছ অক্ষর দিয়ে গড়ে তুলবে মানুষের আকৃতি, তার দেহকোষের যাবভায় কিছু, পরিত্যাগ করো তেমন ধারণা। কারণ যত সম্মাতিসক্ষভাবে তা বর্ণনা করবে তুমি, ততই রুদ্ধ করে দেবে পাঠকের







মন, ততই বর্ণিত বিষয়ের জ্ঞান থেকে দ্রে সরিয়ে দেবে তাকে।" অতঃপর, প্রতিকার হিসেবে, তার নির্দেশ—

"আগণ্ড শো ইট ইজ নিসেসারি টু ডু আগণ্ড টু ভেসক্রাইব।"
পৃথিবীর শিল্পইভিহাসের দিকে তাকালে এক আলোকিত অঞ্চল চোথে
পড়ে যায়, যেখানে সব খাতনামা শিল্পীকেই দেখি জীবনের কোনো না
কোনো সময়ে গ্রন্থ-চিত্রণে মগ্ন। বেন্তিনি, বতিচেলি, ব্রাক, ড়ামের, ডুরার,
ব্রেক, লিয়র, কয়, মাতিস, লেজার, পিকাসো, ককতো, রেমরা প্রমুখদের
সকলেই চিরায়ত সাহিত্যের, সেই সঙ্গে কেউ কেউ নিজেরও রচনাকে
চিত্রিত করেছেন বইয়ের অঙ্গ হিসেবে। ভাস্কর রাদানর প্রিয় লেখকের
সংখ্যা দৃই, দান্তে আর বোদলেয়ার, একেছেনও বার বার এদের কবিতার
ছবি। বাইবেল, কিংবা আারাবিয়ান নাইটেস, কিংবা ঈশপস ফেবল,
বোকাচিওও, ডন কৃইসসোট, চসার শেকস্পীয়র, পাারাডাইস লস্ট,
ডিভাইন কমেডী,ভারতবর্ষের বৈষ্ণব গীতিকাবা, রামায়ণ, মহাভারত, গ্রীক
ট্রাজেডীর উপাখানে আবহমান প্রলুক্ক করে আসছে মহন্তম শিল্পীদের,
আপন আত্মপ্রকাশের এক লোভনীয় উপকরণ হিসেবে। গ্রন্থ-চিত্রণের
ক্রমাগত প্রসার, শিল্পীদের জোগান দিয়ে চলেছে বিরতিহীন প্রেরণা।

#### મ ર મ

রবীন্দ্রনাথের ভূমিষ্ঠ হওয়ার অনেক আগেই এবং এদেশে ছাপাখানা ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা বইয়ের নাাড়া কপালে সচিত্র সিদুর টিপ। আদি পর্বে বাংলা বইছে সালজারা করার ভার ছিল বউতলার শিল্পী-কারিগরদের হাতে। আর অলজার বলতে, কাঠখোদাই ছবি। পরে কেয়ুরের পালে কছণের মতো লিখোগ্রাফ। ক্রিয়েটিভ ইলাসফ্রেশন বলতে যা বৃঝি, তা তখনও, অম্লদাচরণ বাগচী অথবা ইরিশচন্দ্র হালদার সম্ভেও, ঘোমটা-ঢাকা রমণীর মতো সুর্যালোক খেকে বেশ খানিকটা দূরে। গ্রছ-চিত্রণের বেশ-ভূবাকে আধুনিকীকরণের উত্র উৎসাহে রবীন্দ্রনাথ একদিন হাচকা টান মারলেন সে ঘোমটায়।

অবনীক্রনাথের বয়স তখন কুড়ি কিংবা একুল। গিলার্ডির হেফান্সতে চলেছে বিলেডী-বাঁচের ছবিতে হাতেখড়ি। অবনীক্রনাথের সেই কোমল ঘাড়েই রবীক্রনাথ চাপিয়ে দিলেন দারুণ গুরুতার: ছবি একে দাও আমার চিত্রাঙ্গদা কারা নাটোর। আঁকলেন অবনীন্দ্রনাথ, অজস্র রেখান্ধন। কৃতজ্ঞ কাকা ভাইপোকে মেহ-আশীরাদ হিসেবে উৎসর্গ করলেন সে-বই, যত্ত-রচিত চিত্রোপহারের বিনিময়ে।

কাকার বইয়ে ভাইপোর ছবির যুগলমিলন ঘটেছে আরো একবার, 'নদী' নামের দীর্ঘ কবিতার চিত্রগে। কিন্তু সে চিত্রণ কবির ইচ্ছা-অনুরোধে নয়, শিল্পীর নিজস্ব ভালোলাগার টানে, ব্যক্তিগত গোপন সদিচ্ছায়। পৃস্তকাকতিতে 'নদী'-র যখন প্রথম প্রকাশ, সে ছিল হরফ-সর্বস্ব, অর্থাৎ চিত্রহীনতায় নয়। দৌহিত্র মোহনলাল অবনীন্দ্রনাথ-অলঙ্কৃত ছাপা বইয়ের একটি কপি বিশ্বতির অন্ধকার থেকে আবিষ্কার করেন অনুক বছরের পর। 'নদী'-র সে সচিত্র সংস্করণ বিশ্বভাবতী প্রকাশ করল ১৯৬৪ তে। এরপর বিচ্ছিয়ভাবে অবনীন্দ্রনাথের কিছু ছবি রবীন্দ্রনাথের বইয়ে ঠাই পেলেও, সচেত্রন পূর্ণাঙ্গ চিত্রায়ণ ঘটেনি কখনো। আর গগনেন্দ্রনাথ তার প্রিয় কাকার রচনা-চিত্রণের ব্যাপারে আত্মহী হয়েছেন পরে। এই দৃটি ভাইপো কবির প্রাণাধিক প্রিয়।

কিন্তু দৃই ভাইপো সম্বন্ধেই পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের ভিতরে শীতের ক্যাশার মতো স্তরে স্তরে জমে উঠেছিল এক ধরনের গোপন অভিমান, হয়তো বা অসন্তোষও। আর সেটা অকারণের নয় আলে। দুই প্রিয়জনকে বারে বারে ডাক দিয়েছেন বিদেশের শিল্পস্থারের প্রতাক্ষদশী হতে। কিন্তু সাড়া মেলেনি কখনো। জাপানী চিত্রকলার সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়ের বিহল-মুহূর্তে জাপান থেকে দৃই ভাইপোকে স্বতন্ত্র যে দৃটি চিঠি, সেখানে মনের চাপা ক্ষোভের পালে লেগেছে ঈষং ঝাঝালো হাওয়া। গগনেক্সনাথকে—

"গগন, তোমরা কবে ঘর থেকে একবার বিশ্বন্ধগতে বেরিয়ে পড়বে ? তোমাকে তোমার নামের সার্থকতা করা উচিত। কিন্তু তোমাদের তাড়া দেওয়া মিথো।..." অবনীস্ক্রনাথকে—

"আমাদের দেশের আটের পুনব্দীবন-সঞ্চারের জনো এখানকার সঞ্জীব আটের সংশ্রব যে কড় দরকার সে তোমরা তোমাদের দক্ষিণের বারান্দায় বসে কখুনোই বুঝাতে পারবে না। আমাদের দেশে আটের হাওয়া বয়নি, সমাজের জীবনের সঙ্গে আটের কোনো নাড়ির যোগ নেই-ওটা একটা উপরি জিনিস—হলেও হয়, না হলেও হয় : সেইজনো ওখানকার মাটি **থেকে কখনোই তোমরা পুরো খোরাক পে**তে পারবে না । একবার এখানে এলে বঝতে পারবে এরা সমস্ত জাত এই আর্টের কোলে মানুয---এদের সমস্ত জীবনটা এই আটের মধো দিয়ে কথা কচ্ছে। এখানে এলে তোমাদের চোখের উপর থেকে একটা মন্ত পদা খলে যেত : তোমাদের অন্তর্যামিনী কলাসরস্বতী তার যথার্থ নৈবেদা পেতে পারতেন। এখানে এসে আমি প্রথম বঝতে পারলম যে, তোমাদের আট যোলো আনা সভা হতে পারেনি। কী করবো বলো, তোমরা তো কিছতেই বেরোরে না, তাই মকলকে এখানে রেখে গেল্য 🗀 "

অবনীন্দ্রনাথকে এই চিঠি লেখার দুদিন আগে। আরো একটা চিঠি লিখেছিলেন তিনি, পুত্র রথীন্দ্রনাথকে। সে চিঠিতেও একদিকে যেমন জাপানী ছবির প্রসঙ্গে প্রশস্তি, নবাবঙ্গের চিত্রকলা প্রসঙ্গে ঈষৎ কড়া-ভাষার নালিশ, ঠিক তেমনি গগন-খবন সম্বন্ধে কটাক্ষ। আব ঐ চিঠিতেই তার মনে পড়ে গেল গগন-অবনকে বাদ দিয়ে অনা এক শিল্পীব নাম, নন্দলাল।

"নন্দলাল যদি আসত তা হলে এখানকার এই দিকটা বঝে নিতে পারত। ওদের কারো এখানে আসার খবই দরকার আছে, নইলে আর্ট একট কনো রকমের হবার আশঙ্কা আছে। গগন অবনরা তো কোথাও **न्यात्र ना । किन्छ नन्मलात्म**त कि आभात भुषावना (न्ये १

নন্দলালের প্রতিভার সঙ্গে ইতিমধ্যেই তিনি পরিচিত। শুধ পরিচিত বললে গুরুতে খামতি থেকে যায় খানিক। নন্দলালের বিশিষ্ট্রকায় তিনি প্রভাবিত। শিল্পীর 'কদ বৈশাখ' ভবিকে ভব করে **ইতিমধ্যেই তিনি লিখেছেন একটা কবিতা, 'হে ভৈৱব, হে রন্দ বৈশাখ'।** 'রুদ্র বৈশাখে' যার শুক্র কবির পরবতী জীবনে আমরা দেখতে পারো তার আরো ব্যাপক ব্যবহার । অথাৎ নন্দলালের ছবি তাকে দিয়ে লিখিয়ে নেবে আরো অনেক কবিতা, সতঃপ্রণোদিত খাবেগে।

নন্দলাল এবং রবীন্দ্রনাথের মণি-কাপন যোগের শুভারম্ভ ১৩১৬-য়। ১৩০টা কবিতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাবা-সঙ্কলন প্রকাশনা **উপলক্ষে। প্রি**য় ছাত্রটির সঙ্গে সবে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ। গলায় ফলের মালা পরিয়ে প্রীতি জ্ঞাপনের পরিবর্তে, কবি শক্ত রুদ্রাক্ষের তাগা বেঁধে দিলেন নন্দলালের হাতে ওৎক্ষণাৎ। এখন **नम्मलालाक আंकार** कार्य 'प्रयमिका'न्य जाना आता ७ थाना छवि. 'রুদ্রবৈশাখ' ছাড়া। রবীন্দ্রনাথ পড়ে শোনান কবিতা শিল্পীকে, শিল্পী বসে যান চিত্রায়ণের ধাানে । রবীশুজীবনীকার প্রভাতকুমার এই প্রসঙ্গে বাবহাব করেছেন এমন মন্তব্য, 'অপরগুলি রবীন্দ্রনাথের কথামত আঁকা', যা স্বভাবতই খুঁচিয়ে তোলে কিছ অপ্রিয় প্রশ্ন। ববাদ্রনাথ কি নন্দলালকে বলে দিতেন কি আঁকতে হবে-র সঙ্গে কি ভাবে আঁকতে হবে ? নন্দলাল কি, যেহেতু তখনও শিক্ষকের সম্মানিত স্তরে অনুতীর্ণ, মাথা নুইয়ে স্বীকার করে নিয়েছিলেন কবির ফতোয়া ? নাকি এটা প্রভাতকুমারেরই ভাষা-বাবহারের অক্ষমতা ? আসলে ২য়তৌ প্রভাতকৃমার বলতে চেয়েছিলেন, কোন কোন কবিতা চিত্রায়ণের পক্ষে উপযুক্ত, শুধুমাত্র তারই निर्दिश पिक्टा शकट्वन नन्मलालट्क । ट्रक्नमा शिक्षात উপর খবরদারির প্রবণতা তার স্বভারের সম্পর্ণ বিপরীত।

চিত্রকর-নন্দলালের আদি শিক্ষা অবনীন্দ্রনাথের স্লেহ-সালিধো। গ্রন্থ-চিত্রকর নন্দলালের আদি দীক্ষা রবীন্দ্রনাথের উষ্ণ স্নেহে ।

পৃথিবীর সাহিত্য ও শিল্প আন্দোলনের দিকে তাকালে আমরা এমন অজস্র দৃষ্টান্ত খাজে পারো অবশাই, য়েখানে একজন কবির প্রভাব পড়েছে একজন শিল্পীর সত্তাবিকাশে, অথবা একজন শিল্পীর প্রভাব পড়েছে একজন কবির সৃষ্টি উন্মেয়ে। অবশা এটা কিছু নত্ন তথা নয় যে. চিত্রকলার উপর কবিতার একটা স্থায়ী প্রভাব সভাতার প্রথম প্রহর (शक्टर, এবং युरा युरा ठा भीन इस्रति कथरना।

কবিতা যে 'a speaking picture', আর ছবি যে 'a silent poetry', একথা আধুনিক শিল্পালোচনার বইয়ে যদি প. ১ও থাকি, তবুও জানি এর প্রথম উচ্চারণ ঘটেছিল প্রটার্কের রচনায়, আলেকজাদ্রিয়ান -গীতি-কবি সিমোনিদেসের-এর উক্তি হিসেবে। আর বোদলেয়ার তো শ্রুষ্টই বলেছিলেন যে. কোনো একটা সম্রান্ত ছবির শ্রেষ্ঠ সমালোচনা হতে



পারে শুধুমাত্র সনেটে অথবা এলিজিতেই। ফরাসী দেশে ছবিতে কিউবিজ্রটোর আতৃড় ঘর হিসেরে যদি সতি৷ কোনো কিছুর দিকে তাকাতে হয় তে। সোঁটা আম্পোলিনেয়ারের কবিতা। আবার এও ভলে যাইনি যে কাটসের গ্রীসিয়ান আর্থ-এর বন্দনায় ইয়েটস টেনেছিলেন চাইনীজ পেনটিং-এর উপমা ৷ আপোলিনেযারের 'ক্যালিগ্রাম' অথবা কামিংসের `টেকনোপেগানিয়া`ৢ যে একই সঙ্গে কবিতা এবং ছবি, 'ut pictura poesis' উচ্চারণে সেটাই বোঝাতে চাইতেন গ্রীক নন্দনতা**ন্থিকে**রা।

এসব উপকারী এবং উজর তথ্য-সম্ভারকে মনে রাখার পরও যে আমাদের চোখে লেগে থাকে অবাক বিশ্বায়ের ঘোর, তার কারণ ফরাসী দেশে কবি পল এলয়ার এবং শিল্পী পিকাসোর পরস্পরনির্ভর সজনশীলতার কয়েকটা বছরকে বাদ দিলে পথিবীর ইতিহাসে রবীশ্রনাথ এবং নন্দলালের পরম্পর-বিনিময়ের সৃষ্টি-উদামের দীর্ঘ পর্ব-পরান্তর সম্ভবত দৃষ্টান্তহানই নয় শুধু, এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তও।

#### ા ૭ ૫

যদিও জানি রবীন্দ্রনাথের রচনা ছাড়াও নন্দলালের গ্রন্থচিত্রণে সমদ্ধ হয়েছে আরও নানা বই, তব্ও এখন শুধুমাত্র নন্দলাল এবং রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-সম্পর্কটাকেই একটু নিবিড পর্যালোলোচনা করে নিতে চাই, য়েহেত রবীন্দ্ররচনা অবলম্বনেই নন্দলালের গ্রন্থচিত্রণের পরিপূর্ণ এবং স্বতঃখ্যুত বিকাশ। এই পর্যালোচনার দিকে এগোনোর একেবারে শুরুতে যে-জাতীয় প্রশ্ন পিরামিডের কঠিন এবং ছুঁচোলো ভঙ্গী পথ আটকে দাঁডায়, তা ত্রিকোণ।

- ১। নিজের রচনাকে চিত্রিত করার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র নন্দলালের উপর এতখানি নির্ভর করলেন কি কারণে ?
- ২। য়রোপীয়-আবহে পরিশীলিত তাঁর শিল্প-অভিজ্ঞতা কি নন্দলালের শিল্প-চচরি মধ্যে খজে পাচ্ছিল অনেকথানি সমর্থন ?
- ৩। নন্দলাল-নির্ভরতার তৃতীয় কারণ কি এই যে, একই সঙ্গে ধ্রপদী এবং লোকায়ত এক শিল্পীর নিয়ত-সাল্লিধ্যে তিনি পেয়ে যাচ্ছিলেন নিজেরও তীক্র অম্বেষণের কোনো সাযুজা, খুজে পাচ্ছিলেন এমন শক্ত এক মহিষ-শিং-এর চিরুনী যা দিয়ে ছাড়িয়ে নিতে পারেন নিজের দদ্দ-সংকটেরও খানিক জট, বিশেষ করে যখন তাঁর মানস-যাত্রা কৈলাস শিখর থেকে নেমে আসতে চাইছে বা চাইবে সংঘাতময় প্রাতাহিকের পাথরে সমতলে ? এর সঠিক উত্তর পেতে হলে আমাদের তাকাতে হবে দুটো ভিন্ন দিকে। প্রথমত দেখে নিতে হবে তাঁর অবাবহিত শিল্পধারা থেকে নন্দলাল ঠিক কোনখানে হয়ে है উঠছিলেন স্বতন্ত্র। অন্যাদিকে বুঝে নেওয়া দরকার, ভারতীয় তথা 🕫 বাংলার শিল্পধারার কাছে কী চাইছিলেন রবীন্দ্রনাথ, য়রোপীয় এবং 🖔 প্রাচোরও ভিন্ন দিগন্তের চিত্রকলার সঙ্গে প্রতাক্ষদর্শনের প্রোজ্জল 🖡

অভিন্তাতা থেকে।

নন্দলালের ছবির প্রসঙ্গে ইতন্তত, যদিও বিশেষজ্ঞ-সূলভ, কিছু মতামতের দিকে ঘরে তাকাবো এখন, এই একজন শিল্পীর সম্বন্ধে আমাদের ধ্যান-ধারণা এখনো কানাঘবোর অথবা ফিসফাসের স্তর ছাডিয়ে উন্নীত হয়নি কোনো বলিষ্ঠ, এবং উৎকর্মময় বিশ্লেষণে, সে-খেদ-ক্ষোভকে মনে রেখেই।

১। "আজকাল আমাদের দেশে যাঁহারা ছবি আঁকিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র শ্রীযুক্ত নম্দলাল বস সম্বন্ধেই বলা চলে না যে, তাঁহার আঁকিবার পদ্ধতি একটি জায়গায় আসিয়া ঠেকিয়া গিয়াছে । নন্দবাবর মুদ্রাদোষ নাই ইহা তাঁহার চিত্রান্ধন রীতির একটা বড় কথা বটে, কিন্তু উহার চেয়েও বড় কথা, তাঁহার পটুয়া জীবন সচল-জীবন্ত নদীর মত প্রবহমান। ... আজকাল যিনি ছবি আঁকিতে যাইবেন তাঁহারই প্রাচীন প্রস্তুর যগ হইতে আরম্ভ করিয়া অতি আধনিক ইওরোপীয় চীন ও জাপানের চিত্র হইতে শুরু করিয়া নিগ্রো আর্ট পর্যন্ত অগণিত রীতি ও পদ্ধতির ঘর্ণিপাকে পডিয়া হালে পানি না পাইবার অবস্থা হইবে। এই ঘাত-প্রতিঘাত ও বিভ্রান্তির ফলে পাত্রের যোগাতা ভেদে তিন প্রকার হইতে পারে—প্রথম, ক্রৈবা ও জডতা : দ্বিতীয়, অনুকরণ এবং জোড়াতালি ও গৌজামিল দিয়া কাজ সারিবার চেষ্টা. (আর্ট সম্বন্ধীয় পরিভাষায় ইহাকে Pastiche বলা হয়); তৃতীয়, অনবরত পরীক্ষা ও ব্যক্তিগত রূপ দিবার চেষ্টা। আমাদের দেশের বর্তমান যগের বহু আটিস্ট সম্বন্ধে যাহা বলিতে পারা যায় না, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বস সম্বন্ধে তাহা বলা চলে—অর্থাৎ তিনি এই ততীয় পর্যায়ের চিত্রকর । তাঁহার উপর অজন্তা হইতে বাংলাদেশের পট পর্যন্ত বত্ চিত্রের প্রভাব স্পষ্ট প্রতীয়মান এবং ভারতবর্ষের বাহিরে চিত্রান্ধন রীতি সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন নহেন । 'মিডিয়াম' সম্বন্ধে তাঁহার অনুসন্ধিৎসাও সুবিদিত। অথচ তাঁহার কোন ছবিই বিশুদ্ধ অনুকরণ বলিয়া মনে হয় না । নন্দবাবু যে রীতিই অবলম্বন করুন না কেন, তাহাকে সায়ন্ত ও নিজম্ব করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে।" নীরদচন্দ্র চৌধুরী

२। "नम्मनान कीवत्न विविध व्यक्तिक निरंग्न भरीका-निर्वेशका करत्रहरू। নন্দলালের শিল্পধারা আলোচনা করলে লক্ষ করা যায় সংক্ষিপ্ত উপকরণ, মণ্ডনদক্ষতা এবং রেখার অনবদ্য গতি এই তিনের সংযোগ, নন্দলালের বহু রচনা ক্যালিগ্রাফিক আদর্শের দ্রততা ও মগুনের জমাট ভাব প্রকাশ করে। সম্ভবত এই কারণেই পরিণতকালের রচনায় বর্ণ প্রয়োগ যেমন সংক্ষিপ্ত, রূপনির্মাণ তেমনি সরল । এরমব্রাণ্টের ডইং বাদ দিয়ে তাঁর প্রতিভার ঐশ্বর্য চেনা যেমন অসম্ভব তেমনি নন্দলালের অসংখ্য ডুইং তাঁর প্রতিভার আয়তন বোঝবার অন্যতম উপায়। -- দিনলিপির মত নন্দলালের শিল্পী জীবনকে এই ডইংগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে । বিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তুজগতকে দেখবার ক্ষমতা যেমন এই ডুইংগুলিতে পাওয়া যায় তেমনি বিশ্লেষণের পথে বস্তুর মৌল উপাদান অনুসন্ধানের শক্তি এই বিনোদবিহারী মখোপাধ্যায় ডুইংগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে।"

৩। "তখন তিনি বরোদার কীর্তিমন্দিরের জনো একটা বিরাট মারাল পেনটিং-এর খসড়া করছিলেন। তার মাথায় ঘুরছিল কোনারকের মহাকান্সের মূর্তিটি। সেই মূর্তির ভাব, ইঙ্গিত, আকৃতি-সব তাঁকে এত অভিভত করেছিল যে, নতন কিছু না করে সেই আকৃতিটিই একে দিয়েছেন। সে সময় আমাকে বলেছিলেন, "পরের জন্মে আবার যদি শিল্পী হয়েই জন্মাই তবৈ ভাস্কর্য করব ।" কারণ, প্রাচ্য শিল্পের সব কিছু তাঁর কাছে অপুর্বরূপে ধরা পড়েছিল এবং তাঁর সাধনা ছিল সেই রাপকে সর্বাঙ্গভাবে ধরে রাখবার। সেইজ্বনো অনেক মহলে তাঁর বদনাম ছিল, এখনো আছে। আধনিকতার আওতায় তাঁকে কখনো অবসাদগ্রস্ত হতে দেখিনি। তখন সেজানের পরবর্তী যুগ চলছে।"

রামকিন্তর বেইজ 💈 ८ । "नम्पंगालात काभाग्राम जन्हिन नव नव विकाम, जौत नाना त्रीिजत অবেবা যে-কোনো শিল্পগোষ্ঠীর গর্বের বিষয়। দীর্ঘ কীর্তির পটে আজও তাঁর কল্পনার সাবেক ঐশ্বর্য কমে নি, অধিকন্ত এই কথাই বলা উচিত যে তাঁর মানস সম্পদের প্রাচুর্যই তাঁকে তাঁর রেখার ও রঙের অমিত ঐশ্বর্যের সাতমহলা মহলে বারবার নিয়ে যায় রূপের শুদ্ধ মাটি থেকে । নন্দলালের পোষ্টার চিত্রে অবশ্য লোকশিল্পের ব্যবহার ম্রষ্টব্য যেমন তাঁর বাংলার গ্রামাঞ্চীবন ও নিসর্গের অজস্র চিত্রাবলীতেও তা

যশরী দজন শিল্পী এবং দজন শিল্প-সমালোচকের মতামত থেকে আমবা নন্দলাল রচিত ছবির কয়েকটি সাধারণ-লক্ষণ প্রেয়ে যাচ্চি এখন।

- ১ ৷ প্রাচা ও পাশ্চাতোর বছবিধ রীতি সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ক্রান্তিহীনতা।
- ২। তাঁর ছবিতে ক্যালিগ্রাফির আদর্শ।
- ৩। সংক্ষিপ্ত বর্ণ প্রয়োগ ও সরল নির্মাণ।
- ৪। রেমগ্রা-সম্ভ অজন্র ফ্রইং-এ দিনলিপি রচনা।
- ৫। ভাস্কর্যের প্রতি প্রবণতা।
- ৬। নিয়ত আধুনিকতার পথে অভিযান।
- १ । वाःमार (माकशिक्वर मान क्रमा मन्भर्क ।
- ৮। বাংলার গ্রামজীবন ও নিসর্গের অজন্র দলিল।

এখানে ৮ নম্বর উপপাদাটিকে আমরা একট ভিন্নভাবে সাজিয়ে মিতে পারি । কারণ হয়তো বা নন্দলালের অজস্র, যা আসলে সংখাহীন, স্কেচের স্বল্প কিছুর সঙ্গে চাক্ষ্য পরিচয়ের ফলেই বিষ্ণবাবকে লিখতে হয়েছে বাংলার গ্রামজীবন, অথচ নন্দলাল ভারতীয় জীবন ও প্রকৃতির সমগ্রতাকেই ধরতে চেয়েছেন তাঁর স্কেচে। যদি সম্ভব হতো তাঁর সমগ্র স্কেচকে কোনো প্রদর্শনীর মারফং একসঙ্গে দেখার, সম্রুদহ নেই আমরা দেখতে পেতাম প্রায় গোটা ভারতবর্ষকেই।

তার স্কেচের প্রসঙ্গে বিনোদবাব রেমগ্রা-র উল্লেখ করেন যখন, সেখানেও এই স্কেচগুলোকে নতন আলোয় চিনে নেবার আর এক দরজা খলে যায় যেন। এই প্রসঙ্গে এটাও জেনে রাখা ভালো যে, রেমব্রার ছবির সঙ্গে চোখের আখ্রীয়তা ছিল নন্দলালের ৷ কানাই সামস্তকে লেখা তাঁর

'Rembfandt বহিটি--পেলাম। রেমবরাণ্ডের ছবি দেখে হঠাৎ মনে **इत्ला ७**क অবনবাবর সঙ্গে দেখা হল । कि সন্দর তার ছবি । পাশ্চাতোর এই দান জগতের সম্পদ, ইহাতে দেশী বা বিলাতি বা মডার্ন বলে বিচার করবার অবকাশ নেই । ইহা অমর লোকের বস্ত । শিল্পীকে বারবার প্রণাম কবি ।"

এ চিঠি ১৯৫৪-র, ফলে নন্দলালের স্কেচে রেমব্রার সরাসারি প্রভাব প্রশ্নাতীত । অথচ দজনের মধ্যে কি আন্চর্য মিল । ক্লাসিক ঔপন্যাসিকের ভঙ্গীতে নিজের আইডিয়াগুলোকে নিয়ে স্কেচ করে যেতেন অনর্গল, 'এাজ এ পিওরলি প্রাইভেট রেকর্ড অফ অবজারভেশন এয়াণ্ড ফিলিং'। সারলো যা গ্রামাবধু, শিল্পবোদ্ধারা তার মধ্যে খুঁক্তে পেতেন রাজরানীকে । হারিয়ে-খুইয়ে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা রেমব্রার জ্বচের সংখ্যা ১৪০০ । আগুন, বন্যা আর অযত্ন ছাড়া, গবেষকদের ধারণা, অন্য বড় কারণটা হল, ঐ সব স্কেচের অসাধারণ সারলা এবং ছবিতে শিল্পীর স্বাক্ষর-না-থাকা। আনাড়ী সংগ্রাহকেরা তাঁর আঁকা স্কেচ হাতে পেয়েও বৃথতে পারেনি এইসব ছবির পিছনে লুকিয়ে আছে কোন বিরাট প্রতিভার খেলা। ফলে নষ্ট করতে কাপেনি হাত বা বৃক।

নন্দলালের সঙ্গে রেমবার স্কেচের মিল খজে পাই যেখানে—

"His outdoor scenes constitute little more than a tenth of his total productioon, yet they reveal the same wide-ranging quality that marks his work in other fields. Some of Rembrandt's landscapes are romantic and visionary; other wholly realistic.

Hereseved his realism in landscape almost entirely for etching and drawing. Even here, however, he developed a free'short hand' style that went beyond mere faithful reproduction. Notonly did he reduce the complexities of visible scene, but, through a process of exquisite selection, he emphasized what was important in that scene, providing the viewer with exactly the meterial,

Ē

nd none other, that enables him to follow Rembrandt, to the artists world." Robert Wallace.

এই বিবরণের সঙ্গে নন্দলালের লাভেন্নেপ আঁকার ইতিহাসকে মিলিয়ে খি যদি, বিশ্বয় হয়ে উঠবে নীল এক দিগন্ত।

"সম্প্রতি উনি পুরী গিয়েছিলেন; সেথানকার অনেক স্কেচ—সমুদ্রের রে জেলেরা মাছ ধরছে, সমৃদ্রের ধারে মাছ বিক্রী করছে প্রভৃতি অনেক ব দেখে জিজেস করলুম, আপনি বাইরের (outdoor) স্কেচ কি রকম রে করেন ?

বললেন, সকালে বেড়াতে যাবার সময় যা দেখলুম, তা খুব ছোট ছোট র একটা কার্ডে ইয়ত সাত আটটি বিষয়, কেবল মনে রাখার জনো একে লুম বা লিখে নিলুম বিষয়টি কি : যেমন শুয়োর চরছে, একটি মেয়ে ওয়ায় খুটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে প্রভৃতি । এইলপে যতগুলি দেখলুম, সব ট করে নিলুম । পরে বাড়ি এসে এক একটি সেই ক্ষেচ দেখে বা লেখা খে তখনই একে ফেললুম । এইভাবে সবগুলিই শেষ কবলুম । আর কীচ কথা বলে রাখি—আমরা ১০০৮-এ বসে আঁকি না ।

এইসব কথার পর বললেন, আমি তোমাকে এখনই দেখিয়ে দিছি।
নি একখানি ছোট্ট পোষ্টকার্টের মত কাগজ নিয়ে ছোট্ট একটা স্থানীয়
য়াই-এর rough sketch করলেন। বললেন, প্রধান বিষয়বস্তুক্
ধ্যেই আঁকতে হয়, তারপর সেই অনুযায়ী অপর জিনিসগুলিকে
কতে হয় —এই বলে স্কেচে যা ছিল তার একরকম অনুসরণ না করেই,
জন্দ সাধীন সাবলীল গতিতে বীরভনেব পেগাই এর একটি ছান্টিরের
ধ বিধিত আকারে একে চললেন। বললেন, যদি ব্যালান্দের জনো
গণাও কিছু করতে চাও, তাও আটকারে না। এই দেখ, এখানে কিছ্
ওয়া দরকার হচ্ছে, তা তিনজন মান্য হৈটে যাছে পথের উপর দিয়ে,
দিয়ে দিলুম, ত্রমি, আমি আব শংকর মহারাজজী। আকাশে মেঘ দিয়ে
লি, দৃটি পাখি উত্তে যাছে, তাও দিয়ে দিলে। তার কথাগুলি বলার
স সঙ্গে আঁকাও হয়ে যাছে। বললেন, আকাশে এ রেখা দৃটি পাখি
ছা আর কিছু বলা যারে না। ছবি যেন ক্রমশ অক্ষরে পরিণত হয়ে
ছে, "

নন্দলাল অবশ্য তাঁর স্কেচগুলোকে পরিয়েছেন দু ধরনের জামা. যে ত পোশাক তাঁর সারা জীবনের ছবিরও অঙ্গে অঙ্গে। একটা ফামায় স্তবের অনুকৃতি । আরেক জামায় বাস্তবকে নিংড়ে বস্তুর সন্তারূপ । ঠিক -ভাবে পিকাশো আঁকেন দু-ধরনের যাঁড, একটার গায়ে নগ বাস্তবতা, পরটির গায়ে বিমৃত প্রতীকতা। অগাৎ শিল্পী একবার আঁকছেন চোখ য় বাইরে থেকে, আরেকবার বস্তুর ভিতরে ঢুকে মননের অবলোকনে । খানিক আগে উল্লিখিত নন্দলালের বিশেষ গুণপণার আটটি দিকে নানিবেশ করলে আমরা দেখতে পাবো গ্রন্থ চিত্রণের উৎকর্ষের পক্ষে হুখানি উপযোগিতা তাদের। একজন যুগার্থ গ্রন্থ চিত্রকর কখনোই ারাবত্তি ঘটায় না একটা বিশেষ রীতি বা প্রকরণের। বইয়ের বিষয়, ল্বা এবং ভঙ্গীর সঙ্গে গ্রন্থচিত্রণকেও এগোতে হয় সমান্তরাল বন্ধত্তে। াচিত্রণে প্রকৃতি বা মানুষকে মডেল হিসেবে সামনে রেখে *আ*কার াকাশ অনুপস্থিত । একজন শিল্পী প্রকৃতি অথবা মানুয়ের যত রকম ভঙ্গী অভিবাক্তিকে যতথানি ভরে রাখতে পারবেন শাতির সিন্দকে. ্যিত্রণে তাঁর সাফলা এবং সিদ্ধির ব্যাপকতার দিগন্ত ততটাই প্রসারিত। াচিত্রণে 'রিক্রিয়েট' করতে হয় বাস্তবকে, যা নন্দলাল করতেন তাঁর চের ছবিতে। গ্রন্থচিত্রণে ক্যালিগ্রাফি-সম্পর্কিত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার য়াজনীয়তা প্রবল। নন্দলাল সেখানেও সন্ত্রাস্ত। গ্রন্থচিত্রণের আরও চ বড় চাহিদা, কল্পনার ডানা যতই বিশাল হোক না কেন, প্রকাশ গীতে তাকে হতে হবে সারলোর আজ্ঞানুবতী। নন্দলালের ল-কালিতে যে-কোনো জটিল বিষয়ই আল্পনার মতো সারলো

কিন্তু নন্দলালের স্কেচে আত্মগোপন করে থাকে আরো অতিরিক্ত চটা জিনিস, যা সাধারণত চোখ এড়িয়ে যায় আমাদের। তাংক বলতে রি বেগস-কথিত 'এলান ভাইটাল'। তাঁর স্কেচে এই 'ভাইটালিটি'র কাশ দুভাবে। এক, গতিময়তায়, দুই, বিষয়ের অবয়বে ভাস্কর্য-সদশা জন বা ভর (mass) জুড়ে দেওয়ার দক্ষতায়। মাত্র আট কিংবা দশটা খার আঁচড়েও যখন তিনি কোনো সাঁওতাল কিংবা গ্রামা পুরুষ-রমণীর ব আঁকেন, কিংবা কোনো গাছ অগবা মেঘ, মনে হয় ছবিটাকে অথবা



ছবি পেকে এ-সব মহিকে কেটে নিয়ে ওজন কবি দীড়িপাল্লায়, হয়তো পেয়ে যাবো তাদের আসল মাপ। এটা ঘটে বা শিল্পী ঘটন একটা আশ্চর্য কৌশলে। পেনটিং-এ এটা ফ্টিয়ে তোলা সহজ, কেননা শিল্পী সেখানে পেয়ে যাচ্ছেন আকৃতির উৌলকে ফ্টিয়ে তোলার স্যোগ। নন্দলাল যে আশ্চরের সাহচয়ে সেটাকে সম্ভব করে তোলেন নিজের সেচে, তা ল্কননা এনিটেমি। এই এনানটিমির ছিটেকেটিয়ে তার বিমৃত্ত গড়নও পেয়ে যায় বাস্তব্যর আদল এবং আদর।

শান্তিনিকেতনে কলাভবনের অধ্যক্ষ হিসেবে এটানটিনি চচরি উপর একসময়ে বৃঁকে পড়েছিলেন যতথানি, তার পরিচয় যেনন পেনে যাই তার নিজের রচনায়, তেমনি বিনোদবাবর সাক্ষাে। স্বরচিত 'শিল্পচার' নানের বইয়ে 'গাছপালার ভারভঙ্গী গসন' এবং 'জাঁবনের ভারভঙ্গী' এই তিনটে অধ্যায়ে মান্য এবং প্রকৃতির এটানটিনি নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন তিনি, অজন্র অসাধারণ ছবি-আঁকা দৃষ্টান্তসহ। 'সমুদ্র পর্বতের ভারভঙ্গী' অধ্যায়ে আঁকা জালের বিভিন্ন কোকডানো গতির ক্ষেচের দিকে তর্ফিয়ে মৃহতেই মনে পড়ে যায় দা ভিঞ্জির মুখ, নন্দলালের ক্ষেচে যাঁর উত্তরাধিকার, জালের গাধিতের প্রথম গাদ্দেই প্রথম গোচরে আসে পৃথিবার। নন্দলালের রচনা পড়তে গিয়ে আরও একবার দা ভিঞ্জির মুখ ভেসে ওয়ে আমাদের চোধে, যথন তিনি লেখন—

"ঈয়া, দ্বেম, ক্রোধ ইতাদি ভাবের আবেশে দেহ সংকৃচিত হয়, আর হয-উৎফুল্লভাবে দেহ বিকশিত ও লালায়িত হয়।"

দা ভিঞ্জির অস্তহীন অদ্বিটের অস্তর্গত ছিল এই সবও, আব সেই কারণেই কোনো অপরাধীর ফাসী হচ্ছে শুনলে তৎক্ষণাং ফাসীর মধ্যের কাছে হাজির হতেন তিনি খাতা-পোনসিল সহ, দণ্ডাজ্ঞা-প্রাপ্ত অপরাধীর মুখাবয়বের সংকোচন এবং পরিবর্তনের স্তরগুলোকে লিপিবদ্ধ করাব জন্মরী তাগিদে।

নন্দলালের আনাটমি-চচা প্রসঙ্গে বিনোদবাবর সাক্ষা--- 🐉 "দেশী রং, কাগজ, প্রস্পরার ক্ষেত্রে জাইয়ে আভিজাত। প্রকলেও 🕅 নন্দলালের শিক্ষা বৃহত্তর শিল্পপরন্পরা সম্বন্ধে তখনও যথেষ্ট সচেতন। আনাটমি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং রীতিমত আনাটমির চর্চা ছাত্রদের মধ্যে তিনি প্রবর্তিত করেন এবং নিজেও এ বিষয়ে নৃতন করে চর্চা শুরু করেন। ডাক্তারের সহায়তায় বিজ্ঞান-সম্মতভাবে ও যত্নের সঙ্গে শরীর-সংস্থান বিদ্যা (Anatomy) শিক্ষণের বাবস্থা কলাভবনে থাকলেও শিক্ষণ-আদর্শ যেভাবে অগ্রসর হয়েছে তার দৃটি দিক আছে।

একটি হল আশ্রমের নাটক অভিনয়ের পটভূমিতে বিদগ্ধ পুরুষ-রমণীর প্রাক্ষাদিত, নৃতারত গতিশীল দেহভঙ্গিমার প্রভাব, অপরটি হল-নিরম্ভর কর্মরত অধনায় সাওতাল ও গ্রামবাসীদের দৈহিক গতিময়তার প্রভাব। শারীর-সংস্থান বিদারে অনুশীলন জীবন থেকে বিচাত না হওয়ার কারণে এবং জীবনের সঙ্গে তার নিরম্ভর প্রয়োগের ফলে কলাভবনের ছাত্র-ছাত্রীরা ভূইংয়ে গতিভাবারেগে সংযোজনায় যে দক্ষতা ও সফলতা অর্জন করেছিলেন এমন তৎকালীন কোনো আঁট স্কুলেই দেখা যায়নি।

এই অভিজ্ঞতারই প্রতাক্ষ প্রকাশ অর্জনের ছবি । লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, মাইকেল এঞ্জেলা, ভরার ইত্যাদি শিল্পীদের তিনি অনুশীলন করেন এবং প্রয়োজনমত ছাত্রদের এই ড্রায়েঙের অনুলেখন করতে উৎসাহিত করেন । পাশ্চাতা-শিল্পের বিভিন্ন ইন্ধাম এবং সাদৃশা-বর্জিত শিল্পরাপ সম্পর্কে প্রছন্তা সন্দেহ সংশ্য এবং কিছুটা প্রকাশা বিরোধিতা সন্তেও নম্মলাল এইভাবে ঢুকে পড়েছিলেন তার বেশ খানিকটা ভিতর-মহলে । সেখানকার আঙ্গিক তার পোস্টকার্ডের ছবিতে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার টানেই , অনুপ্রবেশ করে থাকবেই । আর এ তো আমাদের চোখে দেখা যে, পোস্ট কার্ডের ছবিতে আঙ্গিক নিয়ে একসপেরিমেন্টের কী উদার খেলাধুলো তার।

#### u 8 u

এ অধ্যায়ে আমাদের তল্পাসীর বিষয়, নন্দলাল প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তীব্র টানের কার্যকারণ। আগের অধ্যায়েই আমরা জেনেছি, যখন গগেন-অবনকে তাদের নিজস্ব পরিবেশ থেকে উপড়ে বিদেশের পরিমণ্ডলে অর্থাৎ বাগ্র ভূমগুলে টেনে আনা একেবারেই অসম্ভব বৃঝে গেলেন তিনি, তথন তৃতীয় যে নামটি মনে এসেছিল তাঁর, তা নন্দলালেরই। আর ঐ সময়ে ভারতীয় চিত্রকলার ভারীরূপ সম্বন্ধে তিনি যে চিন্তিত এবং বর্তমান রূপ সম্বন্ধে কিছুটা প্রশাত্রর, তার প্রমাণ যেমন 'জাপান যাত্রী'র পাতায়, তেমনি জাপান থেকে লেখা গগন-অবনের চিঠিতেও। পুত্র রথীন্দ্রনাথকে যে চিঠিতে নন্দলালের প্রসঙ্গ, তার আরম্ভেই—

্রত্যামাদের নবাবঙ্গের চিত্রকলায় আর একটু জোর সাহস এবং বৃহত্ত দরকার আছে এই কথা বারবার আমার মনে হয়েছে। আমরা অত্যন্ত বেশি ছোটোখাটোর দিকে বেগক দিয়েছি।..."

এই চিঠির এক মাস পরে আমেরিকা থেকে মীরা দেবীকে—

"দুংখের বিষয় এই যে—বাঙালীর প্রতিভা যথেষ্ট আছে কিছু উদাম ও

চরিত্রবল কিছুই নেই। সেইজনো আমাদের যার যেটুকু শক্তি আছে

সেইজুক নিয়ে ছোটো ভাবে কারবার করি—তারপরে একটু কু লাগলেই

সেই শিখা নিভে যায়, তারপর আবার যেমন অন্ধকার, তেমনি

তান্ধকার। আশা করেছিলুম বিচিত্রা থেকে আমাদের দেশে চিত্রকলার

একটা ধারা প্রবাহিত হয়ে সমস্ত দেশের চিত্তকে অভিষিক্ত করবে, কিছু

এর জনো কেউ যে নিজেকে সভাভাবে নিবেদন করতে পারলে না।

আমার যেটুকু সাধা ছিল আমি তো করতে প্রস্তুত হলুম, কিছু কোথাও

তো প্রাণ জাগল না। চিত্রবিদ্যা তো আমার বিদ্যা নয়, যদি তা হত তা

হলে একবার দেখাতুম আমি কী করতুম। "

১৯১৯-এ বিশ্বভারতী র প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথ এখানে শিক্ষার সঙ্গে জুড়ে দিতে চাইছেন যে দুটো জিনিস, তার একটা ছবি,আর একটা গান। "আমার বিশ্বভারতীর দৃটি প্রধান অঙ্গ হকে শিল্প ও সঙ্গীত।" ছাত্রদের ছবি আঁকা শেখানোর জনো তাঁর তখন দরকার একজন যোগা শিল্পীর। এবং তাঁর মনে পড়ঙ্গ একটিই নাম, নন্দলাল। কেন ? এর উত্তরে বিনোদবাব—

"অবনীন্দ্র-পরস্পর। অন্ধরিত হবার মৃতুর্ত থেকে রবীন্দ্রনাথ এই
র নবজাগ্রত শিল্পধারা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। কারণ একই পরিবারের
রী অন্তর্ভৃক্ত অবনীন্দ্রনাথকে তিনি শৈশব থেকেই দেখেছেন এবং তার
র মতি-মেজাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ
র বুঝেছিলেন যে অবনীন্দ্রনাথ বা গগনেন্দ্রনাথ পরিচালনার দায়িত্ব সম্বন্ধে

উদাসীন । তিনি অনুভব করেছিলেন যে ভারত-শি**ন্ধ জীবনের বৃহ**ছ পটভূমি থেকে ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসছে । শহরের আওতায় ৫ শিক্ষধারার ভবিষাৎ অনিশ্চিত । সরকারের পৃষ্ঠপোবকতায় সোসাইটি নবপর্যায় শুরু হবার মৃহুর্তে রবীন্দ্রনাথ আর একবার অবনীন্দ্রনাথকে ড প্রবর্তিত শিক্ষধারার ভবিষাৎ সম্বন্ধে সচেতন করার চেষ্টা করলেন । ডি জানালেন যে ভারত-শিল্প নৃতন পরিবেশে নৃতনভাবে প্রতিষ্ঠিত ক দবকার ।

আকাশ-মাটি-মানুব-ছোঁয়া বিশ্বভারতীর উন্মুক্ত অঙ্গন যে বাংল ছবিকে নতুন রাস্তায় এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেই, এই বিশ্বাস থেবে বিশ্বভারতীর শিক্ষায় শিক্ষের উপর এতখানি ঝোঁক। সম্ভবত নন্দলাহে ছবিতে তৃলির জোর অথবা নন্দলাল এখনো কোনো নির্দিষ্ট স্টাইছে ধরা-বাঁধা ছকে আটকে পড়েনি, নিজেকে নতুন করে নির্মাণের পথে এখনো সে প্রস্তৃতহতে পারে যথেষ্ট উদ্দীপনা নিয়েই, এই ধারণা থেবে নন্দলালকে টেনে আনলেন তিনি শান্তিনিকেতনে। কিন্তু অবনীন্দ্রনা তাঁকে মনে করেছিলেন সোসাইটি'র পক্ষে অপরিহার্য। তাই গুরুর ডা পড়ল কলকাতায়। এরপর অবনীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি-

"নন্দলালকে যে চিঠি দিয়েচ সেইটি পড়ে বড উদ্বিগ্ন হয়েচি। ত জনো আমাকে অনেক বাবস্থা ও খরচ করতে হয়েছে এবং আশাও অনে করেছিলম। আমার আশা নিজের জনো নয়—দেশের জনো, তোমাদে জনো। এই আশাতেই আমি আর্থিক অসামর্থ সম্বেও বিচিত্র অকপণভাবে টাকা খরচ করেছিলুম। কলকাতায় ভাল করে শিক লাগল না বলেই এখানে কাজ ফেঁদেচি। সফলতার সমস্ত লক্ষণই দে শিক্ষকেরাও-এক দিয়েচে। ছাত্রেরা উৎসাহিত হয়েচে, atmosphere তৈরী হয়ে উঠচে। নন্দলালের নিজের রচনাও এখা যেমন অব্যাহত অবকাশ ও আনন্দের মধ্যে অগ্রসর হচ্চে এমন কলকাত হওয়া সম্ভব নয়---সেইটেই আমার কাছে সবচেয়ে লাভ বলে মনে হয় নন্দলাল এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন—বাহির থেকে তার উপর কোনো দায়ি চাপানো হয়নি—তাছাড়া এখানে তার নিজের কাজের বাাঘাত করব কোনো প্রকার উপসর্গ নেই। আরও একটা সুবিধা এই, এখানে সংস্কৃত ইংবেজি সাহিত্য চর্চায় নন্দলাল যোগ দেওয়ায় মনের মধ্যে সে যে এক নিয়ত আনন্দলাভ করচে সেটা কি তার প্রতিভার বিকাশে কান্ধ কর না ? তোমাদের সোসাইটি প্রধানত চিত্র প্রদর্শনীর জন্যে —এখান থো তার ব্যাঘাত না হয়ে বরঞ্চ আনুকুলাই হবে। তারপরে নন্দলালের ল লম্বা ছুটি আছে। প্রয়োজনমত কখনো কখনো সে ছুটি বাড়াতেও পারে অর্থাৎ আমার বক্তবা এই যে নন্দলাল এখানে থাকাতে তোমাদে কাজের সবিধা হচ্ছে—অথচ এতে আমার আনন্দ। যদি তোমরা ব্যাঘাত কর তাহলে আমার যা দৃঃখ এবং ক্ষতি তাকে গণা না করে এটা নিশ্চয় জেনো নন্দলালের এতে ক্ষতি হবে এবং তোমাদের এতে ল হবে না। . . . নন্দলালের পরে আমার কোনো জোর নেই—কিন্তু ওর প আমার অনেক আশা—নিশ্চয় জেনো, সে আমার কাজের দিক থেকে দেশের দিক থেকে।

শুরুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা তাঁর চরিত্রে সম্ভব নয় জেনেই নন্দল চলে গিয়েছিলেন কলকাতায়, অবশ্য শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সম্পর্ক পুরোপুরি না ছিড়েই। আসতেন সপ্তাহে একবার। ছাত্রদের ক দেখতেন। এর দু বছর পরেই কলকাতাকে চির-বিদায় জানিয়ে চিরকাদে মতো চলে এলেন শান্তিনিকেতনে, কলাভবনের অধ্যক্ষরূপে। ১৯২১ কবি যাবেন চীনে। অন্যান্যদের সঙ্গে তিনি বেছে নিলেন নন্দলালকে। সিদ্ধান্তের পিছনে সবচেয়ে বড় কারণটা নিশ্চয়ই এই যে, নন্দলালের মার্শ্রভাক্ষ করেছেন এমন কৃতিত্বময় উৎপাদনের ক্ষমতা, চীন শ্রমণের প্রত অভিজ্ঞতা সে-উৎপাদনের মর্মমূলে উর্বরতা জোগাতে পারবে আরে আর নন্দলালকে কেন্দ্র করেই তাঁর ভবিষ্যতের বৃহস্তর শ্বপ্ত।

প্রথম আলাপ ১৯০৯। শিল্পীর 'সাবিত্রী আর যম' ছবি দেখে ব মুগ্ধ। নন্দলাল শিল্পচার দিকে নজর পেতেই কবি নিশ্চমই পেঁছি পেরেছিলেন এই জাতীয় ধারণায় যে, এ স্বতন্ত্র, এবং বৃহত্তের প্রতিশ্রতি প্রতায়ী। সেই থেকে বিচ্ছেদহীন বাঁধনের শুরু। তিনি বলেছিলেন ব 'সে আমার কাজের দিক থেকে নয়', কিছু পরবর্তী পটপরিবর্তনের থ ধাপে দেখতে পাই, কবির পক্ষে শিল্পী হয়ে উঠছেন কতখানি গভীর জনের : শুধ তাঁর নাটক অথবা গীতিনাটোর মঞ্চসজ্জায় বা াজ্ঞার ক্ষেত্রে নয়, যেখানে নন্দলালের কল্পনাবিকাশের আর এক লা. নিজের সৃষ্টির ক্ষেত্রেও নন্দলালের প্রভাব অনেকখানিই কাজে ছিল তার। যেমন নন্দলালেরও কাজে লেগেছিল রবীন্দ্রনাথের গান বিতা, নিজের ছবিতে। কি চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ নবাবঙ্গের লাব কাছ থেকে ২ সে-সব জটিল হিসেবনিকেশকে এডিয়ে সহজেই ঝ নিতে পারি আমরা তা হল, জীবন এবং জীবনীশক্তি। এর মধ্যেই যায় বাস্তবতা, মান্যের দৈনন্দিন, দেখার ভিন্ন জগৎ, রেখার ভিন্নতর প্রকৃতি। আসলে তিনি চাইছিলেন চোখ জডোনো জোলয় নয়, लान मन-माठार्ना (जात । यात नमनार्लत यिवतन समन, यिवतन পরীক্ষায় লিপ্ত হওয়ার সাহস, নির্মাণের ঋজুতা, কবির নিজের বর প্রেক্ষিতেই, তাঁকে করে তলেছিল অভিন্ন সম্পর্কের আর্থীয়। মলালের যে ঋজতা সম্পর্কে কবি আকষ্ট, নন্দলাল নিজেও যে চতন ছিলেন সে সম্পর্কে এমন নয়। গুরু অবনীন্দ্রনাথের লগানো নিষেধকে মনে রেখেও স্বীকার করেছেন সে কথা। কানাই কে লেখা চিঠিতে।

গাঁ, আমার ছবিতে একটা লডাই করার ও challenge-এর ভাব াও প্রকাশ পেয়েছে যা গুরু অবনবাবর ছবিতে নাই। তা অতি ধীর র তাতে আমার ছবির উগ্রতা নাই। ়ুগুরু অধনবাবুও মাঝে মাঝে র আঙ্গিকের এ উগ্রতা দেখে চিন্তিত হয়েছেন। এর কারণ আন্সর onalism-এর প্রভাব । ভারত শিল্পের গৌরব সাবাস্ত করতে হবে, আমরাও করণকৌশলে দক্ষ--জাপান চীনের চেয়ে হীন নই তা । করতে হরে।

চিঠির শেষ ছত্রে যদিও তিনি আর পা বাড়াতে রাজি নন ৭৪৫-এর ঝাঁকিতে, কিন্তু এটা মানতে দ্বিধাকাতর নন যে, ছবি জ্যান্ত ব্যক্তিত্বের জোরে অথবা তেজে। সে-কথা উচ্চারণ করেছেন নোথের ছবি প্রসঙ্গে।

তাঁর সমস্ত ছবিতে বিশাল বাক্তিত্বের জোরটাই বিশেষভাবে প্রকাশ ছে। আমায় বলেছেন—নন্দলাল, হাত-পা-গুলোর ডুয়িং হয় শখিয়ে দাও। আমি দেশী বিলাতী যত বড়ো বড়ো মাস্টারদের ছবি ্নকল করে চাট করে দিয়েছি, কিন্তু তিনি ষাটের উপর, সন্তরের কাছি—আদর্শে দাগা বুলিয়ে পরিশ্রম করে শেখা সে আর সম্ভব । শেষে ল্যাণ্ডক্ষেপের দিকে ক্রকৈছেন। শান্তে আছে ोग्राह्मत भव ভाला । গুরুদেব যাই করুন, যেমন ভাবেই করুন, ্ট তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিসন্তার ছাপ রয়েছে—সূতরাং তা চিবন্মরণীয় গেছে। তাঁর ছবি দেখে শিল্পীরা অনেক কিছু শিখতে পারবে, অন্তত ব সাহস বাডবে।"

ারে আরেকবার—"tradition-"এর সঙ্গে গুরুদেরের ছবির তো নেই। অতান্ত complex personality -র, বিরাট বাজিন্ত্রের স্করণ।"

নজের আঁকার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি নির্ভর করতেন ালকে, তা এখন আর অজানা নয় আমাদের, কখনো কখনো তো ও বলেছেন, নন্দলালই আমার শিক্ষক। নন্দলালের প্রশংসা পেলে করতে পারতেন বিশ্ববিরূপতাকেও। আর নন্দলালকে এইভাবে কাছে য়া, প্রেরণা দিতে এবং প্রাণিত হতে, ক্রমশই সম্ভব হয়ে উঠেছে তাঁর ত্রণের সুবাদেই, গ্রন্থচিত্রণে নন্দলাল-নির্ভরতার প্রতাক্ষ পরিণামে, সর্বোপরি সঙ্গত সিদ্ধান্তে।

#### ા ૯ ૫

পকাশোর সারা জীবনের গ্রন্থচিত্রণ পাঁচ ভাগে ভাগ করা। মুল রচনা পড়ে স্বেচ্ছাপ্রগোদিত হয়ে ছবি একেছেন ২৪টা বইয়ের, যার সবই কবিতা।

তাঁর আগে আঁকা ছবিকে মানানসই ভাবে কাজে লাগানো হয়েছে ২৭টা বইয়ে।

ইলাশট্রেশন করেমনি, এক বা একাধিক 'পোর্টরেট' একে দিয়েছেন লেখকের, এমন বইয়ের সংখ্যা ৩৬।

শুধু মাত্র নামপত্র একে দিয়েছেন ৩৩ খানা বইয়ের। কেবল র্যাপার ডিজাইন করে দেওয়া বইয়ের সংখা ২০।



পিকাশো নন্দলালে এখানে এক আশ্চর্য মিতালি। পিকাশোর মত নন্দলালের গ্রন্থচিত্রকৈও পাঁচ ভাগে ভেঙে নিতে পারি আমরা।

- ১। মূল বচনা পড়ে নিজে প্রাণিত হয়ে একেছেন। যেমন, চয়নিকা'য়, 'গীতাঞ্জলিতে', বিচিত্রার প্রথম সংখ্যায় নটরাজ ঋতুর**স শালায়** জগদানন্দ রায়ের পশুপাথির **বইয়ে সহ**জ পাঠের **খণুগুলোয়**
- ২। তাঁর আগে আঁকা ছবি মানানসই ভাবে ব্যবহার করা ২য়েছে। যেমন The cresent Moon, Fruit gathering-এ, আলোর ফুলকিতে, নীথিকার প্রচ্ছদে, ছডার ছবিতে।
- ত। ভিতরের ছবি নয় শুধু প্রচ্ছদ একেছেন। যেমন Parrot's Training নটার পূজা, কানাই সামন্তর ক্রয়েকটি কবিতার বই, শান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্র সঙ্গীত, আলোর ফুর্লাক, তাসের দেশ ।
- ৪। অন্তঃচ্ছদ সম্ভবত মাত্র একটি বইয়ের। আলোর ফুলকি।
- ৫। ১৯৩০ এ ৫৩টা বাটিকের ডিজাইন, রবীন্দ্রনাথের বইয়ের প্রচ্ছদের

এ তালিকা অসম্পূর্ণ। এর বাইরেও হয়তো আছে আরও অনেক। যথার্থ গ্রেষণার অভাবে জানা যায়নি এখনো, কোন কোন ছবি স্রাস্রি-গ্রন্থচিত্রণের জনো, আর কোন কোনটি আগে আঁকা হয়ে পরে গ্রন্থভূক্ত । পিকাশোর সঙ্গে নন্দলালের মিল গ্রন্থচিত্রণের ভাগ-বাটোয়ারাতেই ৷ ভাস্কর্য গুণান্বিত নন্দলালের কিছু কিছু জন্তু-জানোয়ারের স্কেচের সঙ্গেও পিকাশোর সমধর্মী ছবির আত্মীয়তা নজরে এসে ঘায় আমাদের । মিল আরো এক জায়গায় যদি তাকাতে চাই মঞ্চসজ্ঞার দিকে। তফাৎ শুধু এই মঞ্জের সঙ্গে পিকাশোর ঘনিষ্ঠতা দপদপিয়ে উঠেছিল জীবনের একটি বিশেষ পর্বে, কক্তোর সান্নিধো ও প্রেরণায়, আর নন্দলালের জীবনের সঙ্গে মঞ্চসজ্জাই নয় শুধ. শান্তিনিকেতনের বারো মাসের যা-কিছু উৎসব-অনুষ্ঠান, জীবিতকালে তিনি ছিলেন তার প্রধান রূপকার এবং রূপসজ্জাকর।

ফিরে আসি গ্রন্থচিত্রণে। নন্দলালের গ্রন্থচিত্রণ দক্ষতার দৃটি ভিন্ন দিগন্তকে দেখতে চাই যদি আমাদের তাকাতে হবে একবার 'নটরাজ ঋত্রঙ্গশালা'-র দিকে, আরেকবার ছড়ার ছবির দিকে । প্রথমটিকে যদি বলি তার চিরায়ত দৃষ্টিভঙ্গীর দৃষ্টান্ত; তাহলে দ্বিতীয়টা হবে লোকায়তর নিখাদ নমনা।

'ছডার ছবি'-র ভূমিকায় রচয়িতা জানাচ্ছেন, এ-বইয়ের শব্দের চেহারা 🕺 প্রাক্ত বাংলা, ভদ্রজীবনের সাধু ভাষাকে দূরে সরিয়ে, এ ভাষায় 🗜 হাটে-মাঠে যাবার পায়ে-চলা পথের দাগ। শব্দে যা পড়তে চাইছেন কবি. 🗜 শিল্পীর মনোভঙ্গী পুরোপুরি তাকে ছুয়েই, পোস্ট কার্ডের স্কেচে যাঁর সঙ্গে 🖡 প্রাকৃত জীবনের অন্তরঙ্গ পরিচয়, তাঁর পক্ষে কবির এই সদিচ্ছাকে সমর্থন জানানো এমন কিছু চালেঞ্জের বাাপারও নয় আদৌ। অথচ এমন নয় যে কবিতায় যা লেখা, ছবছ তারই অনুকরণ ছবিতে। অথবা ছবিতে যা আঁকা, কবিতা তারই আক্ষরিক অনুবাদ। বরং দু-পক্ষের যুখাতা থেকে পাঠক তৈরি করে নেবার সুযোগ পাচ্ছেন অনুভূতির একটা তৃতীয় স্তর। 'ছড়ার ছবিতে"পিসনি' নামের লেখাটিতে আছে—

"অনেক গেছে ক্ষয় হয়ে তার, সবাই দিল ফাঁকি— অঙ্ক কিছু রয়েছে তার বাকি। তাই দিয়ে সে তুললো বৈধে ছোট্ট বোঝাটাকে, জড়িয়ে কাঁথা আঁকড়ে নিল কাঁথে। বাঁ হাতে এক ঝুলি আছে, ঝুলিয়ে নিয়ে চলে,....

অথচ আমরা ছবিতে দেখতে পাই কাঁথের পূঁটলি ঠিক জারগার থাকলেও, বাঁ হাতে ঝুলছে ঝুলির বদলে ঘটি, আর ডানহাতে সূতো-বাঁধা দুখানা কূলো, যার উদ্লেখ নেই ছড়ায়। এইখানে ছবি দেখে আর ছড়া পড়ে, পাঠকের অনুভৃতিতে তৈরী হয় যে তৃতীয় স্তর, তা দিয়েই তারা গড়ে নিতে পারেন জীয়ন্ত এক পিসনিকে, ছড়া এবং ছবির সীমারেখার বাইরেও বিস্তীর্ণ হয়ে রয়েছে যার প্রতিদিনের জীবনযাপন। অর্থাৎ পিসনির জীবনের একটা দিনের পরিবর্তে পাঠক এখানে পেয়ে যাচ্ছেন নানা দিনের পিসনিকে।

সহন্ধ পাঠ'-এর চিত্রান্ধনেও এই একই রহস্য। ছড়ায় যা, ছবিতে তার হবছ প্রতিচ্ছবি বিরল। 'সহন্ধপাঠ' প্রথম ভাগের দ্বিতীয় ছড়ায় হাঁসের উল্লেখ নেই কোথাও। আছে ক্ষীরের। কিছু হাঁসের গড়নের মধ্যে ই আর ক্ট-এর আকৃতি খুঁজে পেয়েছেন বলেই শিল্পী এতটুকুও দ্বিধান্বিত হলেন না হাঁস একে দিতে। ঐ বইয়েরই ৯ নং ছড়ায়—

চছজ ঝ দলে দলে বোঝা নিয়ে হাটে চলে।

ছবিতে না আছে বোঝা মাথায় কোনো মানুষ, না কোথাও হাট-বাট। তার বদলে দিগন্তের গায়ে তাল গাছের সারি। আর যত বোঝা তাদের মাথাতেই। 'সহজ পাঠ'-এর দ্বিতীয়ভাগে রান্নাঘরের চালে ঝগড়া করছে তিনটে শালিক। নন্দলাল আঁকলেন দুটো। যেন ঝগড়া করতে করতে একটা লুকিয়ে পড়েছে আড়ালে-আবডালে।

রবীন্দ্রনাথ এসব ছবি নিজে দেখেই অনুমতি দিয়েছেন গ্রন্থভূতির। তাঁর চোখে বিসদৃশ পাগেনি কিছুই। অর্থাৎ চিত্রকরের সঙ্গে মনে মনে তিনি যেন একমত যে, অক্ষরে যা বর্ণিত, ছবিতে তার আক্ষরিক অনুবাদ ঘটনে শিশুদের স্বাভাবিক অথবা সহজাত কল্পনপ্রবাশতা সোনার পায়ে পরানো হবে গোহার বেড়ি। এইভাবে শিল্পের রহসাও জানা হয়ে যাছে তাঁর। বুঝে নিতে পারছেন সাহিতাের বান্তবতার সঙ্গে শিল্পের বান্তবতার পার্থকা। 'নন্দ্রলালের গ্রন্থভিত্রণ তাঁকে জুগিয়ে যাছে, হয়তা গোপনে গোপনে, নিজের চিত্র-রচনার প্রস্তৃতিপর্বের রণ-সাজও।

'ছড়ার ছবি'-তে ছবি আঁকিয়ে নামের কবিতায় ছবি আঁকিয়ে নন্দপালের মাথায় ছড়া লিখিয়ে ববীন্দ্রনাথ পারিয়েছিলেন শ্রন্ধা-সম্মানের এক রাজমুকুট, অতি সংক্ষিপ্ত একটি শব্দবন্ধে —

"এরা যে-সব সতি। মানুষ সহজ রূপেই বাঁধা।"

কোনো কোনো সমালোচক রবীন্দ্রনাথ এবং নন্দলালের হুদ্য সৃজনশীল সম্পর্কের প্রসঙ্গে যখন বলেন—

"আমাদের কাব্যে সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ যে কান্ধটি করেছেন চিত্রশিক্ষে সেই কান্ধ করেছেন নন্দলাল ... তার শিক্ষকর্ম অনেকাংশে রবীন্দ্রনাথের কাব্যকৃতির পরিপূরক। ... এদিক থেকে নন্দলাল রবীন্দ্রকাব্যের অনাতম interpreter বা ভাষাকার"—(হীরেন্দ্রনাথ দন্ত) তখন এই মন্ধ্রব্যকে বোলো আনা সত্যি জেনেও প্রশ্ন করতে ইন্দ্রে করে এর

উদ্রুটাও কি সত্যি নয় বোলো আনা ? অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথও কি এক অর্থে নল নম্পলালের ইন্টারপ্রেটার অথবা ভাষাকার ? আমরা যদি শুধু মাত্র তথাগত দিক থেকেই এদিকে তাকাতে চাই তাহলে দেখতে পাবো, নম্পলালের ছবি নির্ভর করে অর্থাৎ ছবির প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখেছেন অসংখা।

১। 'ठग्रनिकात' 'ऋष्ठ (तभार्थ'।

২। 'গীতাঞ্জলির' 'নিভৃত প্রাণের দেবতা, যেখানে জাগেন একা'।

৩। 'মহুয়া'-র 'প্রত্যাখাত' কবিতা,সাঁওতাল দম্পতির ছবি দেখে।

 ৪। কার্সিয়াং থেকে পাঠানো দেবদারুর ছবি দেখে 'বনবাণী'-র 'দেবদারু'।

৫। 'বিচিত্রতা'-র স্যাকরা।

৬। 'বীথিকা'-র গোধৃলি।

৭। 'পরিশেষ'-এর ভুকসারী কৃবিতা।

তারপর 'ছড়ার ছবি'-র ছবি<sup>`</sup>।

নন্দলালের ছবিতে, বিশেষকরে পোষ্টকার্ডের স্ক্লেচে, রবীন্দ্রনাথ বছদিন ধরেই দেখে আসছেন সতিা-মানুষের চলাচলের জগং। 'ছড়ার ছবি'-তে এসে তারা ঘটিয়ে বসল এক সাংঘাতিক কাশু। নন্দলালের ছবি তাঁকে দিয়ে ৩২টা ছড়াই লিখিয়ে নিল না শুধু, সৃষ্টি করিয়ে নিল এক রাশ স্তিা-মানুষ। যারা লুকিয়ে ছিল কবির অভিজ্ঞতার তলদেশে, অবচেতনে, তারাই এখন ঝাঁকে ঝাঁকে জেগে উঠল ছড়ার প্রাকৃত ভাষার ডাঙায়, প্রায় বিক্লোরণের বেগে। আর কবি-সত্তার অভান্তরের এই ভাঙচুরের সুক্লো-পরিণামেই আমরা পেয়ে গ্লেলাম যে-সব সত্তা-মানুষ, সত্তা-ঘটনা, সত্যিকারের কালি-ঝুলি মাখা বাস্তব, তার মধ্যে রয়েছে—

মৃথলুচরের ঘাট, খড়কেডাঙার হাট, তিন পহরের শেয়াল, ভজনঘাটায় গিয়ে কিনবার মতো বেগুন-পটল-মলো-সন্ধনে ডাঁটা, স্বামী হারানো পিসনি যাকে দেখলে চমকে উঠতে হয় নিশ্চিন্দিপুরের ইন্দির ঠাকুরন ভেবে, ইটখোলার মেলা, ফড়িঙ ধরা ভজহরি, মেয়ের বিয়ের দায়ে গোরু বেচতে যাওয়া মানুষ, কুমোরটুলি হাটে বেচার জনো বাঁটা বাঁধা, গাড়ি-চাপা পড়ে বেঁচে ওঠা অচলা বুড়ির খোড়া কুকুর, বালেশ্বরের আধ-পাগলি ঝি, গয়লা শিউনন্দন, স্যাকরা জগন্নাথ, ধর্মঘটে কোমর বাঁধা হাজার হাজার মানুষ, গুঁতো-গাঁতার পুলিশ, বালি ঝুর ঝুর তিরপুর্ণির চর, চিকন-চিকন চল ঝাড়া মেয়ের পরণে ঘুরে পড়া ডরে শাড়ি, শুকনো বাঁশের পাতায় ছাওয়া সরু পথ, ঘাসের আটিমাথায় দিয়ে হাট করতে চলা মেয়ে, রাল্লঘরের গন্ধ, বাসন মাজার শব্দ, পথে পথে ছেলেদের লড়াই-লড়াই খেলা, অজগরের ভূতের মতন গলির পর গলি औधात-भूरशामभाता वाजि, वाकि धाका भामकावारतत बुकि बुकि हिस्मत, শনির দশা-গ্রন্থ আধবুড়ো, গৌরবর্ণ নধরদেহ মাকাল চন্দ্র রায়, খাটের थुताय वौधा भार्धा, तायवाशपुत किर्यणमार्जत ছেলে पुमार्जत छर्भात. ডিক্রিজারিতে পাকা শেঠজি, স্বরূপগঞ্জের শশুরঘরে এক জুরি জুরে ভুগতে থাকা অচলা বৃড়ির পাতানো নাতনি, কোতলপুরের বাজার খগ্পরে পড়ে রাই ডোমনির ছেলের মিথো ডাক-লুঠের মকদ্দমায় সাত বছরের জেল, মহেশ খড়োর মেজো জামাই নিতাই দাসের নাতির টোকিদারি, হাতে থেলো ইকো নিয়ে চাদর কাঁধে কন্ধালী চাটুজো, বেগনি ফলে রঙিন কৃতের শাখা, সাদা ধুলো, ডোবার পাতা-পচা পাঁক জমানো জলে মহিষদের গম্ভীর ঔদাসা, চড়া মেজাজের শালিক, মিলিটারির জরিপে পশ্চিমের শহরে গাঁয়ে ঘুরে বেড়ানো ডেরাইসমাইলখাঁয়ের যোগীনদাদা ইত্যাদি 👍

নন্দলালের ছবি, গ্রন্থচিত্রণের সৃবাদে, এই ভাবেই রবীন্দ্রনাথের ভিতরে জাগিয়ে দেয় এক প্রাকৃত রবীন্দ্রনাথকে। আর গ্রন্থচিত্রকর নন্দলাল-এর সার্থকতা এইখানে এসে পেয়ে যায় অন্য এক রবি-রশ্মির আলিঙ্গন।



# নন্দলালের ছাপাই ছবি

## কাঞ্চন চক্রবর্তী

পরিণত নন্দলালের সৃষ্টিধারা তখনো অব্যাহত। চিত্র হয়েছে ভাষায় সরল, ব্যঞ্জনায় অমেয়। প্রক্রিয়া-প্রকরণ-উপকরণের ব্যবহারে এসেছে সহজ স্বতঃস্ফৃত্তা, সাবলীলতা। নন্দলাল নিঃসংশয়ে তখন সৃষ্টিধরদের মধ্যে পরোধা। বছর পাঁচিশ আগে তেমনি এক যগে এক প্রতিষ্ঠিত প্রবন্ধকার জাতীয় একটি শিল্প-পত্রিকায় নন্দলাল সম্বন্ধে লিখে বসলেন. 'His art may not have the rich aesthetic flavour of Abanindranath Tagore, versatility Gaganendranath, the technical excellence Venkatappa or the robust character of D.P. Roychoudhury...' ইত্যাদি। লেখক এবং স্বনামধন্য শিল্পী চারজনের প্রতি ন্যুনতম অসম্মান না দেখিয়েও এটক ক্ষোভ করে বলা চলে যে এই সব শিল্পীদের সামগ্রিক কাঞ্জের সঙ্গে প্রবন্ধকারের প্রতক্ষে যোগ ছিল না বললেই চলে, থাকলেও, শিল্পকৃতি বিচারের মানদগুটি সুনির্দিষ্ট ছিল না।

লেখকের উদ্ধৃতি-প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার যে শুরুর প্রতি প্রগাঢ় ঋণের কথা স্বীকার করতে নন্দলাল কোনদিন কৃষ্ঠিত হননি। একই কথা ভাষান্তরে বারবার বলেছেন: 'অবনীন্দ্রনাথ আমাকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন আমায় শিল্পের ভূবনে।' আবার নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে গগনেন্দ্র নন্দলালের বিচিত্রমুখিনতার তুলনাত্মক বিচার করা চলে না এমনও নয়। অথচ অঙ্গিক উপকরণ নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিচিত্র প্রয়োগ, সার্বিক অত্যিকরণে যাঁর সমস্ত জীবনের শিল্পচর্যা চিহ্নিত সেই নন্দলাল আঙ্গিকগত মুন্সিয়ানায় ('technical excellence' ) কারো দ্বিতীয় একথা বড় বিচিত্র শোনায় !

রবীন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তি পাই : 'আর্ট তাঁর [ নন্দলালের ] পক্ষে সঞ্জীব পদার্থ, তাকে তিনি স্পর্শ দিয়ে, দৃষ্টি দিয়ে, দরদ দিয়ে জানেন।' কাজেই এই সজীব পদার্থের চিন্তন-মনন-পরীক্ষণ নিয়ে তাঁর কখনো অবস্থাদ আসেনি । 'সৃষ্টিকার্যে জীবনীশক্তির [ এই ] অস্থিরতা নন্দলালের প্রকৃতিসিদ্ধ।' অর্থাৎ এতদর্থে নন্দলালকে আমরা সিদ্ধকাম বলে ধরে নিতে পারি ৷ তিনি কখনো কয়েকটি মাধ্যম উপকরণের মধ্যে বাঁধা পডেননি। বারবার নিজেকে ভেঙেছেন, নতন সডক তৈরি করেছেন আবার বাঁক নিয়েছেন। নিজম্ব ভাষাপথের সন্ধানে দেশী-বিদেশী কোনো পরম্পরার দ্বারস্থ হতে তাঁর দ্বিধা ছিল না । সর্বত্রই উপকরণ-মাধ্যমের প্রতিশ্রতি, সম্ভাবনাকে খাঁজে বার করবার চেষ্টা করেছেন, যখনই যে উপাদান—আঙ্গিককে 'ভর' করেছেন সেখানেই রেখেছেন সবাসাচীর স্বাক্ষর। শিষ্যরাও স্মতিচারণ করেছেন: 'আমাদের আচার্যদেব ছিলেন বিশ্বকর্মার বরপত্র। তাঁর বিচিত্র অবদানের ভিতর দেখেছি শিল্পফ্রোত নানাভাবে নানারূপে তীব্রভাবে এসেছে। কিন্তু কখনো স্বাদবিহীন নয়। নীরদচন্দ্র টৌধরী নিতান্ত সহজ্ঞ করে ভনিয়েছেন : 'আজকাল আমাদের দেশে যাঁহারা ছবি আঁকিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র শ্রীবৃক্ত নন্দলাল বস সম্বন্ধেই বলা চলে না যে তাঁহার আঁকিবার পদ্ধতি একটি জায়গায় আসিয়া ঠেকিয়া গিয়াছে। নন্দবাবর মদ্রাদোব নাই।' এ-তো গেল শিল্পী নন্দলালের বাতাবরণ। আচার্য নন্দলাল একটি ঐতিহাসিক চাহিদারও.



পূরণ করেছেন ৷ '...এ-পর্যন্ত আমাদের চিত্রকরদের প্রকাশ করবার এক পথ ছিল চিত্র । নন্দলালের আদর্শ বিচিত্র উপকরণের মধা দিয়ে প্রকাশের পর করবার আগ্রহ জাগিয়েছিল ৷' আজকের দিনে একথা খুব একটা অজানা নেই যে : 'The efforts of Nandababu to locate the visual concomitants of each art style and work out their syntatic norms were highly educative and no single artist in India made as many revealing explorations into as many art forms as he did . শিল্পী ও শিক্ষক নন্দলালের এই যৌথ সাধনাই নিঃসংশয়ে কলাভবনকে 'রূপকলার প্রাণনিকেতনে' পরিণত করেছিল যাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'এ খাঁচা নয়—এ-যে নীড় ৷'

এই উদ্ধৃতি ক'টিকে বিশ্লেষণ করলে গুটিকয়েক তথাের সাক্ষাৎ আমরা পাই : ১ । বিচিত্র ভাষাপথের সদ্ধানে নন্দলালের ছিল নিরম্ভর ব্যাকুলতা : ২ । নীতি-পদ্ধতি-বাাকরণের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থেকেও তাঁর চিত্র হয়েছে ভাব-রসে উত্তীর্ণ এবং আতান্তিক অনুভূতি উপলব্ধি আনন্দের মধ্যেই সেই ভাব-রসের উদগতি ; ৩ । ব্যক্তিগত সৃজনবৈচিত্রাের মধ্যেই শিল্পীর উদ্দেশা আদর্শের পূর্ণচ্ছেদ ঘটেনি ; ৪ । আচার্যের ভূমিকা সম্বন্ধেও শিল্পী-বাক্তিত্ব অতি সচেতন, আত্মানুসদ্ধানী এবং আত্মসমালােচক ; আর সর্বোপরি ৫ । শিষা সহান্ধ্যায়ীদের আগ্রহ-অনুরাগ নিয়ত উজ্জীবিত রাখতে স্বয়ংসিদ্ধ ।

নন্দলাল সম্বন্ধে আলোচনায় উল্লিখিত প্রথম দৃটি তথের বিশ্লেষণ-সংশ্লেষণ প্রায় সংস্কারে দাঁড়িয়েছে। অথচ স্বন্ধ আলোচিত পরবর্তী তিনটি ক্ষেত্রেই প্রধানত নন্দলাল ইতিহাসের একটি নিরতিশয় প্রয়োজনের নিশানা দিতে পেরেছেন এবং সমাধানের ইঙ্গিত রেখেছেন। নন্দলাল সম্পর্কিত যাবতীয় বিচার বিশ্লেষণে আঙ্গিক উপাদান পরীক্ষা-নিরীক্ষার শিল্পীটিকে চিনে নিঙ্গেই তাই চলবে না, একটি প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক শিল্পকটি ও সৃজন-প্রতিভা ক্ষুরণের একটি সতোৎসারিত পরিমণ্ডল রচনার যে আদর্শ আচার্য নন্দলালের মধ্যে আমরা পাই, সেই বাতাবরণকেও উপেক্ষা করার পথ নেই। নন্দলালের নিরম্ভর সাহচর্যধনা শ্রী শান্তিদেব ঘোষ আমাদের শ্বরণ করিয়ে দিয়েছেন: 'আজ যে শিল্পচটা শান্তিনিকেতনে অনেকের পক্ষে অতান্ত সহজ হয়ে উঠেছে সে কাজ.একদিন এত সহজ ছিল না। তাকে সহজ করে তুলতে নন্দলালকে বহুবৎসর সাধনা করতে হয়েছে।'

এই সাধনার অন্যতম ক্ষেত্র হল অগণিত মাধাম উপকরণের স্বরূপ, সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতিকে আঁতিপাতি করে অনুসন্ধান করা এবং তদনুযায়ী সজনকর্মের আদর্শ নির্ণয় করা। অনা সমস্ত মাধ্যমের মত নন্দলালের ছাপাই ছবির ক্ষেত্রটিও এর বাতিক্রম নয়।

কাঠের ফলক বা পাটা, লিনোলিয়ম, লিখো পাথর, ধাতুফলক (তামা দন্তা ইত্যাদি) হল প্রধান উপকরণ আর এনগ্রেভিং, এচিং, একোয়াটিন্ট, ড্রাইপয়েন্ট বা লিখোস্টোনের ওপর আঁকাকে অবলম্বন করে ছাপাই ছবির আঙ্গিক। লিখোস্টোনের স্পর্শকাতর (sensetive) পৃষ্ঠভূমিতে অনুভূতিনিষ্ঠ চিত্রণ ও বর্ণবিভঙ্গ ছাপাই ছবিতে একধরনের সাবলীলতা আনে। আবার কাঠ, লিনোলিয়ম, ধাতুফলক-এর মত কমবেশী কঠিন ভূমিকে সুতীক্ষ্ণ, ধারাল নক্ষন জাতীয় অন্ত দিয়ে উৎকীর্ণ করে সোজাসুজি ছাপ-ছবি নেওয়া অথবা নানান কাচগুড়ো অণুকণা প্রয়োগের আন্তরে জমিকে আাসিডে স্পান করিয়ে গভীর ও বৈচিত্রাধর্মী ছাপাই ছবি সৃষ্টির মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক স্বাদ ও আত্মতৃত্তি আছে।

ক্ষেত্র ও তদুপরি বিধৃত শিল্পীর ভাবরূপ বা বিষয়বস্তু ছাপাই হয়ে যখন ছবির স্থান নেয় তখন উভয়ে মিলে একটি ধনাত্মক (positive) আর ঋণাত্মক (negative) সম্পর্কে বাঁধা পড়ে, শুদ্ধ সাদা ও শুদ্ধ কালোর বৈপরীতো তারা একই সঙ্গে যুগ্ম ও দ্বিধাবিভক্ত। এই সাদা ও কালো ক্রমান্বয়ে একবার বিষয়বস্তু (object) ও আরেকবার শূনাত্মানের (space) দৌতা করে একটি প্যাটার্ন বা ডিজাইনের সৃষ্টি করে যে প্যাটার্ন দৃশা ও বিবরণ্ধমী ততটা নয় যতটা চিত্রানুগ (graphical) ভাষায় সম্লিবদ্ধ।

রন্দলাল ছাপাই ছবির শব্দ-বর্ণ ভাষার প্রতি যখনই আকৃষ্ট হলেন তাঁর
 র্বুঝে নিতে বিলম্ব হয়নি যে করণ-প্রক্রিয়া-আঙ্গিকে দক্ষতা ও মুলিয়ানা
 র্রুজ নিতান্তই অপরিহার্য। তবে আঙ্গিকগত কালোয়াতির পরিবর্তে আঙ্গিককে
 রুজ অতিক্রম করার মধ্যেই ছাপাই ছবির সার্থকতা। একথা সবৈবি সত্য যে

ছাপাই ছবির অধিকাংশ মাধাম-প্রকরণ পশ্চিমী। কিছু এই আধুনিক শিক্ষভাষার সঙ্গে ঐতিহাবাহী চিত্রণরীতির সাযুজ্ঞা কোথায় সেটুকুও খুঁজে বার করতে তার বিলম্ব হয়নি।

নন্দলাল নানান প্রভাব প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ছাপাই ছবির প্রতি অনুরক্ত হন। ১৯১৫-১৯৩০ পর্যন্ত বিলাত-পূর্ব ও বিলাতোত্তর পর্বে মুকুল দে ওরিয়েন্টাল আট সোসাইটি ও বিচিত্রাসভায় যে সমস্ত ছাপাই কাজ করেন সে প্রভাব তো ছিলই, ১৯২০ তে পাারিস থেকে ফেরা সোসাইটির চঞ্চল বাানাজী ও তার পশ্চিমী-আদর্শের উডকাট ও উড এনগ্রেভিং, শান্তিনিকেতন পর্যায়ে পিয়ার্সনসাহেবের সংগ্রহে মুইরহেড বোন-এর করা এচিং ও উড এনগ্রেভিং, এবং মাদাম আপ্রে কার্পেকে কলাভবনে ছাপাই ছবি করার যে প্রথা-পদ্ধতি প্রদর্শন করেন সবগুলির মধ্যোই নন্দলাল আলোছায়া নির্ভর, দৃশ্যানুগত একাডেমিক আদর্শের পরিচয় পান। ধরেই নেওয়া যেতে পারে যে ডুারার, রেমব্রা আদি কৃতবিদা শিল্পীদের ধারার সঙ্গেও তার চাক্ষুষ পরিচয় ছিল যথেষ্ট।

ছাপাই ছবির অপর এক আদর্শের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন ভারতীয় মন্দির মসজিদ স্থাপতোর থেকে নেওয়া অসংখা rubbingsএ, দেশের বিভিন্ন তীর্থস্থান থেকে সংগ্রহ করা দেবদেবীর ছাপাই নমুনায় (votive prints), চীন-জাপান স্রমণে (১৯২৪-২৫) দেখা ও সংগ্রহ করা কাঠ খোদাইয়ের ও ছাপ-চিত্রের (rubbings) বিচিত্র সব নিদর্শনে। এছাড়া ওকাকুরার যাওয়া-আসার সূত্রে তীর সংগ্রহভূক্ত জাপানী ছাপাই ছবির একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেন ক্যালকাটা ল্যাগুহোল্ডার্স এসোসিয়েশন আর উভরফ্ সাহেবের ছাপাই ছবির সংগ্রহ প্রদর্শিত হয় ওরিয়েন্টাল আট সোসাইটির উদ্যোগে। কিন্তু আলোছায়া-নিরপেক্ষ, সংবেদনধর্মী আধুনিক যে ইউরোপীয় পরস্পরা তাঁকে অবাক করেছিল তা হল ১৯২২ এ কলকাতায় প্রদর্শিত জার্মান এক্সপ্রেসনিস্টদের বৃহদাকার কাঠখোদাইয়ের পঁয়তাল্লিশটি নমুনা। কিন্তু যে অভিজ্ঞতা তাঁকে প্রতাক্ষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল তা হল বিচিত্রা প্রেসে ছাপা গুগনেন্দ্রনাথের: নিজস্ব লিথো স্টাইল (১৯১৭, 'অদ্বতলোক') আর ওরিয়েন্টাল আট সোসাইটিতে কর্মরত গিরিধারী মহাপাত্রের রঙিন কাঠখোদাই ।

নন্দলাল দ্বিতীয় এই আদশটির প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হলেন। এসমস্ত কাজে পরিদৃশামান আলো-ছায়ার নিরন্তর লুকোচুরি নেই। বাস্তব এক ধরনের সাদৃশ্যে বা ব্যক্তিগত বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছে। বস্তুস্থাপনা, চিত্রপট ও আঙ্গিক অনুসরণে জটিলতার আভাষ অনুপন্থিত। কার্যত সাদা-কালোর নিরন্ধুশ বৈপরীতো কালোকে করেছে অত্যুজ্জ্জ্ল, সাদা হয়েছে দীপ্তিমান, সব মিলিয়ে একটা পরিক্ষম্ন প্যাটার্ন বা ছন্দোবন্ধ রূপাকার, নির্মাণধর্মিতায় যা ভাস্বর।

সে যাই হোক একথা অস্বীকার করার কারণ নেই যে নন্দপাল চিত্রের বিভিন্ন শাখায় যে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন ছাপাই ছবির ক্ষেত্রে তা তাবং প্রোজ্জ্বল নয়। তাহলেও ছাপাই ছবির অভিনবত্বকে নন্দপাল কথানো ফ্যাসান হিসাবে গ্রহণ করেননি। নতুন আঙ্গিকের খোলসমূকু নিয়েও সম্বুষ্ট থাকার মানুষ তিনি ন'ন। ছবির ফাঁকে ফাঁকে ছাপাই ছবিকে অস্ত্রমধুর অবকাশ হিসাবেও দেখতে তিনি নারাজ। বিশেষ বিশেষ পৃষ্ঠপোষকের কথা ভেবেও তিনি ছাপাই ছবির পরীক্ষণে মনোনিবেশ করেননি। সে কারণেই আধুনিক পশ্চিমী এবং পুরদেশের পরক্ষারাজিছ ভিন্নতর এই দুই আদর্শের মধ্যে তিনি দিশে হারাননি। বান্তবাঞ্জিত এবং উপলব্ধিনা দুই রূপাকারকে কৃত্রিম সমন্বরের (hybrid) মধ্যেও বাঁধা যে নিরর্থক সে কথা তিনি বুঝেছিলেন। তাই তার দ্বির দৃষ্টি ছিল এই দুই আদর্শের আশ্বীকরণের মধ্য দিয়ে একটি বিমূর্ত চিত্রাভাব কেমন করে গড়ে তোলা যায় যা নিরন্ধুশ বাস্তবও নয়, আবার বাস্তব-নিরপেক্ষ দুরোধ্যতাও নয়—অথচ রূপময়তায় অভিনব (graphical)।

এখন প্রশ্ন হল কেমন করে তা সম্ভব হবে ! স্বদেশী-বিদেশী নানান ধারার বিশ্লেষণ করে নন্দলাল এই সত্যে পৌছেছিলেন যে ছাপাই ছবির নির্মাণধর্মিতা হবে সংক্ষিপ্ত, সরল ও অনাড়ম্বর । স্বতঃস্ফৃর্ততা, সাবলীলতা হবে তার আতান্তিক গুণ । কাজেই বাস্তবের আমেজ আনার জন্য চিত্রপটে তিনমাত্রিক প্র্ণেসের প্রবর্তনা করলেই করণগত জটিলতা বৃদ্ধি পেতে বাধা—যে করছে এবং যে দেখছে উভয়ের ক্ষেত্রেই তা সমানভাবে প্রযোজ্য । নন্দলাল তাই ভিমাত্রিক তল (surface) উদ্ভাবনের দিকেই মন



দিয়েছেন বেশি। তাতে করে নন্দলালের কাজ সহজেই দর্শককে নিরবচ্ছিন্ন বাস্তব থেকে কিঞ্চিং দূরে নিয়ে গেছে—নিয়ে গেছে বাস্তব আর বাস্তবাতীতের এক দ্বারদেশে, একটি বাদ্ধায় বিমূর্ভতায়। একথাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে আলোছায়া নির্ভর দুশাজাত উদ্দীপনা বাস্তবের সীমাকে লগুমন করতে অপারগ। তাই তিনি শিল্পের এমন একটি শব্দভাগুর (vocabulary) রচনা করতে চেয়েছেন, যা একদিকে প্রকাশ করবে রেখার অমিত গতিময়তা এবং তার অস্তবীন কর্মশক্তি (tension) আর অনাদিকে সাদা ও কালোর সংঘাতে রূপ দেবে একটি শুদ্ধ, বিমূর্ভ চিত্রানুভৃতির।

এচিং, এনগ্রেভিং ও ড্রাই প্রেণ্টকে ঘিরেই নন্দলালের রেখানিষ্ঠ রচনা। আপাতদৃষ্টিতে এসমস্ত কাজে এক ধরনের 'একাডেমিক' আমেজ প্রধান, বস্তুনিষ্ঠতার প্রতি পক্ষপাত বেশি। কিন্তু একটু গভীরভাবে বিচার করলেই দেখা যাবে যে রেখার গতি, রেখাজালের বুনট, স্তিমিত বা উজ্জীবিত রেখার বিন্যাস বস্তুর রূপ-গঠন-বর্তনাকে অনুকরণ করে নির্মিত হয়নি। বস্তু বা বিষয়ের অস্তুলীন কাঠামোকে (structure) অবলম্বন করেই তাবা রূপ পেয়েছে। রেখা প্রয়োগ পশ্চিমী আদর্শের অনুমন্ধী নয়। কিন্তু তাহলেও রূপাকার বা মোটিফকে নিয়ে আধুনিক ইউরোপীয় যে ডিজাইন ভাবনা তার সঙ্গে যেন কোথায় একটা নাড়ির যোগ! অবাধ রেখা-সর্বম্ব তার অধিকাংশ দৃশাপট বা নিসগটিত্র স্পষ্টতই ক্যালিগ্রাফধর্মী। চীন-জাপান সূত্রেই তার ক্যালিগ্রাফ-মর্মিতার জন্ম। কিন্তু তার নিজম্ব ক্যালিগ্রাফর মাত্রা, ছন্দ, শন্দ-বর্ণ-ব্যাকরণ চীনী-জাপানী ধারার সাক্ষাৎ দোসরও নয়। আন্দে-পাশের প্রকৃতি মানুবের প্রাণচ্ছন্দ থেকেই তার ক্যালিগ্রাফি ভাষার উৎসারণ এবং নিজম্ব অনুভৃতি উপলব্ধির মধ্যেই তার মৌলিকত্ব নিহিত।

নন্দর্লালের লিথো, লিনো, সিমেন্ট্রক খোদাই কাজে কিছু ছোট বড় আয়তন (block) আকারের প্রাধান্য। বছু ও তল (surface) পালাক্রমে আলো ও কালোর ভিন্ন ভিন্ন আয়তন নিয়ে টানাপোড়েনে বাঁধা। সাদা কালো বিনাাসের ক্ষেত্রেও নন্দলাল অগৌণে এদেশী পরস্পরার দ্বারহু হননি। তীর্থক্ষেত্রের ছাপাই ছবি, মন্দির স্থাপত্যের ছাপ-ছবি (rubbings), চীন-জ্বাপানের ঐতিহ্যান্দ্রয়ী নিদর্শনে আলো-কালোর সম্মিলন ও সংঘাতে কোথায় যেন একটা প্রথাপরায়ণতা (convention) আছে, কেমন যেন কারিগরি ছাঁচে ঢালা। নন্দলালের পদবিন্যাসে (syntax) সাদার বৈপরীত্যে কালো স্থির, ছাণু বা নিশ্চল নয়,ক্ষেত্রের মধ্যে তারা যেন নড়াচড়া করে, ঝিলিমিলি তৈরী করে, দৃশাজাত হিল্লোলের নিশানা দেয়; বন্ধুর বাহ্যিক রূপাকার নয়, বন্ধুর গুল-সন্তার সম্বন্ধে দর্শক্রের প্রতীতি জ্বন্ধায়। নন্দলাল এখানটাতেই একেবারে অনন্য।

নন্দলালের সমগ্র ছাপাই ছবি সম্বন্ধে অগৌণে একথা বলা যায় না যে উপাদানবিলেষের সীমা অতিক্রম করে তিনি অবলীলাক্রমে চেতন, সংবেদনশীল এক রূপময়তা রচনা করেছেন। বস্তুত জগতের তাবৎ কোন শিল্পী সম্বজেই সে কথা খাটে না। প্রাথমিক স্তরে নতুন উপকরণ ব্যবহারের উন্মাদনাই প্রধান থেকেছে। ক্রমেই তাকে জ্ঞানবার, বোঝবার চেটা করেছেন। বিচিত্রাসভার করা সাঁওতাল নাচ (লিথো, ১৯১৮), কোনারক মন্দির (লিথো, ১৯১৮), অথবা মন্দিরানৃত্য.(কলাভবন সংগ্রহ, ১৯২৩), 'নবীন' নৃত্য-নাট্যের বিভিন্ন অভিনয় দৃশ্য (এচিং, ১৯৩১ রবীক্রভারতী, মুকুল দে সংগ্রহ) কিংবা খোদাই করা সিমেন্ট ব্লক থেকেছাপ নেওয়া 'গর্দভারোহী বালক' (কলাভবন সংগ্রহ ১৯২৪), বৃক্লের অন্তরালে রমণী (রঙিন কাঠখোদাই, ১৯২৯) মা ও ছেলে (ড্রাইপয়েন্ট, ১৯২৫) এসবগুলির মধ্যেই উপাদানের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের ছাপ স্পর্ট।

১৯২৭-২৮ থেকেই কিন্তু ছাপাই ছবির তাবৎ সমস্ত উপাদানের রহস্য তিনি প্রায় উদযাটিত করে ফেলেছেন এবং নিজস্ব এক শৈলীর প্রবর্তনা ঘটিয়েছেন। বক্ষরোপণ উৎসবের শোভাযাত্রা (কাঠখোদাই, ১৯২৮). মহাষ্ম্রজীর ডাণ্ডিমার্চ (লিনো, ১৯৩০), সহজ্ঞ পাঠের (১ম ভাগ) লিনোয় কাটা গ্রন্থচিত্রণ (১৯৩০), আবদুল গফফর খান (উড এনগ্রেভিং, ১৯৩৫), ছাগল (ড্রাইপয়েন্ট, ১৯৩৬-৩৭) অর্জুন, পাইনবন, চিত্রাঙ্গদা (সবগুলিই ১৯৩৮-এ করা ড্রাইপয়েন্ট), বাউল (এচিং, ১৯৩৯) অথবা কোপাই নদী (এচিং, ১৯৪৯) ---এদের যদি পাশাপাশি সাজিয়ে একসঙ্গে দেখা যায় তাহলেই বোঝা যাবে নন্দলাল বিষয়, পদ্ধতি ও প্রকাশে শুধু বৈচিত্র্যধর্মী নন, আঙ্গিকের ওপর তাঁর কী অপরিসীম দক্ষতা অথচ প্রক্রিয়া-পদ্ধতির মার-পাাঁচ নিয়ে সামানাতম শিরঃপীড়া নেই ৷ পাকা আটিস্টের টেকনিক যা ঠিক টেকনিক হল, তন্ত্রের একটি শ্লোকে যেমন বলেছে, পাখির ওডার মত, এক গাছ থেকে আর এক গাছে গিয়ে বসলে—বাতাসে পথের কোন চিহ্ন রইল না।' নন্দলালের এই উক্তির সঙ্গে তাঁর করণ-প্রক্রিয়ার কোনরকম তফাৎ ছিল না । বিশেষ করে ছাপাই ছবির ক্ষেত্রে টেকনিকের ওপর যে অস্বাস্থ্যকর পক্ষপাত ইদানীংকালে বন্ধি পাচ্ছে নন্দলালের কাছে তা-ও রোগের লক্ষণ বলেই মনে হয়েছে। রসিকতা করে বলেছেন: 'রোগের চেয়ে রোগীর প্রতি যখন ডাক্তারের নজ্জর থাকে বেশি, আরোগা হয় দৰ্লভ।'

নন্দলালের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুধু ব্যক্তিগত আকৃতি-অনুভূতির পরিপোষণা করেনি। কখনো বা তিনি অস্তরের তাগিদেই নতুন আঙ্গিকের দ্বারস্থ হয়েছেন। কখনো বা শিষ্য-সহানুধ্যায়ীদের মানসিক প্রবণতার কথা সামনে রেখে এক একটি উপাদানের বিচার বিশ্লেষণ করেছেন, কোথাও বা



Peratera, seera



উৎসাহ উন্মাদনা অনুপ্রেরণাকে বাঁচিয়ে রাখার জনা উপাদানের অভিনবত্বের শরণাপন্ন হয়েছেন, কখনো বা ছাত্রদের বা ছাত্র-শিক্ষকের যৌথ পরিকল্পনা ও পারস্পরিক সমঝোতা সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ উপকরণ-প্রক্রিয়ার প্রয়োগ করেছেন, কখনো বা কারা তাঁর দর্শক (consumer) তাদের রুচি চাহিদার কথা ভেবেই টেকনিকের হেরফের করেছেন। নন্দলাল সম্বন্ধে একটা অনযোগ প্রায়ই শোনা যায় যে দেওয়ালচিত্রণ, ছাপাই ছবি ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁকে দিকপাল বলে মেনে নিতে কণ্ঠা লাগে তাঁর প্রতিভার দৈনোর জনা নয়, তিনি এদিকে আশানুরূপ মনোযোগ দেননি বলেই। এই প্রসঙ্গে আমার পূর্ববর্তী বক্তব্যে ফিরে আসতে চাই যেখানে আমি একাধিক উদ্ধৃতির শেষে কয়েকটি তথ্যের অবতারণা করেছি এবং স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছি একটি জাতীয় শিল্পনিকেতনের আদর্শ পরিবেশ-পরিমণ্ডল গড়ে তোলার সাধনায নন্দলালকে অনেক ক্ষেত্রেই নিজেকে বঞ্চিত করতে হয়েছে অর্থাৎ স্বকীয় স্বাধীন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সযোগ তিনি গ্রহণ করতে পারেননি বা ব্যষ্টির কথা ভেবে বাজ্রিকে সচেতনভাবে যবনিকার অন্তরালেই রাখতে চেয়েছেন। বৃহত্তর স্বার্থে চিত্রী নন্দলালের এটি একটি বড়ো মাপের আয়াগ্রাগ এ-কথা নিঃসংশয়ে জানবার আজ সময় এসেছে । শিল্পের সমস্ত ক্ষেত্রেই তিনি মধ্যাক্ন সূর্যের মত দেদীপামান থাকবেন এবং একই সঙ্গে একটি রস-সচেতন, সজনশীল শিল্প-পরিমণ্ডল গড়ে তোলার বনেদ তৈরী করে যাবেন এটা আমাদের একটা অসম্ভব আশা-দুরাশাই বলতে হবে :

আজকের দিনে যখন শিল্পীর ওপর সমাজের বাঁধন শিথিল হয়ে এসেছে, শিল্পী যেখানে ব্যক্তিতান্ত্রিক ও স্বাধীন সেখানে সে সহজেই বলে ফেলতে পারে যে আমার ছবি যদি এক মিনিটের জন্য একজন লোকও দেখে তাহলেই ছবি করার উদ্দেশ্য সার্থক। নন্দলাল ও মাঝে অনেকেই ততখানি সাম্প্রতিক ছিলেন না। তিনি দেখছেন যে,সহজ্ঞপাঠের যে লিনোকাট তার দর্শক তার পড়য়া শিশুরা । সারাদিন ধরেই বইটির সঙ্গে শিশুদের সম্পর্ক। শব্দ বর্ণ বাকা যেমন তার মধ্যে ধ্বনির জগতের একটা পরিচয় দেয়, চিত্রগুলির মধ্যেও তেমনি তারা তাদের অভিজ্ঞতা, অনুষঙ্গকে যাচাই করে নেয়। বই-এর সঙ্গে তার ছবিগুলিও তাদের সর্বক্ষণের সাথী। তাই অতান্ত সতর্কতার সঙ্গে হুবছ বাস্তবতাকে পরিহার করলেন। শিশুদের বিশ্বাদের স্বপ্নের দুনিয়াকে (make believe world) মনে রেখে সাদা-ক্লালোকে এমনভাবে চিত্রপটে বণ্টন করলেন যা অভিনব। দুটো দিক তাঁকে একই সঙ্গে রাখতে হয়েছে—এক রবীন্দ্রনাথের কবিতাকে নির্ভর করে তাঁর চিত্রকল্পনা আর অনাদিকে যেখানে সাদা-কালো ছাড়া নানান রঙের বাহার নেই চিত্রে তা কেমন করে শিশুদের মনোহারী হবে। আদতে ডিজাইনের সারল্য, বিষয়ের স্পষ্টতা এবং বস্তুর রূপের চেয়ে বস্তুর গুণের ওপর নির্ভরশীল আলংকারিক ভাবনা শুধু শিশুগ্রন্থ চিত্রণে নয়, লিনোর মত সলভ অনায়াস উপাদানে ছাপাই ছবির ভঙ্গীকে কেমন করে ধরে রাখা যায় তার একটি অতি উজ্জ্বল ও ুঁ আধুনিক দৃষ্টান্ত।

্র্র্র আবার কাঠের ওপর রেখাধর্মী সীমাস্তগান্ধীর যে কান্ধ্র সেখানে ডু অনাতর অভিনবত্বের দিকে নজর দিয়েছেন। শোনা যায় যে রেখা-রীতি ই দিয়ে আবদুল গফফ্র খান সাহেবকে উৎকীর্ণ করা হয়েছে তা উর্দু কালিগ্রাফির স্বাধীন রূপান্তর । উর্দু এই বিশেষ ক্যালিগ্রাফির অর্থ খোদার থিদুমুদ্বগার---সীমান্তগান্ধী তো দেশ ও জনগণের কাছে উৎস্গীকৃত থিদুমুদ্বগার বিশেষ।

ভাতী অভিযানের'(কাঠ খোদাই) গান্ধীজিকে মনোবল, স্থৈয়, তেজ ও দার্টোর এমনই এক অনমনীয় টাইপ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন যা ভারতের শুধু নয় সারা দৃনিয়ার পরাজকামী মানুষের অহিংস যোদ্ধার ভাব-মৃতিটিকে রূপ দিয়েছেন। প্রাধীনতা পূর্ব ভারতেবর্ষে এই কাজটির বছল প্রচার হয়েছিল এবং বোধহয় আর কোন একটি ছাপাই কাজের জনা নন্দলাল ভারতবর্ষে ও ভারতের খাইরে এতথানি পরিচিত হ্ননি। এটি যদি গান্ধীজির মামূলি একটি প্রতিকৃতিহত অথবা পটের মধ্যে বিচিত্র বুনটের (texture) কারিগরির মধ্যে হারিয়ে যেত তাহলে কি ছাপাই ছবির তীব্র ও নিবিড় আবেদনের কথা আমরা জানতে পেতাম। অথচ উপাদানের বাবহার কি নির্মান্তাবে সক্ষিপ্ত, সরল ও নিতাপ্তই সরাসরি!

ড্রাইপয়েণ্টের 'অর্জন' (১৯৩৮) ভাবনা এবং ভঙ্গীর দিক থেকে অনবদা। ভাষে ঢাকা অগ্নির মত আত্মগোপনকারী মধ্যম পণ্ডিতের তেজোদীপ্ত, বলীয়ান ও অভিজাতাধনা পৌক্ষময়তা রসিক্তে স্মরণ করিয়ে দেবে যে উৎকীর্ণ রেখাও কেমন গতিময় ও কর্মণগুণসম্পন্ন হলে পারে। ড্রাইপয়েণ্টের 'ছাগল' (১৯৩৬) কে তো রবীন্দ্রনাথ ছাগাবতাবের মর্যাদা দিয়েছেন। ছাগল তো এখানে পশুবিশেষ নয়—মক পাশ্বিক শক্তিরও প্রতিনিধি নয় ! ছাগল এখানে আধাায়িক এক চেত্রনাক্তির (force) ধারক । 'ছবি আঁকিয়ে'—কবিতায় একাধারে শিল্পী ও ছাগাবতার উভয়কেই 'ছড়ার ছবি' পস্তকে অমরত্ব দিয়ে গ্রেছেন পাইনবন ডোইপয়েণ্ট ১৯৩৮) সাঁওতালদের বাডিফেরা (লিনো, ১৯৩৬) তেঁতলগাছ (এচিং, ১৯৩৫) বাউল (এচিং, ১৯৩৯) চিত্রঙ্গদা (ডাইপয়েণ্ট ১৯৩৮) ইত্যাদি কাজগুলির মধ্যে উপাদান সম্বন্ধে নন্দলালের সমকে জ্ঞান ও স্বকীয় একটি **छक्री** वा रेगलीत श्रतिहरू विरमय स्थारे । सम्मनान आर्थासक ७ अधासर পশ্চিমী এই মাধামে উপযক্ত একটি ভারতীয় ও একটি আর্থনিক ভাষা তৈরী করেছেন যা শুধ দশাজাত উদ্দীপনা-গ্রাহা নয় যা গুণায়ক আবেদনগ্রাহ্য। ছাপাই ছবির ক্ষেত্রে নান্দনিকগুণ নন্দলালের একমাত্র প্রেয়বস্ত ছিল না। প্রেরণা ও প্রাণধর্মী করাই তাঁর লক্ষ্ণে স্থির ছিল। ছাপাই ছবির এই নতুন দিগন্ত নন্দলালের অবিভাব ছাড়া সম্ভব ছিল না ।

নন্দলালের ঐতিহাসিক অবদান অনাতর আর একটি ক্ষেত্রে আছে। তিনি যদি চিত্র ছাড়া অনা একাধিক পথে বিচরণ করায় উৎসাহ না দিতেন, এবং 'আপুনি আচার ধর্ম' এর আদুর্শ না বাখতেন এবং সৃষ্টিকার্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার বাতাবরণ তৈরী করতে বিফল হতেন তাহলে এই মহতে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে থাকতাম তা বিচারসাপেক্ষ বটে। আচার্য হিসাবে তিনি যে বিচিত্র উপকরণ নিয়ে পরীক্ষণের দিকে ছাত্রদের আকষ্ট করেছিলেন এবং উপকরণের ব্যবহারে সংক্ষিপ্ত, সরল, অনাডম্বর পদ্ধতি প্রক্রিয়ার প্রবর্তনা করেছিলেন তাতে করে কলাভবনের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেই আগ্রহের সঞ্চার হয়েছিল এবং সকলেই নানান উপকরণের সঙ্গে কমবেশী পরিচিত ছিল। শিক্ষান্তে ভারতবর্ষের বিভিন্ন কেন্দ্রে এই ধারাটি তারা বহন করে নিয়ে গিয়েছেন। নন্দলালের শিষা ও ছাত্ররা বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে (স্কুল, কলেজ, পলিটেকনিক) চিত্র, ভাস্কর্যের সঙ্গে ছাপাই ছবির সত্রপাত ঘটিয়েছিলেন। যার ফলে সারা ভারতবর্ষ জড়েই ছাপাই ছবির একটি বাতাবরণ তৈরী হতে বিলম্ব হয়নি। যাটের দশকের পর আমাদের দেশে ছাপাই ছবির যে রমরমা আমরা দেখতে পাচ্ছি তাতে বাজি হিসাবে নন্দলালের এবং প্রতিষ্ঠান হিসাবে কলাভবনের পরোক্ষ অথচ অতি অতিশক্তিশালী প্রভাবকে ইতিহাস অস্বীকার করতে পারবে না ।

তবে ছাপাই ছবির গুণাত্মক বিমুর্ভ ছিতীয় একটি ভাষার জন্ম নন্দলাল না দিলে একটি আধুনিক ভারতীয় প্রস্পরা বিলম্বিত হত এবং বিনোদবিহারী, সুব্রহ্মণামের মত মৌলিক ও আধুনিক মেজাজের উপযোগী সৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যেত। নন্দলাল যদি শিল্পী ব্যক্তিত্ব হিসাবেই আত্মোলতি, ও আত্মপ্রচারে ব্যুগ্র হতেন তা হলে তাঁর ব্যক্তিগত তাগের আত্মপ্রকাশের ভিত্তিভূমিতে ছাপাই ছবির সৌধটি তৈরী হতে পারতো না এবং একটি সংবেদনশীল, রূপনিষ্ঠ শব্দ-ভাগুর সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞানই থেকে যেতাম। নন্দলালের এই ভূমিকাটি নিয়ে আজও প্রয়োজনীয় বিশেষ বিশ্লেষণ হয়নি এটাই স্বচেয়ে ক্ষোভের।

तिक विहरम्भित्र १

# পোস্টার শিল্প ও নন্দলাল

#### রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

নন্দলালের ইবিপুরা পোস্টার সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে পোস্টার বসন্ধে কিছু বলা দরকার। এর কারণ আরও নানান বকম বিজ্ঞাপন ও রচারের ইতিয়ারের মতন পোস্টারও পশ্চিম থেকে আমাদের দেশে এসেডে:

এনেক পণ্ডিতের মতে পোস্টারের শুক্ত হয় প্রাচীন গ্রীস ও রোমে।

ক্রিন ও রোমান ব্যবসায়ীরা দোকানের সাইনবোর্ড ছাড়া কাঠের ফলকে বা
দেওয়ালের গায়ে ছবি একে জিনিসপত্তর বিক্রির বিজ্ঞাপন দিতেন।

আনাদের দেশে বৌদ্ধ প্রচাবকরা বৃদ্ধের জীবনের নানান ঘটনা চিত্রিত করে

সেগুলি মুখের কথার ফাঁকে ফাঁকে দেখিয়ে ঘুরে ঘুরে ধর্ম প্রচার করতেন।

১৪৫৬ খৃষ্টাব্দ নাগাদ আধুনিক পদ্ধতিতে ছাপার কায়দা আবিদ্ধারের পর ছাপাকে নানানভাবে বিজ্ঞাপন ও প্রচারের কাজে লাগানো শুরু হয়। বিলেতে ছাপাখানার প্রবর্তক উইলিয়াম ক্যাকস্টন ১৪৭৭ খৃষ্টাব্দ থেকে শুধুমাত্র অক্ষর দিয়ে ছাপা পোস্টার দোকানে লটকে তাঁর প্রকাশিত বহুয়ের বিজ্ঞাপন করতেন। আমি এখানে পোস্টার কথাটা ব্যবহার করছি

এই কারণে যে, পোন্টার কথাটার একটা মানে হল যে কোন পোন্ট বা খৃটিতে কিন্তা সহকে চোখে পড়ে এমন কোন জায়গায় কাগজ বা প্লাকোর্ড লটকে বা সৈটে সেগুলি দিয়ে কোন জিনিস বিক্রির বিজ্ঞাপন, খবর বা নোটিশ প্রচাব করা। এই মানে নিয়ে পোন্টার কথাটা ইংরিজিতে ১৮৩৮ খুষ্টান্দ নাগাদ বহুলভাবে চালু হয়ে যায়।

এর আগে (থাকেই অর্থাৎ ১৬ থোকে ১৮ শতকের মধ্যে আরও নানান রকম প্রচারের মাধ্যমের সঙ্গে সঙ্গে ছাপা পোস্টারের বাবহার ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে। চীন ও জাপানে ১৮ ও ১৯ শতকে বিরাট বিরাট শিল্পীরা রঙিন কাঠ খোদাই দিয়ে অপূর্ব সুন্দর থিয়েটারের পোস্টার সৃষ্টি করেন যেগুলির নিদর্শন পথিবীর বছ মিউজিয়াম ও বাজির কাম হে রয়েছে।

ইউরোপে আর্থনিক পোস্টারের পেছনে ছিল ছাপার জগতে একটা নতুন আবিষ্কার। সেটা হ'ল লিথোগ্রাফ। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে আলোয়াস সেনফেলডার বলে একজন অস্ট্রিয়ান মুদ্রাকর পাথারের ওপর ছবি একে বা কাগজে ছবি একে সেটাকে জলছবির মতন পাথারের গায়ে ট্রানসফার



হরিপুরা কংগ্রেসের পোন্টার প্রদর্শনীতে গান্ধীন্তির সঙ্গে নম্মলাল

করে তা দিয়ে ছাপার কায়দা বার করেন।

লিথোগ্রাফি রিশেষ করে ছবি ছাপার বাগারে শিল্পীদের কাছে নতুন দিক খুলে দিল। প্রথমত লিথোগ্রাফি দিয়ে যত বিরাট বিরাট ছবি ছাপা সম্ভব হ'ল তা কাঠখোদাই বা ধাতুর ব্লক দিয়ে পারা যেত না। ছিতীয়ত এই কায়দায় মূল রঙিন ছবির প্রতিলিপি এমন হুবহুভাবে ছাপা সম্ভব হল যা ধাতু বা কাঠ খোদাইয়ের ব্লক দিয়ে সম্ভব হত না। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ থেকে রঙিন লিথোগ্রাফির চল বেড়ে যায়। এর দশ বিশ বছরের মধ্যে এই কায়দায় জীবজন্তু, ফুল-গাছ-পালা, প্রাকৃতিক দৃশা, স্থাপত্য ইত্যাদি নানান বিষয় নিয়ে যেসব বিশাল বিশাল বই ছাপা হয় সেগুলি মুদ্রণের ইতিহাসে রঙিন ছবিওয়ালা বইগুলির মধ্যে অনাতম বললে ভূল হবে না।

লিখোগ্রাফি ব্যবহার করে আধুনিক জগতে ফিনি সর্বপ্রথম রঙিন আট-পোস্টারের সৃষ্টি করেন যা অয়েল পোটিং-এর কপি নয় তিনি হলেন ফরাসী চিত্রশিল্পী জুল সেরে। ১৮৬৬ খৃষ্টান্দে তিনি পাারিসে তাঁর নিজের লিখোগ্রাফিক প্রেস থেকে প্রথম রঙিন পোস্টার ছেপে বার করেন। এর পরের তিরিশ-পায়ত্তিশ বছরে তিনি থিয়েটার, মিউজিক হল, রেস্তোরা এবং আরও অজম্র রকমের জিনিসের বিজ্ঞাপনের জনো যে প্রায় হাজারটা পোস্টার আঁকেন যার মধ্যে অনেকগুলিই সর্বযুগের সেরা পোস্টারের মধ্যে পড়ে। সেরে আধুনিক পোস্টারের মূল ছকটা বেঁধে দিয়ে যান। সেটা হ'ল রঙিন ছবির সঙ্গে খুব কম লেখা মিলিয়ে মিশিয়ে এমন একটা 'ভিজুয়াল' জিনিস খাড়া করা যা বেশ খানিকটা দূর থেকেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে এবং পথচলা লোকেরাও এক ঝলকে দেখে বিজ্ঞাপিত ব্যাপারটা কী চট করে বুঝতে পারে। অর্থাৎ জ্বলজ্বলে রঙ, সরল ফর্ম, জোরদার লাইন এবং স্পষ্ট অক্ষর মিলিয়ে মিশিয়ে সেরে তৈরি করলেন যন্ত্রযুগের 'রাস্তার মারাল'।

সেরের পর পোস্টারের জগতে আবির্ভৃত হলেন জগৎ বিখ্যাত শিল্পী তুলুস - লোত্রেক । তুলুস-লোত্রেক কাফে, মিউজিক হল ইত্যাদির বিজ্ঞাপনের জন্য ১৮ ও ১৯ শতাব্দীর জ্ঞাপানী কাঠ-খোদাই ও আট ন্যভোর সমন্বয় করে যে সব অপরূপ পোস্টার আঁকেন সেগুলি এখন সেরে ও আরও দুচারজন সুবিখ্যাত পোস্টার-শিল্পীদের কাজের মতন শিল্পবস্তু হিসেবে সারা দুনিয়ায় আদৃত। এই সব সাময়িক পোস্টার শিল্পীদের নাম করার আগে বলা দরকার যে এদের পরে পিকাশো, মাতিস, বোনার্ডের মতন বিশ্ববিখ্যাত শিল্পীরা তাঁদের জীবনের কোন না কোন সময়ে পোস্টার বা পোস্টার জাতীয় জিনিস একেছিলেন। এই সব পোস্টারগুলোর অবশাই প্রথম উদ্দেশ্য ছিল বিজ্ঞাপিত জ্বিনিসের কাটতি. বিজ্ঞাপিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আরও যশ ও সনাম অর্জন করতে সাহায্য করা। আমি বিদেশের সাধারণ ব্যবসায়িক পোস্টারের কথা এই লেখায় না তুললেও এখানে একটা কথা বলতে চাই। সেটা হ'ল যে, এই সব মহান শিল্পীরা পোস্টারের যে নিদর্শন ও ঐতিহ্য সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন তার ফলে আধুনিক ফরাসী ব্যবসায়িক পোস্টারগুলিও যে কত সুন্দর হ'তে পারে তা প্যারিসের মেট্রো-স্টেশানগুলির দেওয়ালে আঁটা বহুখণ্ডে ছেপে জ্যোড়া नाशात्ना विमानाकृष्ठि तिक्षन (भाग्नीतश्वरामा प्रथमिह वृद्धार्क भाता याग्र ।

১৯ শতকের শেষ দিকে যে সব শিল্পী আট পোস্টার সৃষ্টি করে অমর হয়ে আছেন তাঁদের মধাে কয়েকজন হলেন বিলেতের অব্রে বিয়ার্ডসলে, বেগারস্টাফস (উইলিয়াম নিকলসন ও জেমস প্রাইড) ও মাাকিনটস, অ্যামেরিকার উইল রাাডলে ও উইলিয়াম ক্রাকভিল, সুইজারলাাওের স্টেনলাইন, বোহেমিয়ার মুকা, বেলজিয়ামের ক্রিসপিন, অস্ট্রিয়ার মোশের, হলাণ্ডের টুরোপ, ইটালীর মাট্যালনি ইত্যাদি। বিদেশী আট-পোস্টার সম্বন্ধে এদের ও আরও অনেকের কাজ দেখতে যারা কৌতৃহলী তাঁরা হেওয়ার্ড ও ব্লানস্ ক্রিকারের 'দি গোল্ডেন এজ অফ দি পোস্টার' (ডোভার পাবলিকেশানস ১৯৭১) বইটি উলটে পালটে দেখতে পারেন।

আমাদের দেশের পোস্টারের ইতিহাস নিমে বিশেষ কিছু আলোচনা হয়নি। আজকের জগতে কলকাতা ও অন্যান্য বড় বড় শহরের রাস্তাঘাট যেসব পোস্টার আর হোডিং (যার মধ্যে অনেকগুলিই ২৪-খণ্ডে ছাপা বুঁ ছোট ছোট ছবি ও লেখার সমষ্টি) দিয়ে আস্টে-পিষ্টে মোড়া সেগুলি হল ছু মূলত সিনেমা আর হাজার রকমের দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসের ট্রি বিজ্ঞাপন। বলা বাছলা ঘাট বছর আগে এই ধরনের পোস্টার বা হোডিং ই ছিল না বললেই চলে, কারণ তখন এখানে ফিল্ম হত না আর দৈনন্দিন

জীবনে বাবহাত অধিকাংশ জিনিসই বিদেশ থেকে আসত। তাই কলকাতায় যে ধরনের পোস্টার প্রথম রাক্তাঘাটে দেখা যায় সেগুলি ছিল গিরিশ ঘোষের যুগের থিয়েটারের বিজ্ঞাপন। গত শতাব্দীর শেষ যুগের ও এই শতাব্দীর প্রথম দিকের এই পোস্টারগুলির দুচারটে নিদর্শন ছাড়া অনাগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে। এগুলি থেকে দেখা যায় যে বটতলার কাটা বড বড বাংলা কাঠের টাইপ বাবহার করে নাটক, নাটামঞ্চ ও প্রধান অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাম ইত্যাদি ছাপা থাকত, ছবি থাকত না বললেই চলে। তখনকার দিনে ব্যবসায়িক প্রয়োজনীয়তা ও এখনকার ঐতিহাসিক মলা ছাডা এগুলির কোন শিল্প মলা ছিল না। কলকাতায় গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যে কয়েকটা ভাল পোস্টার হয়েছে সেগুলির মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় তিরিশের দশকে শিল্পী ভোলা চ্যাটাজীর বলিষ্ঠ लारेत माना कालात महन अकर् अकर् नालत अथात स्थात होगाठ লাগানো উদয়শন্ধরের মুখ আঁকা পোস্টার।এর পরে নাম করতে হয় পঞ্চাশের দশকে সতাজিৎ রায়, মাখন দত্তগুপ্ত, ও সি গাঙ্গুলী, রঘুনাথ গোস্বামী, রণেন আয়ান দত্ত, খালেদ চৌধুরী ও পূর্ণেন্দু পত্রীর করা কয়েকটি নাচ-গান, ফিলম ইত্যাদির পোস্টার। কমার্শিয়াল বা ব্যবহারিক পোস্টারের মধ্যে এয়ার ইণ্ডিয়ার অনেকগুলি পোস্টার সারা বিশ্বের বিভিন্ন বিমান কোম্পানীর পোস্টারগুলির মধ্যে কয়েক বছর শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়েছে। এই পটভূমিতে দেখলে নন্দলালের হরিপুরা পোস্টারগুলি পোস্টারের উদ্দেশ্য সফল করা ছাডাও আট-পোস্টারের স্তরে উন্নীত হয়েছিল। এই পোস্টারগুলির সার্থকতার কারণ খৃজতে গেলে নন্দলালের শি**রক্ষমতার কথা অবশাই প্রথমে বলতে হ**য়। কিন্তু তা ছাড়াও জানা দরকার তাঁর শিল্প-দৃষ্টিভঙ্গী ও তাঁর শিল্পমানস।

নন্দলালের শিল্প-দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলতে গেলে তাঁর শিল্পভাঁবনের শুরু থেকে তাঁর ওপর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নিবেদিতা, কুমারস্বামী, ওকাকৃরা, অবনীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের কথা আলোচনা করা দরকার। ১৩৮৯ সনের যুগান্তরের পূজা সংখ্যায় নন্দলালের শিল্প-ভাবনার এবং বিশেষ করে নিবেদিতার প্রভাবের কথা রঘুনাথ গোস্বামী সৃন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। 'দেশ'-এর এই নন্দলাল বসু শঙরাহিকী সংখ্যায় অবশাই কেউ কেউ নন্দলালের শিল্পের এই দিকটা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করে থাকবেন। তাই আমি এই লেখায় নন্দলালের শিল্প-দৃষ্টিভঙ্গীর কথা অভি সংক্ষেপে আলোচনা করব যা তাঁর হরিপুরা পোস্টারগুলির প্রসঙ্গে বলা দরকার বলে মনে করি।

নন্দলালের শান্তিনিকেতনের কলাভবনের ছাত্রদের মধে। যারা পরে
শিল্পী ও সমালোচক হিসেবে বিখ্যাত হন তাঁরা তাঁর সম্বন্ধে একটা কথা
বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সেটা হল শিল্প বিষয়ে তাঁর সামগ্রিক
দৃষ্টিভঙ্গী। বিখ্যাত শিল্পী ও সমালোচক কে জি সুব্রহ্মণাম লিখেছেন যে.
নন্দলাল কলাভবনে কয়েকজন পেশাদার শিল্পী তৈরি করার চেষ্টা করেন
নি। তিনি চেয়েছিলেন একটা নতুন শিল্প ধারার প্রবর্তন করতে যাতে
চারুশিল্প ও বিভিন্ন ধরনের কারুশিল্পের সুষম সমন্বয় ঘটবে। নন্দলাল বিশ্বাস করতেন না চারুশিল্প উচুস্তরের জিনিস আর কারু বা হস্ত শিল্পর
জাত নিচু। তাঁর চোখে একটা সুন্দর হাতে-গড়া জিনিস আর একটা সুন্দর
ছবির কোন তফাৎ ছিল না। বরঞ্চ তিনি বিশ্বাস করতেন যে একজন শিল্পী
যদ্ধি কারুশিল্প নিয়ে মাথা ঘামায় এমন কি তৈরি করতে চেষ্টা করেন তা
হলে তাঁর শিল্প সুজনের ক্ষমতা ও কল্পনা আরও শক্তিশালী ও গভীর
হবে। এই জনোই তিনি শান্তিনিকেতনে 'কারুসজ্য' বলে একটি সংস্থা
গড়েছিলেন যেখানে চারুশিল্পী ও কারুশিল্পীরা মিলে মিশে কাজ ও তাঁদের
চিস্তা-ভাবনার লেনদেন করতে পারেন।

আজকাল এদেশে ও বিদেশে সুখের কথা যে, মিউজিয়াম কিউরেটার ও বিদগ্ধ শিল্প রসিকরা কারু বা হস্তশিল্পর জিনিসপত্রের ব্যবহারিক দিক ছাড়া সেগুলির সৌন্দর্য সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। নন্দলাল অনেক দিন আগেই যামিনী রায় ও গুরুসদয় দত্তর মতন হস্ত শিল্পের সৌন্দর্য সম্বন্ধে সংকার যে বিবেকানন্দ স্বামি শিক্ষ সংবাদে'—এ বলেছেন 'মানুষ যে জিনিসটি তৈরি করে, তাতে একটা idea express (মনোভাব প্রকাশ) করার নামই আট... ঘটি, বাটি, পেয়ালা প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য জিনিসগুলেও ঐ ভাব প্রকাশ করে তৈরি করা উচিত'। এই উচিতোর কথা ছাড়া তিনি আরও বলেছিলেন যে, বিদেশের নিত্যবাবহার্য জিনিসের মধ্যে 'ইউলিটি আছে কিন্তু বিউটি' নেই, আর

390

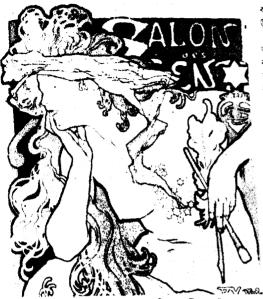

আলক্ষমস মুকা (চেক) সালোঁ দে সা-ির ছবির প্রদর্শনীর পোস্টার (১৮৯৭) আমাদের দেশের এই সব জিনিসের দুইই আছে।

যোমন উদাহবণ দিয়ে তিনি চুমকি ঘটির রূপের কথা বলেন। নন্দলাল ধামা, হাঁড়ি, জালা, ঘড়া, মাদুর, মালা, বই ইত্যাদি গৃহস্থালীর জিনিস বত ও পুজেয়ে ব্যবহাও জিনিসপত্র, আলপনা, ইত্যাদির 'রূপ' তারিফ করেই ক্ষান্ত থাকেননি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেগুলির আকৃতি প্রকৃতি, তৈরি করার কায়দা, সেগুলির তৈরির জনো কাঁচা মাল-মশলা ইত্যাদি তয় তম করে দেখে, শিল্পীর চোখ ও মন দিয়ে বিশ্লেষণ করে রোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। এই জনোই তিনি কলাভবনে কিছু গোড়া লোকদের আপতি সত্তেও প্রাচা ও পাশ্চাতা ধারায় শিল্প ভান্ধেই ছাড়াও আলপানা, উডকাট, লিনোকাট ইত্যাদি 'গ্রাফিক' শিল্পেরও শিক্ষার বাবস্থা করেছিলেন। বলা-বাছলা নন্দলাল তার এই প্রচেষ্টায়ে রবীন্দ্রনাথের পুরো সহানৃত্তি পেয়েছিলেন।

এত কথা বলার উদ্দেশা হল শিল্প তাঁর জীবনের ব্রত ও ধর্ম হলেও
তিনি শিল্পকে কথনও জীবন থেকে বিচাত করে দেখেন নি। বরঞ্চ তিনি
শিল্পকে সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনের কাজে এবং সাধারণ নরনারীকে শিল্প
সম্বন্ধে সচেতন করার জনো সবসময়ে তৈরি ছিলেন। তাই নন্দলাল
রাজনীতিতে কথনও সক্রিয়ভাবে যোগদান না করলেও যথন মহাত্মা গান্ধী
তাকৈ প্রথম লক্ষ্ণে-এ কংগ্রেস অধিবেশনে মণ্ডপ সজ্জার কাজের জনো
ভাকেন তথন তিনি সানন্দে তা গ্রহণ করেছিলেন।

নন্দলাল প্রথম জীবনে নির্বেদিতার সংস্পর্লে এসে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন। রঘুনাথ গোস্বামী তাঁর পূব্যেন্ত প্রবন্ধে শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দোপাধ্যায়ের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছেন যে মহিষবাথানে লবন আইন ভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে নন্দলাল কয়েকটি প্রাচীর চিত্র (পোস্টার ?) একে দিয়েছিলেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের আগে অবধি বাৎসরিক কংগ্রেস অধিবেশনের মণ্ডপ গড়া ও সাজানোর কাজ ঠিকেদাররা করত। নদ্দলাল যথন লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসের এই কাজের ভার নেন তথন তার পূর্ব অভিজ্ঞতা খৃব কাজে আসে। ছবি আঁকা ও পড়ানো ছাড়া নন্দলাল শনেক বছর ধরে শান্তিনিকেতনে উৎসব-অনুষ্ঠানে আলপনার বাবস্থা করতেন, উৎসবের জায়গা সাজাতেন, রবীন্দ্রনাথের নাটক ও গীতি-নাটোর জনো মঞ্চসজ্জা ও পোশাক-আশাক পরিকল্পনা করতেন এবং স্থাপতা নিয়ে কাজ করতেন, মাথা ঘামাতেন। শান্তিনিকেতনের আগে তিনি বাগরাজারের নির্বেদিতা গার্লস ক্লের প্রবেশ ছারের পরিকল্পনা করে দিয়েছিলেন। এই আগেকার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসের যে মণ্ডপ তৈরি ও মণ্ডপ্-সজ্জা

করেন তা পরবর্তীকালে অন্যান্য কংগ্রেস অধিবেশন ও অন্যান্য জ্বাতীয় উৎসব অনুষ্ঠান ইত্যাদির আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়।

লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে মণ্ডপ তৈরি ছাড়া নন্দলাল ভারতীয় শিব্ধের আদিযুগ থেকে আধুনিক যুগ অবধি একটি শিক্ধ-প্রদাননিরও আয়োজন করেন। যাদুঘর থেকে পুরনো শিক্ষবন্তু ছাড়া নন্দলাল এই প্রদানীতে অজন্তা ও বাগের গুহাচিত্রর কিছু কিছু আলোকচিত্রও দেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। এই প্রদানীর আর একটা বড় আকর্ষণ ছিল এর বাইরের দেওয়ালে প্রদর্শিত যামিনী রায়ের আঁকা গ্রামা জীবনের নানান ছবি। আমাদের দেশে সর্বসাধারণের মনে শিক্ষকে টেনে নিয়ে যাওয়ার এ ধরনের প্রচেষ্টা আগে হয়নি।

১৯৩৭ সনে ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন প্রথম গ্রামে করা হয়, ফৈচ্বপুরে। নদ্দলাল এখানেও মণ্ডপ পরিকল্পনা ও অলংকরণের ভার নেন। এই প্রসঙ্গে বিনোদবিহারী মুখোপাধাায় লিখেছেন—"পেশের মাটির সঙ্গে নন্দলালের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। গ্রামের পরিবেশ ও গ্রামা কারিগরদের অবদান সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এই কারণে ফেচ্বপুর কংগ্রেসের সজ্জার পরিকল্পনা স্থানীয় উৎপন্ন জিনিসের সাহাযো ভানায়াসে পরিগও করেন।"

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে হরিপুরা কংগ্রেসে মণ্ডপ সজ্জার জনো গান্ধীজির কাছ থোকে নন্দলালের আবার ডাক আসে। মণ্ডপ-সজ্জা ছাড়াও হরিপুরার জনো নন্দলাল মণ্ডপের বাইরের দেওয়ালের জনো পোস্টার আঁকার ভার নেন। এই পোস্টারগুলো শেষ অর্বাধ হরিপুরার শ্রেষ্ঠ শিল্প-আকর্ষণ হয়ে দাঁডায়। প্রাক্তদে হরিপুরা কংগ্রেসের কয়েকটি পোস্টার দুষ্টবা)

পোস্টার বলতেই প্রথমে যে কথা এসে পড়ে সেটা হল কেন, এবং কাদের জনো সেটা আঁকা হছে। কারণ কারা দর্শক তার ওপর নির্ভর করবে পোস্টারের বিষয়বস্তু কি হবে এবং কিভাবে সেগুলি আঁকা হরে। নদলালের হরিপুরা পোস্টারগুলি দেখলে বোঝা যায় যে তিনি সেগুলি লেখা না বাবহার করে একে ছিলেন প্রথমত নিরক্ষর গ্রামবাসীদের জনো আর দ্বিতীয়ত কংগ্রেসের নেতা, কর্মী ও দর্শকদের জনো। নন্দলাল ভালোভাবে জানতেন যে এই পোস্টারগুলিকে গ্রামের সাধারণ মানুষদের কাছে বোধগমা ও আকর্ষণীয় করে তুলতে গেলে এমন বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে হবে যা তাঁদের জীবন ও অভিজ্ঞতার জগতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শিক্ষিত শহরে লোকদের কথা আলাদা। শিল্পী যদি আকর্ষণীয়ভাবে এবং সোজাভাবে গ্রামাজীবন চিত্রিত করেন তা হলে তা তারা বৃবতে পারবেন এবং দেখে শিক্ষাও পাবেন, আনন্দও পাবেন। কার্যকরী ক্রিমউনিকেশানের এই মোদ্য কথাটা আমাদের বিজ্ঞাপন ও



জ্যুল সেরে (করাসী)—ফোলি বার্জেরের পোস্টার (১৮৯৭)

# OULIN ROUGE



সরি তুলুস-লোক্তেক (করাসী)---মূলা রুজ-এ লা ওলুয়ের নাচের পোস্টার (১৮৯৮)

জনসংযোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ওস্তাদরা 'থিয়োরীতে' জানলেও তাঁরা কাজের বেলায় তা করে উঠতে পারেন না। এর কারণ তাঁরা অধিকাংশ শহরে লোকেদের মতন রেলগাড়ির জানলা দিয়েও গ্রামকে দেখেননি। গ্রাম্য জীবন সম্বন্ধে এই অজ্ঞতার জ্ঞানো আজকেও তাঁরা নানা নতুন নতুন শক্তিশালী অডিও-ভিজয়াল প্রচার-যন্ত্র দিয়েও গ্রামবাসীদের কাছে তাঁদের বক্তবা পৌছে দিতে পারেন না। যদিও তারা সব সময়েই রুরাল कमिউनिक्गात्नत कृथा क्यात्र पिरा वटन थाकन।

নন্দলাল গ্রামবাসী ও গ্রাম্য জীবনকে নিবিড্ভাবে জানতেন। তিনি তাঁদের চিম্বাভাবনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের 'ভাষা' বুঝতেন, তাঁদের ভাষায় কথা বলতে পারতেন। এখানে 'ভাষা' শব্দটাকে আমি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করছি, অর্থাৎ কথা ও ছবি সমস্ত নিয়ে। তাই তিনি তাঁর হরিপুরা পোস্টারগুলিতে গ্রামের জীবনের বিভিন্ন দিক ও পরিবেশ সফল ও সুন্দরভাবে প্রতিফলিত করতে পেরেছিলেন।

এখানে কেউ কেউ হয়ত আপত্তি তলতে পারেন যে শিল্পীকে আবার গ্রামের লোককে গ্রামকে চেনাবার কি দরকার আছে। এর জবাবে বলতে হয় যে শহরই হ'ক বা গ্রামই হ'ক মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি একটা পরিবেশের মধ্যে থাকার ফলে সেই পরিবেশের ছেটি-বড সাধারণ-অসাধারণ জিনিস সাধারণত দেখেও দেখেন না, সে সবের মর্মও ভালভাবে বৃঝতে পারেন না, সেগুলিকে চিরাচরিত বলে ধরে নিয়ে সে সম্বন্ধেও কোন প্রশ্নও করেন না। জন্মাবধি কলকাতায় আছেন এমন অনেক লোকের অভিজ্ঞতা আছে যে বাইরে থেকে আসা সাধারণ দিশী-বিদেশী লোকজন এই শহরের জীবনের ছোট বড় নানান জিনিস লক্ষা করে মৃক্ষ, বিশ্মিত বা শিউরে ওঠেন যা আমরা গতানুগতিক বলে ধরে নিয়ে নির্দ্দিন্তে থাকি। আবার যখন সত্যিকারের লেখক ও শিল্পীরা 🙎 সেই সব জিনিসকে তাঁদের অনুভূতি ও উপলব্ধি দিয়ে ছবি ও ভাষার ্ট্রু মারফং রূপ দেন তখন আনালের তোন মুক্তা নান প্রার্থী সমানভাবে খাটে। নন্দলাল তাঁর হরিপুরা পোস্টার দিয়ে এই ব্যাপারটা সমানভাবে খাটে। নন্দলাল তাঁর হরিপুরা পোস্টার দিয়ে মারফৎ রূপ দেন তখন আমাদের চোখ খলে যায়। গ্রামবাসীদের পক্ষে র্ছ ঠিক এই কাজটাই করেছিলেন। তাঁর গ্রামাক্সীবনের জ্ঞান তাঁর শিল্পী-মন ও ১৭২

চোখ দিয়ে গ্রামের নরনারী, দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম, খেলাখলা উৎসব-অনুষ্ঠান এমন সৌন্দর্য, মাধুর্য ও গভীরতা দিয়ে মুর্ত করেছিলেন যা দেখে গ্রামবাসীরা নিজেদের জীবন ও পরিবেশের সম্বন্ধে সচেতন হযে ওঠেন। যেমন মা ছেলেকে কোলে করে বসে আছেন এ গ্রামের লোকরা রোজই দেখেন। এই সাধারণ দৃশাটি নন্দলাল তাঁর হরিপুরার একটি পোস্টারে এমন অপরূপ ভাবে চিত্রিত করেছিলেন যা দেখে নিশ্চয় গ্রামবাসী ও শহরেরা মাতুমূর্তির সুষমা ও সৌন্দর্যকে নতনভাবে উপলক্ষি करत मुक्ष इरग्रहिलन ।

নন্দলাল হরিপুরা কংগ্রেসের জন্যে ৮৩টি পোস্টার আঁকেন। সেগুলিব মধ্যে ছিল ১৬টি নানান ধরনের সংগীত শিল্পীর, ১৬টি গেরস্থালী বিষয়ক ২২টি চাষী, তাঁতি, কুমোর প্রভৃতি বিভিন্ন জীবিকার লোকজন এবং সাধ সন্মাসী জাতীয় চরিত্র, ৮টি পালোয়ান, খেলোয়াড, ১৫টি পাখি জম্ব-জানোয়ার আর অলংকরণ এবং ৬টি পরীজাতীয় অলৌকিক বিষয়ের ।

পোস্টারগুলির সাইজ ছিল ২৪"×২৪"। ছবিগুলি অস্বচ্ছ জল-রঙে আঁকা তবে টেম্পেরার মতন নন্দলাল এতে রঙের সঙ্গে ডিমেব গোলা বাবহার করেননি ৷ রঙ মুখাত প্রাইমারী এবং তা ভারতীয় কায়দায় লোকজনের মুখের মধ্যে খানিকটা জৈনপুঁথিতে চিত্রিত নরনারীর মুখের ধীচ, চোথ মুখের পাশ দিয়ে সামান্য বের করা। সমগ্র ভাবে দেখলে রঙ্জ রেখা, ফর্ম সব দিক দিয়েই মনোমুগ্ধকর। এগুলিতে অধশ্য সাধারণ পোস্টারের মতন কোন লেখা ছিল না। কিন্তু পোস্টারের যে যে বিশেষ গুণ থাকে অর্থাৎ রঙ ও ছবি দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষমতা ও সরল বোধগমাতা পর্ণভাবে ছিল।

নন্দলাল খুব ভালভাবে বুঝতেন যে গ্রামবাসী ও সাধারণ লোকজনদের জনো আঁকা ছবির মধ্যে সরলতাই সবচেয়ে দরকার এবং এতে সকল 'অলঙ্কারের' সারই সরলতা। তাই তিনি ছবিগুলি খুব সরল সহজভাবে আঁকেন। এ ছাড়াও নন্দলালকে এই ৮৩টা পোস্টার আঁকতে হয় মাত্র উনিশ দিনে। এই অল্প সময়ের অসবিধা এক দিক দিয়ে শাপে বর হয়ে দাঁডায়। সময়াভাবের জনো নন্দলাল এই পটগুলিকে তড়িৎ গতিতে আঁকেন যেমনভাবে কালীঘাটের পটুয়ারা তাঁদের পট আঁকতেন। এই তড়িৎগতিতে নিজের খেয়াল খুশী মত আঁকার জনো হরিপুরা পোস্টারগুলিতে একটা স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভাব এসেছিল যা হয়ত ধরে ধরে আঁকলে আসত না । এই প্রসঙ্গে বিদেশের একটা উদাহরণ মনে আসছে । ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঁসোয়া জিলো পিকাশোর সঙ্গে এগার বছর ঘর করে তাঁকে ছেডে চলে যান। তারপর নভেম্বর ১৯৫৩ থেকে ন হপ্তার মধ্যে নিঃসঙ্গ পিকাশো ১৮০টা ছবি একে তার মধ্যে দিয়ে নিজেকে ও জিলোকে নানান ভাবে নানান পরিবেশে নানান রূপকে একে তাঁর জিলোর সঙ্গে জীবনের সুখ দৃঃখময় স্মৃতিকে অনুরূপভাবে প্রকাশ করেন। এই ছবিগুলিকে শিল্পী ও সমালোচকরা এক অবিশ্বাস্য শিল্প বিক্ষোরণ বলে অভিহিত করেছেন। হরিপুরা কংগ্রেসের এই পোস্টারগুলিও তেমনি नम्मनात्मत कीरात्मत এकটा मिद्य-विएक्शात्रण वनात कृत राव ना।

হরিপুরা পোস্টারগুলি প্রসঙ্গে বিনোদবিহারী বলেছেন : "পরম্পরা ও বস্তুনিষ্ঠ অভিজ্ঞতার অনবদ্য সংযোগ এই চিত্ররাজ্ঞির সর্বত্র বিদামান। শিল্পী কোন একটি বিশেষ প্রাচীন বা নবীন শিল্পাদর্শকে স্বীকার না করে সাময়িক মেজাজ অনুযায়ী চিত্রগুলি রচনা করেন। রূপে বর্ণে প্রত্যেকটি ছবি ভিন্ন হয়েও হরিপুরার চিত্রগুলির অন্তরে যে প্রবাহের ভাব সেটি উ**জ্জ্বল বর্ণের পরিমাণ বা অবস্থানের জনাই সম্ভব হয়েছে**।"

হরিপুরা কংগ্রেসের পোস্টারগুলি অন্যান্য পোস্টারের মতন ছাপা হয়নি । এই ছবিগুলি এখন শান্তিনিকেতনে তাঁর ছেলে বিশ্বরূপ বসুর কাছে আছে। নন্দলালের শিল্পী জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলির মধ্যে এই পোস্টারগুলি পড়ে বলে শিল্পী ও শিল্পরসিকরা মনে করেন। সেরে ও তুলোস – লোত্রেকের পোস্টারগুলি যেমন তৎকালীন প্যারিসের জীবনের একদিকের সফল প্রতিছবি, তেমনিই নন্দলালের পোস্টারগুলি ভারতীয় গ্রামাজীবনের জীবস্ত চিত্রায়ণ। আর্ট পোস্টার হিসেবে ভারতীয় পোস্টারকে ঐশুলি যে শিল্পন্তরে নিয়ে গেছে, অন্য কোন ভারতীয় পোস্টার আজ অবধি বোধহয় সেখানে পৌছতে পারেনি।

# দক্ষিণী শিল্পীদের ওপর নন্দলালের প্রভাব

# সুশীল মুখোপাধ্যায়

অনেকদিন আগেকার ঘটনা । বছর বা তারিখ ঠিক মনে নেই । তবে রিশ বছরের ওপর হবে, কিন্তু ভাবলে এখনও মনে হয় যেন এই দিনকার কথা । তখন আমার বয়স অল্প । মাদ্রাজ আট স্কুলের প্রথম চাগের স্নাতক । অধ্যক্ষ দেবীপ্রসাদের বিশেষ প্রিয় ছাত্রদের একজন । সময়ের কথা বলছি তখন শিল্পী হিসেবে দেশে কিছু নাম হয়েছে, মডার্ন ভয়ু, প্রবাসী, ভারতবর্ষ তখনকার নামজাদা পত্রিকায় নিয়মিত ছবি এবং মার শিল্প সম্বন্ধে রচনা বেকছে । গোয়ালিয়রে খাতনামা সিদ্ধিয়া বলিক স্কুলে শিল্প শিক্ষকের কাজ করি । আমার নবপরিণীতা ব্রী কুর্গের যে গৌরী একই স্কুলে হাউস মিসট্রেস এবং ইংরিজীর শিক্ষমিত্রী । তকৃল অবস্থার মধ্যে থেকেও নিজের চেষ্টায় শিল্প ও বৈষয়িক সাফলোর র গর্বিত । নিজের শিল্প সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করি বলেই বহারটা স্নিন্ধ রেখেছি । চেষ্টা করেই পাশ্চাতা শিল্পের অনুসরণে ভারতীয় ব রেখে পরীক্ষা নিরীক্ষার পক্ষপাতী । পুরাতন ভারতীয় শিল্পাদর্শের গ্রেগুণায়ধারা কাজ করেন তাদের কাজ বেশীর ভাগই মেকদণ্ডহীন বলে ন করি ।

মে মাস। গরমের ছুটি হয়েছে। বহুদিন পর আগ্মীয়স্বজ্বন মা, ভাই, নেদের সঙ্গে দেখা করতে প্রথমবার সন্ত্রীক রাঁচির পথে আমার প্রিয় রে কলকাতায় কয়েকটি দিন কাটাছিছ। দক্ষিণ কলকাতার মনোহর কুর রোডে বন্ধুর বাড়ির ডুইং ক্লমে বসে সকাল বেলায় বাঁশীতে বৃন্দাবনী সারং-এর ধূন বাজাছি 'সাজিরে দূলহন সাজ।' পাশে গৌরী বসে কাগজ পড়ছেন। খোলা বড় জানালা দিয়ে বাইরের রাস্তা দেখা যাছে উজ্জ্বল সূর্যের আলােয় সবকিছু ঝলমল করছে। তথন দক্ষিণ কলকাতায় এতবেশী লােকজন, গাড়িঘােড়া, গোলমাল ছিল না। বন্ধুর বাড়ির সামনে রাস্তাটা সেদিন সকলে নির্জন, চুপচাপ। হঠাৎ রাস্তার একপ্রান্তে দেখি ছাতা মাথার পাঞ্জাবী পাজামা পরা একজন ভপ্রলাক আমাদের বাড়িটার দিকেই আসছেন। আরও একটু এগিয়ে আসতে তাকে চেনা চেনা মনে হলাে। ভপ্রলােক কলাভবনের মাস্টারমশাই নন্দলাল বসু নয় তাে ? বাশীরেখে আবার ভালাে করে দেখলুম। কখনও ওর সঙ্গে সামনা সামনি দেশা লাক্ষাতের সুযোগ হয়ে ওঠেন। কিছু ওর শিরের সঙ্গে পরিচিতি আনেকদিনের। কাগজপত্রে ওর ফোটো দেখেছি বহুবার। ছাতা মাথায় পাঞ্জাবী পরা ভন্তলােকটি অন্য কেউ হতেই পারেন না—আমার কেন যেন নিন্চিত মনে হলাে।

"এই গৌরী দেখেছ কে যাচ্ছেন রাস্তায় ?"

"না—প্রথম কলকাতায় এসেছি, আমি কন্ধন লোককেই বা চিনি ? কে যাচ্ছেন ?"

"নন্দলাল বসু—শিল্পী নন্দলাল। বেঙ্গল স্কুলের রত্ন, পাঁকে পদ্ম ফুল। আমি যাজিছ ওকৈ প্রশাম করতে আর পারিতো হাত ধরে এখানে নিয়ে আসবো।"



जा भरब



বীণাবাদিনী

"তৃমিতো ওঁকে কখনও দেখোন। কি করে জানলে নন্দলাল ? যদি অন্য কেউ হয় ? ডোনট্ বি সিলি। এরকমভাবে না জেনে না শুনে হঠাৎ গিয়ে কারুর সঙ্গে রাক্তায় গিয়ে আলাপ করা ভদ্র আচরণ বিরুদ্ধ। তোমার মাথা খারাপ।"

"হাাঁ আমার মাধা খারাপ। রাখো তোমার আদবকায়দা। এরকম সুযোগ খুব কম আসে। উনি নন্দল্যল—বাজি ধরছি।"

রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ালুম ওর সামনে। মাথা নীচু করে যাচ্ছিলেন হয়তো কোন ছবি ফাঁদার চিন্তায় বিভোর। একটু থতমত খেয়ে দাঁড়ালেন। "স্যার আপনি কি নন্দলাল বসু?" জিজ্ঞানা করলুম।

"হাাঁ—কিন্তু আপনি ?"

"আমার নাম সৃশীল—সৃশীল মুখার্জ। আমি দেবী প্রসাদের ছাত্র।"

"এগ্রা— দেবীর ছাত্র ? বেশ—বেশ। আপনার নাম সৃশীল মুখার্জি?
হাাঁ আপনার কিছু কাজ দেখেছি পত্রিকায়। ভালো মাস্টার মশায়ের কাছে
কাজ শিখেছেন। দেবী যেমন ভালো শিল্পী তেমনি ভাল শিক্ষক।"

"আমাকে আর আপনি বলে ভাকবেন না স্যার। আপনি গুরুস্থানীয়।

আপনার পায়ের ধুলো নিই।"

"ना—ना সেটা कि ठिक হয় ?"

আমি ততক্ষণে পায়ের ধুলো নিয়ে ফেলেছি।

"আঙ্ছা এবার আমাদের এখানে একটু আসবেন ? এই সামনের বাড়িটা ই কয়েক মিনিটের জন্য যদি আসেন আমার ব্রীর সঙ্গে পরিচয় হবে। ভিন

প্রদেশী মেয়ে, খুব খুশী হবে স্যার।"

"আমার তোঁ একটু কাজ ছিল। তা যখন বলছেন, চলুন।"

ঘরে ঢুকে গৌরীকে বললাম "আমার ভূল হয়নি। তুমি ওর পায়ের
ধূলো নাও, তারপর চা নিয়ে এসো।"

১৯২৮ সালে দেবীপ্রসাদ রায়টৌধুরী মাদ্রাক্ত গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ হলেন। ভারতীয় শিক্সে বেঙ্গল, স্কুলের প্রভাব তখন প্রবল। প্রাদেশিক সরকারী আর্ট স্কলগুলোতে বেশীর ভাগই বেঙ্গল স্কলের প্রথম সারির শিল্পীরা অধ্যক্ষ হয়েছেন। দেবীপ্রসাদ বেঙ্গল স্কুলের নেতা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিষ্য হওয়া সত্ত্বেও বিদ্রোহী শিল্পী বলে পরিচিত। মাদ্রাজ আর্ট স্কুলে তখনকার চলতি ভারতীয় শিল্প শিক্ষার আমূল পরিবর্তন করলেন। প্লাস্টার কাস্ট থেকে ডুইং-এর প্রথা বাতিল করে পাশ্চাত্য মতে ন্যুড লাইফ ডুইং প্রবর্তন করলেন এবং ছাত্র শিল্পীদের বিভিন্ন অন্ধন পদ্ধতিতে নানারকম মিডিয়মে কাজ করতে উৎসাহ দিলেন। আমি যখন মাদ্রাজ আর্ট স্কলে ছাত্র হয়ে গেলাম ১৯৩৮ সালে—তখন বেঙ্গল স্কলের শিল্প প্রাধান্য অনেকখানি স্লান হয়ে এসেছে। অবনীন্দ্রনাথ আর বিশেষ কিছু নতুন কাজ করেন না। তবে তাঁর দুই শিষ্য শান্তিনিকেতনে নন্দলাল আর মাদ্রাজে দেবীপ্রসাদ স্বকীয় শিল্পসৃষ্টিতে মেতে আছেন এবং দেশ্রে তরুণ শিল্পীদের নিজেদের বিশিষ্ট শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে চারুকলায় অনুপ্রাণিত করছেন। মানুষ হিসেবে এরা দুজন ছিলেন বিভিন্ন প্রকৃতির। নন্দলাল—শান্ত, নম্র, বিনয়ী, সাধসলভ। দেবীপ্রসাদ অশান্ত, গর্বিত, সুরাসক্ত, কর্তৃত্ববাদী কিন্তু সরল এবং মেজাজী। দুজনার কাজে বাহািক সাদৃশা ना थाकरलेख निद्य সম্পর্কে মনোভাবের মিল ছিল। नन्मलाल छ দেবীপ্রসাদ নতুনত্বের পূজারী ছিলেন, তবে নন্দলালের নতুনত্বের রং শাস্ত স্মিত, দেবীপ্রসাদের চমকপ্রদ। দেবীপ্রসাদ নন্দলালকে শিল্পী হিসেবে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। প্রায়ই আমি পানিকর, পরিতোষ সেন ও মাঝে মাঝে অন্যান্য কয়েকজন ছাত্রছাত্রী ছটির ঘণ্টা বাজলে দেবীদার স্টডিও কিংবা বাড়িতে গিয়ে বসতাম। আমাদের তিনজনকে উনি বিশেষ স্নেং করতেন আর আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে ভালোবাসতেন। নানারকঃ আলোচনা হোতো। দেশ বিদেশের দর্শন, সাহিত্য, শিল্প সম্বন্ধে। খাওয়া দাওয়া হোতো, কখনও আবার গান বাজনা জমতো—আমি আর দেবীদ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বাঁশীতে বাজাতাম গাইতাম।

তারপর একসময় যখন তখনকার সমসাময়িক ভারতীয় শিল্পীদের কথা উঠতো প্রায়ই বলতেন "দেশে অবনীন্দ্রনাথ ছাড়া প্রবীণ শিল্পীদের মধ্যে শুধু গগনেন্দ্রনাথ আর নন্দলালাই উঁচু পর্যায়ের কাজ করেন। আমি তাদের প্রতিভার সম্মান করি আর আমি চাই যে আমার ছাত্রছাত্রীরাও ওদের কাজ দেখেন আর বোঝবার চেষ্টা করেন। বাদবাকী অনা শিল্পীরা বেশীর ভাগই স্থবির, দুর্বল।"

একবার বিশ্বভারতী কোরাটারলিতে নন্দলালের নতুন ধরনের ছবি বেরিয়েছে। আমাদের ডেকে পাঠালেন। ছবি দেখিয়ে বললেন "দেখেছ ছবিখানা ? সবাই বলে নন্দলাল দিশী ধরনের কাজ করেন। বোঝেনা। হাাঁ ওর প্রাণ দিশী কিছু ছবির টেকনিক-দিশীও নয় বিদেশীও নয়—চমৎকার নিজস্ব ভঙ্গী। টাচ দিয়ে অনচছ রঙ-এ একেছেন দল বৈধে গ্রামের মেয়েরা কাজের পর বাড়ি ফিরছে। ছবিতে বন্ধনহীন গতি সৃদ্ধ সহজ অনুভূতি দিয়ে বাক্ত করেছেন। নন্দবাবু বান্তবিকই রসিক—তব্ ওকে যদি মদ খাইয়ে দেওয়া যেতো তাহোলে হয়তো রস আরও উপ্রে

আমি বলসুম "দাদা, নন্দলাল যে নেশায় মেতে ছবি আঁকেন, তা সঙ্গে মদ মেশালে হয়তো ওঁর শিল্পের অভিব্যক্তি ঘোল হয়ে যাবে।"

পরিতোষ আর পানিকর হেসে উঠলো।

চশমা নাকের ডগায় নাবিয়ে আমাদের দিকে তাকালেন আর বললেন "হাসির কথা নয়। সুশীল ঠিক কথা বলেছ হে। আমি অ্যাগনসটিক না<sup>র</sup> সঙ্গ ভালোবাসি, মদ খাই—সে রসের ছাপ আমার কাজে। নন্দবাবুর <sup>রু</sup> অন্য ধরনের সে রসে মদের স্থান নেই। হয়তো আমার রসের চেয়েও ট রস উঁচু পর্যায়ের।"

হিংসাদ্বেষহীন গুণ ও গুণীর কদর (শিল্পীদের ভেতর যে ব্যক্তি<sup>গ্</sup> উৎকর্ষের বিশেষ অভাব) দেবীপ্রসাদের মহন্তের এক বিশেষ অংশ ছি এবং ওর নিজম্ব মতের সঙ্গে অমিল হোলেও বৃদ্ধিমান, যুক্তিপূর্ণ তর্ক <sup>ভূর্ণি</sup> পছন্দ করতেন।



**জনের নিদ্রান্ত**ল

নানা দেশ, নানা প্রদেশ থেকে দেবীপ্রসাদের শিল্প ও জাদকরী ব্যক্তিত্বে াকর্বিত হয়েই আমরা সবাই জড়ো হয়েছিলাম মাদ্রাজ আট স্কলে সেটা ক. কিন্তু নন্দলালের শিল্পবৈচিত্রাও সে সময় মাদ্রাজের অনেক শিল্পীকেই াকট ও অল্পবিস্তার প্রভাবান্থিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই।

ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র, খদ্দরের পাঞ্জাবী পাজামা পরা রসিক শিল্পী পি ল নরসিংহমৃতি ছবি একেছেন—আমের কুঞ্জের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে টারে বসে বিরহিণী তরুণী প্রেমপত্র লিখছেন। সন্দর ছবিটিতে দলালের প্রভাব রঙে, রচনায় আর বিশেষ করে রেখায়। উনি নিজে াকেই বললেন আমাদের প্রশংসা ও বিশ্লেষণের উত্তরে "নন্দলালের কাজ থকে প্রেয়েছি প্রেরণা। তবে ওর রেখা আর আমার রেখায় অনেক ফাং। আমার রেখা এখনও অনমনীয়—রেললাইনের মত, আর ওর গুণাবাদিনীর" লাইন দেখুন—কত সুন্দর সাবলীল। উনি সত্যিই াল্লাচার্য। দেবীপ্রসাদ আমাদের গুরু। সব কিছুই গুরুর কাছে শেখা। ালো শিল্পীর কাজ দেখে অনুপ্রাণিত হওয়াও ওর কাছেই শেখা।" আমার নিজের টেম্পারাতে আঁকা বছদিন আগের ছবি ভারতবর্ষে কাশিত 'মগ্না', প্রবাসীতে প্রকাশিত 'রাধার বিরহ' বিল্লেষণ করে দেখলে নতে হবে বে ফিগারগুলির ভঙ্গীতে এবং পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াসষ্টির চেষ্টায় নন্দলালের প্রভাব আমার চারুকলার অনুভূতিতে এক সময় ক্ষভাবে বর্তমান ছিল। বন্ধবর পরিতোষ সেনের পুরোনো অনেক বিতে শিল্পাচার্যের প্রভাব আরও প্রকাশ্যভাবে বিদ্যমান। কে সি এস ানিকর তখন ইংরেজ জলচিত্রকর কটম্যানের ধরনে মালাবারের দৃশ্য াঁকেন চমৎকার জনসরকের টেকনিকে। তেলরঙের কাজে দেবীপ্রসাদ ও ্যানক ব্র্যাঙ্গুইনের প্রভাব। অনেকগুলি প্রাদেশিক প্রদর্শনীতে পুরস্কার পয়েছে। ইংরেজ রাজকর্মচারীদের কাছে ছবি বেশ বিক্রী হয়। কিছ থনই আমাদের মধ্যে শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা হয়, বৃঝতে পারা যায় ানিকর নিজের করণকৌশল সম্বন্ধে হয়তো আত্মবিশ্বাসী কিন্তু প্রকাশভঙ্গী ছক্ষে নয়। নন্দলালকে 'টোটাল আরটিস্ট' বলে মনে করত। আমায় **ातकवात वर्ट्याह "आमता कर्त्रगरकोमान निरार विरमय नायानायि क**ति । ত্যি বলতে গেলে আমার ছবিগুলো বেশীরভাগই পর্যবেক্ষণধর্মী। বিতে: আড়ম্বর আছে কিন্তু স্বকীয়তার অভাব। নন্দলালের শিক্সে ত্রিমতা নেই নিজম্ব ধরণে আঁকেন। নিজের সীমানা সম্বন্ধে সচেতন। া-জটিল রঙ, রচনা ও ভাব ওর লিক্স প্রকাশকে শক্তিশালী আর াশিষ্টাপর্ণ করে তোলে। ওর মত শিল্পীর কাজ দেখেও অনেক কিছু শেখা

পরবর্তীকালে পানিকরের পাশ্চাত্য অ্যাকাডেমিক প্রথা ছেড়ে স্বকীয় রণে ছবি আঁকার পেছনে ছিল নন্দলালের অনুপ্রেরণা। আমি আর পানিকর মাদ্রাজে একসঙ্গে এক বাড়িতে অনেক বছর কাটিয়েছিলম । নিজেদের ভেতর শিল্প সম্বন্ধে কথাবাতায় একথা আমায় কয়েকবারই বলেছিল। আমাদের সময় মাদ্রান্ধ আঁট স্কলে অন্যান্য যে শিল্পীরা নন্দলালের চারুকলায় আকৃষ্ট ও প্রভাবান্থিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীরিভাসাল, মোকাপাটি কৃষ্ণমর্তি ও ধনপালের নাম বিশেষ উল্লেখবোগ্য । আর্ট স্কুলের বাইরেও তখন দক্ষিণে শিল্পী ও শিল্পানুরাগীদের মধ্যে নন্দলালের নামে জাদু ছিল। কৃষ্ণা রেড্ডী, জয়া আগ্লাস্বামী, মণি সব্রহ্মণাম এবং আরও অনেকে শান্তিনিকেতনে যান নন্দলালের নামের

১৯৩৯ **সালের কথা। আমি, পানিকর আর** পরিতোষ সেন থাকি মামবালামে একটা ছোটো বাডির দুটো ঘর ভাডা নিয়ে। চারিদিকে ধ্ধ মাঠ—সারি সারি তালগাছ, দরে হলদে সবজ ধানের ক্ষেতের চৌকোয় মেয়েরা লাল, নীল, সাদা শাড়ি পরে উবুড় হয়ে কাজ করে যেন নন্দলালের পটে আঁকা শান্ত, ভারতীয় দৈনন্দিন নৈসর্গিক দুশ্য । শহর বা বসতি থেকে বছদর । একদিন **শুনলাম এাাডে**য়ারে রুক্মিণী আরুণডেলের কলাক্ষেত্রে নন্দলালের ছবির একটি বড প্রদর্শনী হছে। সেদিন শেষ রবিবার প্রদর্শনী খোলা থাকবে।

বাইরে জলাই মাসের শেষদিকের রুম্রতাপ চোখ ঝলসানো রোদ। পানিকর প্রদর্শনীটি সম্বন্ধে খবই উত্তেজিত, বলল "চল যাই দেখে আসি । একসঙ্গে নন্দলালের এতোগুলো অরিজিনাল দেখার ভাগ্য আবার কবে হবে কে **জা**নে।"

্মাসের শেষ, কারুর পকেটে পয়সাকডি নেই। ইজেপেতে বেরুলো চারটে পয়সা । চার পয়সা দিয়ে তো তিনজনের ট্রেনের টিকিট কেনা যাবে না ।

পানিকর নাছোডবান্দা "কি আছে হেঁটেই যাবো।" ছ'মাইলের ওপর এ্যাডায়ার, মাথায় ছাতা নেই, তিন বন্ধ তিন তরুণ শিল্পী নন্দলালের ছবির জাদুর আকর্ষণে চলে গেলাম কলাক্ষেত্রে হেঁটেই । সেদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটার পর, ঘন্টার পর ঘন্টা ছবি দেখে কত আনন্দ হোলো আর কত পরিতপ্তি পেলাম তা ভাষায় বাক্ত করা যায় না। আবার ছ'মাইল ঠেটে মাঝ রাজায় চার পয়সার ভাবের জলে তথ্য মিটিয়ে যখন মামবালামে বাড়ি ফিরন্সম তখন পশ্চিমে সূর্যান্তের আকাশ রঙে মাতোয়ারা হয়েছে। দিনের শেষে কা**জ** সেরে মেয়েরা মাথায় বোঝা চাপিয়ে সারি সারি তালগাছের পাল দিয়ে রাস্তাটা ধরে গ্রামে ফিরছে। বাডির সামনে রোয়াকের ওপর বসে আমরা অনেকক্ষণ চুপ করে দেখলুম। সেদিন है বলার কিছু ছিল না আর প্রয়োজনও বোধ করিনি। গুণী শিল্পীর সৌন্দর্য 🖟 সৃষ্টি আর প্রকৃতির শক্তিশালী প্রাথমিক আবেদন মিলে মিলে আমাদের 🖟 মিলিত অনুভৃতিকে নিবিড্ডাবে স্পর্ণ করেছিল।

## নন্দলালের সময়

#### সন্দীপ সরকার

#### 

হঠাৎ গাড়ি যদি বাঁক নেয় তাহলে আরোহীরা অতর্কিত ঝাঁকুনিতে तिमामाल इता পড़ारतन । उपनिरित्तिक आमाल, ७५ छात्रज्वर्य नग्न, এশিয়া আফ্রিকার অবস্থা ঐরকম হয়েছিল। ক্রমশ বিদেশী বণিকরা এইসব দেশগুলিকে আন্তর্জাতিক নৌবাণিজ্যের শ**ঙ্খলে বেঁধে ফেলল**। দেশের আভান্তরীণ নগরগুলির গুরুত্ব আন্তে আন্তে হ্রাস পাবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন বন্দর-নগরগুলির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল । পণা সম্ভার রপ্তানীর ওপর নির্ভরশীল কৃষিপ্রধান সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ফলে ভেঙ্গে পড়তে থাকল। যন্ত্রবিপ্লবের পর এসব দেশ পরিণত হল ইউরোপের বাজারে। বিদেশী বাণিজ্ঞাক স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত নতুন শ্রেণীর জমিদার এবং শহরে মধ্যবিত্তের উদ্ভব হল । সামন্ত অভিজাতদের রাহুগ্রন্ত দশার মাপে এদের ক্ষমতা প্রথমদিকে খুবই বেড়ে গেল।

এদেরকে বলা যায় "ইনটেলেজেনসিয়া"। ইংরাজিতে দৃটি শব্দ আছে। তার একটি হল "ইনটালেকচ্য়াল"—বাংলা করা হয়েছে "বৃদ্ধিজীবী"। "ইনটেলেঞ্জেনসিয়া"র বাংলা নেই ৷ শব্দটি আসলে রুশী ৷ ১৯শ শতকে যাঁরা পিছিয়ে পড়া রুশদেশের পশ্চিম ইউরোপের আদলে প্রতীচাকরণ এবং আধুনিকীকরণ চেয়েছিলেন, তাঁদের "ইনটেলেজেনসিয়া" বলা হতো। এখন সমাজবিজ্ঞানীরা শব্দটাকে সেইসব ক্ষেত্রে বাবহার করেন যেখানে ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে ব্যক্তিমানদে পশ্চিমী এবং অপশ্চিমী সাংস্কৃতির মূলাবোধের সংঘাত তাদের রোঝাতে হয়। ইনটেলেজেনসিয়ার ভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে (স্টাডিজ ইন হিস্টি গ্রন্থে) টয়েনবী বলেছেন : "এক শ্রেণীর মধ্যস্থ যাঁরা অনুপ্রবেশকারী সভাতার কারবারের কায়দাকানুন রপ্ত করেছে" ("এ ক্লাস অব লিয়াস অফিসারস হু হ্যাড লারণ্ট দা ট্রিকস অন ইনট্রিউভ সিভিলাইসেনস ট্রেড")। উপনিবেশিক পর্বে শিল্পসংস্কৃতির গতিপ্রকৃতি বুঝতে গেলে "ইনটেলেজেনসিয়ার" মানসবিবর্তন বুঝে নিতে হবে। এই পটভূমিতে না দেখলে নন্দলালের ব্যক্তিত্ব এবং সৃষ্টির বৈশিষ্টা ধরা পড়বে না।





II O II

পশ্চিমী ধাকায় ভারতীয় মনে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল। প্রথমে বাস্তত শ্রেণী, বিদেশী বণিকদের আগমন বৈষয়িক স্বার্থেই বিধাতার শীর্বাদ বলে মেনে নিলেও, নিজেদের ভূমিকা সম্বন্ধে একটা চাপা সন্দেহ ঘণা ছিল । বিশেষত ধর্মীয় বোধের দিক দিয়ে স্লেচ্ছ সংসর্গ বাইরে এবং দয়েও জটি**লতা সৃষ্টি করত। মনের ভেতর পুরাতন সংস্কার** এবং নতুন ল্যবোধের টানাপোড়েন শুরু হয়ে যেত। বিদেশী সংস্পর্লে আসার ফলে, াদের জীবনযাপন, শিক্ষাদীক্ষা, সামাজিক সুবিচার সম্বন্ধে ধারণা, মাইন-কানুন এবং ন্যায়বোধ সম্বন্ধে মতাদর্শ নানাভাবে নতুন শ্রেণীর মধ্যে াংক্রামিত হতে লাগল। অন্যদিকে ইংরাজের শোষণের চেহারাটা ক্রমে হতদিনে নশ্মভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এদিকে যন্ত্রবিপ্লবের পর বাণিজ্ঞাক নানা বিধিনিষেধ এদেশের মানুষকে মেনে নিতে হচ্ছে। দৈনন্দিন জীবনেও অত্যাচার অবিচার মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে। বৈষয়িক ভাগ বাঁটোয়ারার ক্ষেত্রেও ইংরাজ যেন আর আগের মতো দরাজ নয়। গোলামি এবং অনুকরণের ফলে নতুন শ্রেণীকে হীর্নমনাতায় পেয়ে বসলো। পরিস্থিতির জটিলতা এবং নিজেদের আচরণ সম্বন্ধে দ্বিধান্বন্দই এদের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নেত্ত্বের দিকে ঠেলে দিতে লাগল। "বিধাতার আশীবদি" বলে যাদের প্রথমে মনে হয়েছিল পরে তাদের "বিধাতার অভিশাপ" বলে মনে इन ।

#### ા રા

নন্দলাল বসুর চরিত ও মানস বোঝার জন্য একে একে ১৯শ শতকের তৈরী দুটি পুরাণকল্প (মিথ্) এবং ইংরাজ আসার ফলে ভারতীয় শিল্পকর্লার দুর্দশার আলোচনা করে নেওয়া হয়তো এইবার প্রয়োজন পড়বে।

প্রথমে দৃটি পুরাণকক্ষের কথাই ধরা যাক। পশ্চিমের সর্বনাশা ধারু। সামলাবার জন্য এই দুটির প্রয়োজন পড়েছিল। অন্য অনেক কিছুর মতোই । এর একটির নাম দেওয়া যেতে পারে "প্রাচীন ভারতের স্বর্ণযুগ" এবং দ্বিতীয়টির "ভারতীয় আধ্যাদ্মিকতার শ্রেষ্ঠত্ব" । ঔপনিবেশিক পর্বের দ্বিতীয়ার্ধে অর্থাৎ প্রায় গোটা ১৯শ শতক থেকে স্বাধীনতালাভ করা পর্যন্ত, কিছু ইউরোপীয় পণ্ডিত এবং ভারতীয় পণ্ডিতদের সন্মিলিত উদ্যোগে এগুলি প্রচলিত হয় ৷ ভারতীয় মনীবীদের রচনায়, নেতাদের বক্তায় এবং সাধারণ মানুষের বিশ্বাসে পুরাণকল্প দৃটি সহজভাবে মিশে গিয়েছিল।

मृश्च खाळाजाणिमात्न এই পুরাণকল্পছয়ের প্রয়োজন নিশ্চয়ই ছিল। পুরাণকল্প আখাত করে অবশ্য রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কষ্টিপাথরে এইগুলির সত্যাসত্য নির্দেশ করতে চাইছি না। আঙ্গিকগত मिक मिर्ग এগুनि পুরাণের পর্যায়ে পড়ে कि-ना তাও যাচাই করার কোনো ইচ্ছাই আমার নেই। এই সময়কার মানুষ পিতৃপুরুষের গৌরবময় কৃতিত্ব সম্বন্ধে তাঁদের প্রত্যয় এইভাবে সাজিয়ে নিয়ে সমবেতভাবে অধ্যাদ্ম সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন। পুরাতনী স্বর্ণযুগ, শুধু তৎকালীন অধঃপতিত অবস্থার তুলনায় নয়, কিন্তু ইউরোপের অতীতের তুলনায়ও। এই মুদ্রার উলটো পিঠ হল—ভারতবাসী আধ্যাদ্মিক এবং ইউরোপ বক্তুবাদী, অর্থাৎ নৈতিক বিচারে ওরা ঘোর তামসিক। এমন বিশ্বাসের একটা ঐতিহাসিক কারণ ছিল। যন্ত্রবিপ্লবের পর ওদের মুত উন্নতি এদেশের শঙ্কার কারণ হয়ে উঠেছিল। পিছিয়ে পড়া অবস্থাটা যেন भाजान्डिन !

পরাজিতের হীনমন্যতার অন্ধকার গুহায় এই প্রতায় আশার মশাল জেলেছিল। বিশেষত বিদেশী শাসক এবং ধর্মপ্রচারকরা যুগাভাবে অনবরত ভারতীয় সভাতার তীব্র সমালোচনার বিষ তীর হানছিলেন। পাশাপাশি সাহেব ভারততত্ত্ববিদ ভারতীয় ভাষা সংস্কৃতির গবেষণা করে সনাতন ভারতের চিত্র <mark>আঁকছিলেন নিপূণভাবে। এশিয়াটিক সোসাইটি</mark> স্থাপনের পর প্রাচাবিদ্যা গবেষণা এবং প্রচারের ফলে আত্মানির ওপর প্রালেপের মতো কাঞ্জ হল । সদার পানিক্করের ভাষায় "১৮শ **শতাব্দীর** েশসে জাতীয় আত্মসম্মান যখন ধূলায় লুটিয়ে পড়েছে তখন ভারতীয় সাহিত্য ইউরোপের মনীবীর পঞ্চমুথ প্রশাসো পেল। শুজুবার সেই প্রথম করস্পর্শে যেন বেদনা অনেকখানি প্রশমিত হল।" (এ সারভে অব ইণ্ডিয়ান হিন্ত্রী, বোম্বাই ১৯৫৪)। তরুণ গ্যায়টের শকুন্তলা প্রশক্তিতে এবং আমাদের মহোল্লাস এই আলোকেই দেখতে হবে।

মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তিম দশার বিশৃত্বলার ছাপ স্বভাবত শিল্পকলার ওপরও পড়ল। ১৮শ শতক থেকে মুঘল, রাজপুত পাহাড়ী কলমের অবনতি ঘটতে লাগল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আগ্রাসী নীতির ফলে রাজা এবং নবাবী দরবারের শিল্পীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগলেন। দরবারের বদান্যতায় শিল্পীরা অনেক জায়গায় নিষ্কর ভূমি ভোগদখল করতেন। ইংরাজ আমলে সেসব সৃখ সুবিধা থেকে তাঁরা ক্রমাগত বঞ্চিত হতে থাকলেন। দরবারী চিত্রশালা বন্ধ হতে থাকায় তাঁরা ক্রমে বৃত্তিচ্যুত হতে থাকলেন। বিপদের ওপর বিপদ। ভাগ্যান্তেষী বিদেশী শিল্পীরা দলে দলে ভারতে আসতে শুরু করলেন। এদের প্রথাগত বাস্তবরীতির কাজ অবক্ষয়িষ্ণু সামন্ত এবং অভিজ্ঞাত শ্রেণীর মনোহরণ করতে লাগল। সেইজন্যে স্থানীয় চিত্রকরদের মনে নিজেদের অসামান্য দক্ষতার সম্বন্ধে সন্দেহ জাগতে লাগল। তাঁদের আত্মবিশ্বাস উলে গেল। তাঁরা মিশ্ররীতিতে শারীরবিদ্যাসম্মত কাজ করতে লাগলেন। তার ফল খুব ভাল হল না।

ছিন্নমূল দরবারী চিত্রকরদের দুরবস্থার এক করুণ বর্ণনা আছে এমিলি ইডেনের দেখায়। সন ১৮৩৬। "বালিগঞ্জে বেড়াতে গেছি আমরা। হঠাৎ রাস্তায় একটা পর্ণ কৃটির চোখে পড়ল নারকেল গাছের ভেতর। দরজায় ঝোলানো সাইনবোর্ডে লেখা—'পির বকস, অণুচিত্র আঁকিয়ে'। আমি আর জর্জ (ওঁর ভাই লর্ড অকল্যাণ্ড) একটু অবাক হলাম। আলো হাওয়া তো টোকে না এই পর্ণকৃটিরে। এর মধ্যে কি যেন কেমন অণুচিত্র আঁকেন পির বক্স। দেহরক্ষীদের ছাউনির পালে ছিল ওর কুঁড়ে। আমরা চলে আসার পর দেহরক্ষীদের জনৈক অধিনায়ক ঢুকলেন সেখানে। ওঁর সুন্দর একটা প্রতিকৃতি আঁকলেন পির বক্স্। একটু আড়ষ্ট হয়তো। কিন্তু শেষ কাজটুকু বেশ।"

কলকাতায় দুঃস্থ দরবারী শিল্পী ছিলেন আরও কেউ কেউ। তাঁরা জলের দরে ফিরকা চিত্র ফেরি করতেন। এগুলি পিকচার পোস্টকার্ডের মতো। অত্রের ওপর ফাঁকা এদেশের নানা বৃত্তির মানুষ, দৃশ্য এবং উৎসবের ছবি। কড়েয়ায় থাকতেন এমনই এক চিত্রকর সৈয়দ মহন্মদ আমীর । ফেনি পার্কস তাঁর "ওয়ানডারইং অফ এ পিলগ্রিম ইন সারচ অব দা পিকচারেস্প"-এ এর ছবি ব্যবহার করেছেন।

পরিব্রাজক সাহেব শিল্পীরা ক্যামেরা আবিষ্কারের আগে ছবিকে চাক্ষ্বী निश्त कार्ष्ण माशिराहिस्मन । अ त्रव हितत नाम्मनिक कारना मूना सिह, ঐতিহাসিক মৃদ্য যদিওবা থেকে থাকে। শিল্পকলার ইতিহাসে এদের কারো নাম ওঠেনি। সাহেব শিল্পীদের প্রভাবে এখানকার পৃষ্ঠপোষকদের রুচি পালটে গেল। নিদারুণ ক্ষতি হল এদেশের শিল্পীদের।

শিল্পকলার যথন এমন দুদিন তখন বোদ্বাই এবং কলকাতায় আট স্কুলের প্রতিষ্ঠা হল । সময়টা হল ১৯শ শতক ।

#### n 8 n

১৯০৫ সালের ১৫ই অগাস্ট অবনীস্ত্রনাথ সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ে যোগদান করলেন। ভারতশিল্পের দৈনাদশা তখনও ঘোচেনি। বয়স তখন তীর বছর চৌত্রিশ। বঙ্গভঙ্গের সময়। ঔপনিবেশিক মোহ নির্মোক ছেড়ে তখন সব কিছুকে নতুন দৃষ্টিতে বিচার করা শুরু হয়েছে। প্রতীচ্যকরণ এবং আধুনিকীকরণ আলাদা করে আর দেখা হচ্ছে না স্বভাবতই। এসব বির্তকের ছায়া পড়ল শিল্পকলার অঙ্গিনায়।

শিক্ষকলা ভারতীয় নবজাগরণের শেষ শিবপুষ্প । এর জনকের মর্যাদা অবনীন্দ্রনাথের প্রাপা এ-বিষয় কারোই অমত নেই। হ্যাভেলের সঙ্গে আলাপের আগেই শিল্পী হিসাবে তিনি কিঞ্চিৎ খ্যাতিলাভ করেছেন। হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেবেন এই প্রতিশ্রতি দিয়ে ডেকে আনেন । <mark>অবনীন্দ্রনাথ যোগদানের আগেই হ্যাভেল "স্টু</mark>ডিও' পত্রিকায় তাঁর বিষয় প্রবন্ধ লেখেন। দুজনই পরস্পরের গুণমুগ্ধ ছিলেন। "জোড়াসাঁকোর ধারে" গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ হ্যাভেলকে "গুরু" বলেছেন। 🕏 পক্ষান্তরে হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথকে "সহযোগী" বলেছেন। দুজনের ছু সাহচর্যে দুব্ধনেই সম্ভবত উপকৃত হয়েছিলেন। অবনীন্দ্রনাথকে হ্যাভেল 🗜 ভারতশিল্পের ইতিহাস এবং তাত্ত্বিক দিক কিছু শিখিয়ে থাকবেন। 🖥 অনাদিকে হ্যাভেলের পুথিপড়া বিদ্যা অবনীন্দ্রনাথের সংস্পর্লে বাস্তবের মাটি পেয়েছিল।

এর কিছু পরে নন্দলাল এসে বিদ্যালয়ে ভর্তি হন।

সরকারী চারুকলা বিদ্যালয় (যা পরে মহাবিদ্যালয় হয়) গত শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্থাপিত হয়। প্রথমে কারিগরী নকশা আঁকা শেখানোর জনা গড়ে উঠেছিল। ক্রমে এদেশে শিল্পকলা শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র হিসাবে এর পরিচিতিলাভের ইতিহাস দীর্ঘ। সরকারী অধিগ্রহণের পর অধ্যক্ষ এইচ এইচ লকের যত্ন এবং চেষ্টায় ইন্ধুলটির সুনাম হয়। লক বিশ্বাস করতেন ভারতীয় জীবন এবং শিল্পকলার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে ছাত্রদের শেখাতে হবে। দেশজ পরম্পরায় সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটুক এটা তিনি চেয়েছিলেন।

হ্যাতেল কিন্তু লকের তুলনায় ছিলেন গোঁড়া। তিনি মনে করতেন "ভারতীয় শিক্ষকলার মূলে রয়েছে আধ্যাদ্মিক অন্তর্গষ্টির শক্তি" এবং সমকালীন ভারতীয় কাজ থেকে "প্রতীচ্যের বাজারে বক্তবাদ"..."প্রতীচ্যোর বিষ" শুষে নিতে হবে (দ্রঃ বেসিস ফর ইণ্ডাট্রিয়াল রিভাইবেল ইন ইণ্ডিয়া,



মাদ্রাজ ১৯১২)। স্বাদেশিকতার জোয়ারের সময় পূর্বে আলোচিত পুরাণকল্পের সঙ্গে হ্যাভেলের মত খাপে খাপে মিলে গেল। ইংরাজের সঙ্গে মোহভঙ্গের সেই যুগে এমন সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

প্রতিপক্ষের কিছু তা মনে হয়নি। হ্যাভেল যখন ভারতীয় ঐতিহ্যের ওপর জার দিয়ে শিক্ষাক্রমে অদল বদল করলেন, তখন ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বেধে গেল। নিয়মানুবর্তিতা এবং অশিষ্ট আচরণের জন্য কর্তৃপক্ষ কঠোর বাবস্থা নেবার কথা ভাবছেন। তখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর রণদাপ্রসাদ গুপ্তের নেতৃত্বে একদল ছাত্র বছবাজারে একটা ইম্বুল করলেন। ১৮৯৭ ভিকটোরিয়ার হীরক জয়ন্তীর বছর বলে ইম্বুলটার নাম হল "জুবিলি আট আকাদমি। ইম্বুলটা কলকাতার কিছু বিদক্ষ এবং গ্রুতিজ্ঞাত শ্রেণীর সমর্থন পেল। এমন কি কলকাতার পৌর প্রতিষ্ঠানের দ্বি অনুদান পেতেও অসুবিধা হল না। কুড়ি বছর বেশ ভালভাবেই ছি তলছিল। তারপর উঠে যায়।



হ্যাভেলের শিক্ষাক্রম সরকারী অনুমোদন পেলেও, শুধু ছাত্রদের তরফ থেকে নয়, সমাজের নানা কোণ থেকেই এ বিষয় তাঁকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। সূতরাং অবনীন্দ্রনাথকে উপাধ্যক্ষ করে আনার পেছনে হ্যাভেলের কিছু স্বার্থ ছিল এমন অনুমান করা হয়তো যেতে পারে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির ছেলে। ভারতীয় পদ্ধতিতে কিছু কাজ করে ইতিমধ্যে সামানা খাতি পেয়েছেন। দরখান্তে তিনি "দ্বারকানাথের বংশধর" বলে নিজের উল্লেখ করেছেন। শিক্ষাদপ্তর এবং সাধারণ-উভয়ই অবনীন্দ্রনাথের যোগদানে আশ্বস্থ হয়েছিলেন নিশ্চমই।

অনা দৃষ্টিতে অবশা মনে হয়, হ্যাভেলের একদেশদর্শিতার ফল সবটাই শুভ হয়নি। কারো যেমন অমিত্রাক্ষর ছন্দ, বা চর্তৃদশপদাবলী বা বীব্যাবাঞ্চক পরকারা বা গদো যেমন উপন্যাসের আঙ্গিক গহীত হওয়ার ক্ষেত্রে আপত্তি ওঠেনি, বা উঠলেও টেকেনি, বিদেশী প্রভাবিত ভাবধারা বলে কেউ কদা ছোঁড়েনি, শিল্পকলার ক্ষেত্রে তার বিপরীত হয়েছে। হবার কারণ এক্ষেত্রে তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারকারীর মধ্যে একটা ভেদ ছিল। উপরম্ভ ভারতীয় আধুনিক শিল্পকলা কি রূপ নেবে তার ফতোয়া যাঁরা জারি করছিলেন তাঁদেব অধিকাংশ সাহেব বা মেম। সৌভাগ্যক্রমে. বাশ্মীকি, ব্যাস বা কালিদাসের মতো করে ভারতীয় ঐতিহো কাবা এবং সাহিত্য রচনা করতে হবে, কোনো ক্যানিংহাম, গ্রিফিথস, ফারগুসান. হ্যাভেল বা নিবেদিতার এমন আদেশ হয়নি । হলে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বন্ধিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ কি সে-নির্দেশ মানতেন ? এর পরও কিন্তু সবিনয়ে স্বীকার করব এইসব শিল্পকলা বিশেষজ্ঞ প্রাচাতত্ববিদের জনোই ভারতীয় সংস্কৃতির এই বিস্মৃত এবং অজ্ঞাত দিকটা পুনরাবিষ্কৃত হয়। প্রতীচা সারস্বত সমাজের দৃষ্টিও তাঁরা এদিকে ফেরাতে পেরেধিলেন। ভারতীয় শিল্পকলা গ্রীস এবং রোমের সমতৃল বলে আমাদের চিরঋণী করেছেন, একথা বলার পরও বলব, তাঁরা পাশ্চান্তা শিল্পরীতি শেখার বিপক্ষে রায় দিয়ে ভুল করেছিলেন। হ্যাভেল যেমন। পাশ্চান্ত্যের শিল্পরীতি বলতে যদি বোঝায় —বিলাতের রাজকী য় মহাবিদ্যালয় রয়েল আকাদমি মার্কা প্রথাসিদ্ধ পদ্ধতি তাহলে কোনো আপত্তি থাকে না। কিন্তু হ্যাভেল যখন অধ্যক্ষ হন, ইউরোপে তখন রেনেসাস পরবর্তী প্রথাসর্বস্ব রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলছে। প্রতিচ্ছায়াবাদ (ইমপ্রেসেনিজাম)-এর পরবর্তী আন্দোলনগুলির সময়।



্যাভেল দ্বৈপায়ন সংকীর্ণতার জনা পাশ্চান্তা মহাদেশিক ঐতিহ্যের খবর নানতেন না । (রাখতেন রবীন্দ্রনাথ) । হ্যাভেল সংস্কারের যে পতাকা গাদেশিকতার সময় তৃলে ফেললেন, তা সিদ্ধুবাদের বোঝার মতো ভারী । মফালীন শিল্পকলার ঐতিহ্যের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পকলার অনুসন্ধানের মল তিনি নির্দেশ করতে পারেননি । সাদৃশা যে একমাত্র এবং শেষ সত্য য়ে, ক্যামেরা আবিষ্কারের পর পাশ্চান্তার শিল্পারাও একথা বুঝে ফেলে, বর্কালের মানব-শিল্পকলার পরম্পরাকে অঙ্গীকার করে নির্ঘেছিলেন্ গ্রাভেল এই বার্তা দিতে পারেননি । তার খেসারত বছকাল ধরে শিল্পাদেব দতে হয়েছে।

হ্যাভেলের জেদ এবং দ্রদৃষ্টির অভাবে, ভারতীয় এবং পাশ্চান্তা শল্পরীতির শিক্ষার কার্যক্রম, সেই থেকে ভিন্ন হয়ে গেল। এখনও এই গীতিকে আলাদা করে সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয় শেখানো হয়। গাধারণের মধ্যে এখনও তথাকথিত ভারতীয় রীতির কদর কিঞ্জিৎ মধিক। পক্ষান্তরে শিল্পীদের মধ্যে এই অতি ব্যবহারে অধুনা জীর্ণ রীতিকে মবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখাই ইদানীংকার দন্তর।

ভারতীয় শিল্পকলার সম্পদ এবং ঐতিহ্যের দিকে পথনিদেশ করে 

য়াভেল যেমন আমাদের নিঃসীম কৃতজ্ঞতার কারণ হয়েছেন, তেমনি 

মাবার এই ঐতিহ্যের সঙ্গে সমকালীন বোধের সেতৃবন্ধ রচনা করতে 

নযেধ করে সাধারণ মাপের বহু শিল্পীর অশেষ ক্ষতি করেছেন। 

য়াদেশিকতার সেই পর্বের দৃষ্টিভঙ্গীর সংকীণতার জনা তাঁর নির্দেশ পরম 

মাদরের বলে ধরা হয়েছে। সেই থেকে ভারতীয় শিল্পী সমাজ স্পষ্টত দৃষ্ট 
লে ভাগ হয়ে গেলেন। এদের মতান্তর পরে মনান্তরে পরিণত হল। দুষ্ট 
শ্বিরের মসীযৃদ্ধ এবং সংঘাত ক্রমে বৃদ্ধি পেল। স্বাধীনতার আগে যাঁরা 

ক্রিন্ত হতেন তারা নিন্দিত হলেন এবং যাঁরা ধিকৃত হতেন তাঁরা স্বীকৃতি 
প্রেন্ন। কিন্তু এসবের তো আসলে কোনো প্রয়োজন ছিল না।

শুধ দুজনের ভাগমুতি নিদ্ধলন্ধ বইল। তাঁরা দুজন গুরু-শিষা মবনীন্দ্রনাথ এবং নন্দলাল। অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত নবা ভারতীয় কলম (যা বঙ্গল স্কুল বা বাংলা কলম নামে পরিচিত) সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উঠেছে। দুখা দিয়েছে সংশ্য়। কিন্তু উদেব দুজনের ঔজ্জ্বলা স্লান হয়নি।

#### n a n

নন্দলালের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তিনি প্রথম থেকে ছর করেছিলেন শিল্পী হবেন । প্রবেশিকা উত্তীণ হবার পর এফ. এ ধরীক্ষা পড়া শেষ না করে ছবি একে গেলেন । তুতো ভাই অতুল মিত্র হখন সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ের ছাত্র । এর কাছেই বিলিতী রীতির ছবি মীকায় নন্দলালের হাতে থড়ি । নন্দলাল তখন র্যাফেলের মেডোনার ফল করছেন । "মহান্দেহা" সাকছেন রবি বর্মার চঙ়ে । এইসময় মবনীন্দ্রনাথের "বন্ধ্রমুক্ত" এবং "বৃদ্ধ ও সূজাতা" দেখে, তিনি অভিভূত নে । আট ইন্ধুলের আরেক ছাত্র এব বন্ধু সতোন বটবাালের সঙ্গে তিনি মবনীন্দ্রনাথের লাছে যান । "মহান্দ্রেতা" বাদে তাঁর ইউরোপীয় ছবির কক্ষগুলো হ্যাভেলের তেমন পছন্দ হয়নি । তবে পরীক্ষায় বসার অনুমতি পলেন তিনি । পাটনাই কলমচী লালে ঈশ্বরীপ্রসাদ ছিলেন পরীক্ষক । নন্দলালের "গণেশ" দেখে তিনি খুব খুশি । প্রধান শিক্ষক হরিনারায়নাথের এবং ঈশ্বরীপ্রসাদের কাছে তালিম নিয়ে তিনি এলেন অবনীন্দ্রনাথের গাছে । কিছু সময় অবনীন্দ্রনাথের কাছে একা শিখতেন । তারপর সতীর্থ যে এলেন সমরেন্দ্র গুপু, ক্ষিতীন মন্ধ্রমন্ত্র, শৈলেন দে এবং অন্য

নন্দলালের সেই সময়কার ছবি বা সহপাঠীদের কান্ধ্য দেখলে অনেকের একট্ট অবাক লাগে। নন্দলালের সেইসময়কার ছবি "সিদ্ধার্থ ও আহত রোল" (১৯০৬) বা "সতী" বা "সতীর দেহত্যাগ" (১৯০৭) সম্বন্ধে প্রশ্ন ঠঠতে পারে, ওঠেও, প্রত্ন পৌরানিক বিষয়ে সেই সময়কার শিল্পীরা ছবি একেছেন কেন ? যাঁরা ছবি বোঝেন না এমন বৃদ্ধিজীবী থেকে ডঃ অরবিন্দ পাদ্দারের মতো পণ্ডিত ("আয়ডেনটিট: কনসাসনেশ এণ্ড দা বেঙ্গল স্কুল মব আর্ট" নিবন্ধটি "রেনেসোনস ইন বেঙ্গল" গ্রন্থে দ্রষ্টবা, নয়াদিল্লি ১৯৭৭) এই প্রশ্নের অতি তরল এবং সরল উত্তর দেবার চেষ্টা করেন। গ্রন্থ ভূলেছেন এরা সমসাময়িক প্রসঙ্গ নিয়ে ছবি আকৈননি কেন শিল্পীরা ? এদের প্রথম ভূলটা হল— এরা ছবিকে চিত্র হিসাবে ভাবছেন না, সচিত্র ইসাবে ভাবছেন। কিন্তু আখ্যানমূলক ছবির বিচারও "বিষয়" দিয়ে হর

না। ভারতীয় পদ্ধতিতে বিচারে বসলে বড়ঙ্গ প্রয়োগ করতে পারতেন। পাশ্চান্তা রীতিতে আবার অন্ধন, কাঠামো, নির্মিতি, রচনা, বর্ণবালাপ, বুনোট এবং কল্পনাশক্তি মিলিয়ে দেখতে পারতেন। বিরোধীয় নবজাগরণ এবং পরবর্তী যুগে, মানবিকতাবাদী শিল্পীরা, গ্রীপীয়, লোমশ্ব, ইন্থদী এবং খ্রীষ্ট পুরাণ অবলম্বন করে অজন্র এবং অসংখা ছবি একেনেন। ছবির মধ্যে বোতিটেলির "ভিনাসের জন্ম" এবং খ্রুজিয় মধ্যে মিকানজ্যোলের "পিয়েতা" এরা পৌরানিক বিষয় বলে মাক্ট করে দেবন। একট্ট লক্ষা করলেই দেখা যাবে "সিদ্ধার্থ ও আহত মরাল" এবং "পিয়েতা" -র বিষয়ের মিল আছে। সূত্রাং বিষয় নয়, এসব ক্ষেত্রে শিত্তি পরণ হচ্ছে কি-না সেটাই বিচার্য।

এই প্রসঙ্গে অনা একটি অভিযোগ হল-যা আমার মতে আরও মারাত্মক-ভারতপ্রেমী সাহেবদের মন যোগাতে ছবি আঁকা **হড়ো**। **নবা** ভারতীয় কলমের আন্দোলনের পেছনে ওদের অবদান বীকার করে নিয়েও বলতে হবে, তা কিন্ত হতো না। ওরিয়েন্টাল **আট লোসাইটির** কর্মসমিতিতে লর্ড কিচনার, লর্ড কারমাইকেল, রোণালডাস প্রমুখের নাম প্রমাণ করে যে ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল প্রেমবি**ছেষ মেলানো**। কোনো কাজে ওদের অনুমোদন এবং পৃষ্ঠপোষণা দেশবাসীদের সপ্রশংসদৃষ্টি এবং সমর্থন আদায়ের জনা প্রয়োজন পড়তো। ঐপনিবেশিক পরিস্থিতি বিচিত্র এবং অন্তত ছিল। **গণামেন্দ্রনাথ** লাটসাহেবের সঙ্গে নৈশভোজ সেরে বিপ্লবীদের অর্থ এবং আত্র অকপণভাবে সাহাযা করতেন। এই বিচিত্ৰ **মানসিকভা** ইনটেলিজেনসিয়ার এই দ্বিখণ্ডিত ব্যক্তিসন্তার স্ববৈপরীতা **সটিলভা, না** বুঝলে সেই আমলকে বোঝা যায় না । ইংরাজের কথা তুললে **জাপানীদের** প্রভাবের প্রসঙ্গ তুলতে হয়। হ্যাভেলের পাশেই আছেন ওকাকুরা। অবনীন্দ্রনাথের ধৌতরীতির ছবি জাপানী এবং ইংরাজ জ**লমং-এর মধ্যে** প্রায় সফল দৌতা। বিষয়গুলি পুরাণ, ইতিহাস এবং কিং**বদন্তী থেকে** নেওয়া । এর পেছনে ভারতপ্রেমী প্রাচাতস্থবিদ এবং পর্বা**লোচিত আবর্ত** আছে। অনদিকে গাঁ **গ্রঞ্জের মানুষের যে ধ্যান এবং কল্পনা** জগৎ-মহাকাবা, পুরাণ, চৈতনালীলা, দেবদেবী, ব্রতকথা, যাক্রা, কথকতা, পূজাপার্বণ মিলিয়ে-তা কিন্তু নন্দলাল এবং অন্তত ক্ষিতীন্দ্রনা**থ মন্ত্রমদারেশ্ব** ছবিতে ছিল । এরই এক পরিশ্রত রূপকল্প নবারীতির ছবিতে এ**লেছিল** । এগুলো "সাহেবভজা" বলা সূতরাং খণ্ডিত ইতিহাসবোধের লব্দণ ছাড়া কিছু নয়। অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে তাঁর শিষামণ্ডলী ভা**রতীয় ক্লচিয়** পরিবর্তন এনেছিলেন। ছাত্ররা লাক্ষ্ণৌ, লাহোর, সিংহল-দুর **দুর প্রাত্তে** সেই বাতা নিয়ে গিয়েছিলেন। পরবতীকালে নন্দলালের **ছাত্ররা ঠিক** একইভাবে ছড়িয়ে পড়েন। নবারীতি যেন কাাটালিটিক এক্লেন্ট। দখল বা খামিরের মতো ভারতীয় সমকালীন শিল্পকলায় রসায়নের **কাভ করেছে।** 

ঐতিহাসিক ভূমিকা বাদেও, প্রশ্ন উঠতে পারে নবা রীতি**র এসব ছবি** শিষ্কবিচারে কেমন ? সবসময় বনাার পলির সঙ্গে আব**র্জনা আনে।** প্রতিমাকল্প, চিত্রাদর্শ, রূপবন্ধ অনুসন্ধানের সঙ্গে অনেকরকম **সংকীর্ণ গতী** কটা হচ্ছিল। এরই ভেতর থেকে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, **ক্ষিতীন্দ্রনাথ** ছাড়াও একেবারে ভিন্নধর্মী ছবি নিয়ে বেরিয়ে এলেন গগনেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ এবং সহস্কদক্ষ সুনয়নী দেবী। এরা যেন আন্দোলনের সঙ্গী, সহযাত্রী, সহযোগী।

আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চারিত হ্বার সঙ্গে সঙ্গে নতুন **প্রতিভার** আবিভবি হল। বিনােদবিহারী এবং রামকিংকর এই রাগবিন্তারের **দুভলর** পর্বের শিল্পী। যেখানেই শিল্পী,বান্তিত্ব নিয়ে, ঋজুভঙ্গীতে **পাঁড়িরেছেন** সেখানেই আন্দোলন বাঁক নিয়েছে, শিল্পকৃতির বিচারে উ**ত্তরণ ঘটেছে।** যেখানে শুধু নিয়ুমনিষ্ঠ আচার-বিচার সংস্কার এবং নিষেধের বেড়া ভোলা হয়েছে, ঐতিহাকে অচলায়তন ভাবা হয়েছে, সেখানেই সেই প্রশ্নাস হলেছে দুর্বল, অনুকরণমাত্র, জড়, মৃতবৎসপ্রসবত্লা।

#### ા ૭ ૫

নন্দপাল বসু, তাঁর গুরু অবনীস্ত্রনাথের মডোই ক্রমাগত **নিজের গঙী** থেকে বেরিয়ে এসেছেন। ঘটনাচক্রে নিজেকে নতুন করে নে**বার সুখোল এ**সেছে। রূপবন্ধ, প্রতিমাকল্প, করণকৌশল নিয়ে ক্রমা**গত পর্মীখা রু** করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাকে ধরার জনা দেশের শিল্পতী**র্যে পুরোছেন। ১**১৯০৮ সালে "সতী" এবং "সতীর দেহত্যাগে"-র জনা ওরি**রেডাল আটি টি** 



সোসাইটর পাঁচশ টাকা পুরস্কার পাবার পর অর্ধেন্দ্রকুমারকৈ সঙ্গে করে দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যান। ১৯০৯ সালে লেডি হ্যারিংহামের জনা অজন্তার চিত্রাবলীর নকল করার জনা অসিত হালদার ভেঙ্কটাগ্লার সঙ্গে যান। এমনি করে সারাজীবন কখনো যাছেন বাঘগুছায় ছবির প্রতিচিত্র করতে কখনো ঘরছেন সিংহলের শিগিরিয়ায় । রাজণীর বা নালন্দা পরী এবং কোণার্ক। কখনো ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে চলেছেন বাশবেডের হংসেম্বরী মন্দিরে। একদিকে ঐতিহার স্বরূপ বোঝার চেষ্টা, অনাদিকে বীরভূমের ওধু নয়, ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের গাছপালা, মানুষজন, ঋতুরঙ্গ তিনি আসন্তি নিয়ে দেখেছেন, একেছেন, কবির নিমন্ত্রণে মুকুল দেকে নিয়ে গেছেন পদ্মার বোটে। এমন কি কবির সঙ্গে চীন জাপানে।

শুধু উগ্র স্বাদেকিতার জনা যাননি ইউরোপে।

তেমনি শিখেছেন ছাত্রের মতো। পদ্মার বোটে থাকার সময় তিনি দেখলেন কবির দর্শনপ্রার্থী প্রজাদের ছবি ধ্রপদী পদ্ধতিতে ধরা যাছে না. তখন মুকুল দে-র কাছে বিলিতী রীতির দ্রুত স্কেচ আঁকা শিখেছেন। জয়পুরী পদ্ধের কারিগর আনিয়ে ভিত্তিচিত্রের কাজ ছাত্রদের শেখাবার সময়, নিজে যোগানদারের মতো জিনিসপত্র আগিয়ে দিচ্ছেন। তার বিরক্তি গালাগালি সহা করছেন। বহু পরে সে বেচারা যখন জানলে তার যোগানদার আসলে মাস্টার সাহেব, তখন তার অবস্থা শোচনীয়। জাপানী শিল্পীদের কাছে কলকাতায় কাজ শিখেছেন। আবার চীন জাপান ঘরতে গিয়ে শিল্পীদের কাছে অতিথি হয়েছেন। কাজ শিখেছেন। তাত্ত্বিক দিকটাও রবীন্দ্রনাথ এবং তার অতিথি অভ্যাগত ও শান্তিনিকেতনের মনীবীদের কাছে শিখেছেন শুনে শুনে । স্টেলা ক্রেমরিশ এসে বক্ততা দিয়েছেন সমকালীন ইউরোপীয় শিল্পকলার ওপর। সতরাং ভেতর কপাট বা বহির্দ্যার ভেজিয়ে রাখার সুযোগ পাননি। ক্রমাগত বদল হয়েছে তাঁর মননের। পরস্পরার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আত্মপরীক্ষা করেছেন। শান্তিনিকেতন আসার পর ধোয়া রীতিতে ছবি আঁকা প্রায় ছেডে দিলেন। অবন্ধ এবং স্বন্ধ জলরং, টেম্পেরা, জয়পুরী পচ্চের কাজ এবং ইতালীয় ফ্রেক্সের রীতি, চীনা জাপানী লেখনরেখার ঝলকানি এবং দোয়াতে চোবানোর পর কালো টানের পিচ্ছিল গতি ক্রমশ ঝাপসা হয়ে প্রায় ধুসর মজা তৈরী করে সেইসব খেলা-জানতেন তিনি। বর্ণের জেলা থাকলেও. চাপিয়ে বা ছোপ ছুপিয়ে রঙ লাগাতেন, কখনো সমতল করে লাগাতেন, কখনো ক্রম নিয়ে, বর্ণের বিরোধ এবং সামঞ্জসা নিয়ে ছোট ছোট সৃক্ষ কাজ করে গেছেন অক্লান্ত। স্বল্প রঙে কাজ করতেন। অবনীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় রীতিতে প্রশিক্ষিত হয়ে ভারতীয় অণুচিত্র (মিনিয়েচার)-এর জগতে নিজস্ব কল্পনার মুক্তি দিয়েছিলেন, নন্দলাল তেমনি ভিত্তিচিত্রের 🖥 মধ্যে নিজন্ব সিদ্ধির পথ খুজে পেয়েছিলেন।



প্রথম জ্ঞাবনে দেব দেবীর ছবি, পুরাণ মহাকাব্যিক বিষয়, শান্তিনিক্তেন আসার পর থেকেই মাটি মানুষের টানে বদলে গেল: ভারতীয় ছবিতে নিসর্গদৃশ্য অবনীন্দ্রনাথের পর থেকেই নতুন করে এসেছিল। কিন্তু নম্মলালের ছবিতে স্বপ্নমেদ্র ধোয়া পদ্ধতির আবছা ভাবটা জলরঙ এবং টেম্পেরায় অনেক বেশি উজ্জ্বল। অবনীন্দ্র এবং যামিনী রায়ের ছবিতে পটের চৌহন্দির শেষ প্রান্তগুলির ভেতর ছবি এটে বঙ্গে থাকে। এর ভেতরে রচনার জ্যামিতি খব আঁটসাট। তার ভেতর থেকে ওরা দেশ (স্পেস)-এর মায়া তৈরী করেন। নম্পলালের ছবি অনেক খোলামেলা এবং হাওয়া বাতাস বেলি-একটা উদাস যোজন যোজন ব্যাপ্তি। তার একরকম কাব্লে যেমন চিরাচরিত ভারতীয় ভঙ্গিমা এবং প্রতিমাকলের ধরন আছে, তেমনি অনাদিকে তাঁর বহু ছবিতে, মান্যজন, গাছপালার মতো, আপনা থেকে মাটি ফাঁডে বেরিয়ে আসে।



শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে নাগরিক সুখবাচ্ছেন্দা ছেড়ে শান্তিনিকেতনের মতো আধা গ্রামে চলে আসা তাঁর ছবির ধরনটা বদলে দিয়েছিল। নন্দলালের ছেলেবেলার অনেকখানি মুঙ্গেরের খড়গপুরে কাটে। পাহাড় ঝিল, বন এবং কুমোর পাড়ায় ঠাকুর আর মহরমের তাজিয়া বানানো দেখে। মাঝখানে কলকাতার বছর কয়েক। তারপর আবার শহর থেকে কিছুদুরের শান্তিনিকেতন। ফলে ভেতরে ভেতরে দুত বদলে গেল তাঁর ছবি। তিনি ঘোর স্বাদেশিক ছিলেন। শাসক ইংরাজের সংস্পর্শে আসার বা পৃষ্ঠপোষণার তেমন কোনো সুযোগ আসেনি তাঁর জীবনে। ফলে অনেক অকৃত্রিম তাঁর ছবির জগৎ। অথচ লোকশিল্পের মতো নয়। সরল কিছু প্রাগক্ষর নয়।

বস্তুত রাজনৈতিক জগতেও তখন বিরাট পালাবদল শুরু হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ রোধ হয়েছে ঠিকই, কিছু ইতিমধ্যে রাজধানী সরে গেছে কলকাতা থেকে দিলি। এর ফলে প্রভাব প্রতিপত্তির ধরনটা পালটাছে। ভারতবর্ষময় প্রতিক্রিয়া হছে। প্রথম মহাযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতিতে বৃটিশ সিংহ আহত এবং কমজোরী হয়ে পড়েছে। স্বায়ন্তশাসনের বদলে পূর্ণ স্বরাজের কথা তখন অনেকে ভাবছেন। এরমধ্যে গান্ধীজীর আবিভবি নেতৃত্ব এবং নীতির ক্ষেত্রে নতুনরকম জটিলতা সৃষ্টি করেছে।

নন্দলাল প্রতাক্ষ রাজনীতিতে থাকেননি। কিছু মনে মনে তাঁর সহানুভৃতি এবং বৃটিশ বিরোধিতা প্রবল ছিল। প্রভাতমোহন বন্দোপাধ্যায় শ্বুতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন যে ছাত্রদের বন্যায়, দাঙ্গায় বা মহামারীর মধ্যে সেবাকার্য করতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ছাপাই ছবিতে স্বদেশী আন্দোলনের জনা পোস্টার একে দিয়েছেন। ছাপাই ছবিতে স্বদেশী আন্দোলনের জনা পোস্টার একে দিয়েছেন (১৯৩২/৩৩)। লিনোকাটে অসংখ্য পোস্টার চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এর একটির নাম "ঝাণ্ডা উচা রহে হামারা" অসংখ্য নরকরোটির ওপর মা ছেলের হাত ধরে ঝাণ্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আরেকটির নাম "আমি তোমার হাড় খাবো মাস খাবো, চামড়া দিয়ে ঢুগঢ়ুগি বাজাব" ছবিতে জন বুলকে রিংমাস্টার হিসাবে চাবুক হাতে দেখা যায়। চারিদিকে সাকান্সের খেলা চলছে। ইংরেজের বিভদনীতির বহু রূপ এতে নন্দলাল দেখিয়েছেন। পেশোয়ারে নিরম্ব

মুসলমান জনতার ওপর ছিন্দু সৈনিক গুলি চালাছে। একজন ছিন্দু নারীর দ্বীলতা হানি করছে মুসলমান দুর্বৃত্ত। মরা গরু নিয়ে মন্দিরে চুকছে মুসলমানের দল। অনুরূপভাবে মসজিদে গুরোরের মাথা নিয়ে চলেছে হিন্দু মিছিল।

এই শতান্ধীর তৃতীয় দশক থেকে আধুনিক ভারতশিক্ষের পালাবদলের সময়। ১৯০০-৩০ পর্ব যদি হয় স্বাদেশিক প্রভাবে আত্মানুসন্ধানের কাল, তাহলে ১৯৩০-৪৫ হল লোকায়ন পর্ব। ইতিমধ্যে প্রাদেশিক শাসনকার্যে কংগ্রেসী অংশগ্রহণ শুরু হয়ে গেছে। বিশ্ববাাশী মন্দার ফলে আন্ধর্জাতিক বাজারে কৃষিজাত পণ্য যথেষ্ট দাম না পাওয়ায় কৃষকের দুর্গতির রূপ দেখছেন নাগরিক নেতৃবৃন্ধ। সমস্যার মহড়া নিতে হচ্ছে তাঁদেরই। তির্যকভাবে ছবি অনেক বেশি লৌকিক হল হয়তো এরই প্রভাবে। নন্দলাল, যামিনী রায় তো বটে, এমন কি স্বয়ং অবনীক্সনাথ যখন আট বছর পর নতুন করে তুলি ধরলেন ১৯৩৮-এ তখন কৃষ্ণমঙ্গল চন্তীমঙ্গলের লৌকিক জগতে এলেন। একই সঙ্গে লোকশিক্ষের প্রভাব পড়ল এদের সবার ওপর।

গান্ধীজীর সঙ্গে সম্পর্কের জন্য লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস থেকেই মণ্ডপসজ্জার ভার তাঁর ওপর পড়ল। এর মধ্যে লোকায়নের ক্ষেত্রে হরিপুরা পোস্টারের অবদান নিয়ে দ্বিমত নেই। এর বর্ণ অনেক বেশি উচ্ছাল এবং রূপারোপ খুবই সরল। অজ্ঞ এবং প্রাম্ঞ উভয়দলকেই এই ছবি আকর্ষণ করেছিল।

নন্দলালের আত্মনবীকরণ শক্তি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কমে যায়। বাধীনতার পর শিল্পাদর্শ বদলে যায়। এর সঙ্গে তাঁর তাল রাখার কথা নয়। শেষের দিকে শরীর ভেঙ্গে গেছিল তাঁর। নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। বৃদ্ধবয়সে রাগ অভিমান বেড়ে গেছিল। একথা তাঁর তখন মনে হয়ে থাকবে সোনার তরী তাঁর ফসল নিয়ে চলে গেছে।

কিন্তু শিল্পকলা তার সময় এবং প্রয়োজনকে কখন যেন উত্তীর্ণ ছয়ে যায়। নন্দলালের ছবির বৈচিত্র্য এবং বৈভব সমসাময়িক তর্কের ধূলিঝড় বন্ধ হলেই ক্রমে আমাদের চোখে পড়বে আরও উজ্জ্বল হয়ে।

# শতাব্দীর ভাবনা ?

শুধু রুজি-রোজগারের জন্য নয়, কলকাতার আকর্ষণ শিল্পী এবং সাহিত্যিকদের কাছেও কম নয়। তাঁদের চিন্তাশক্তি, কল্পনা, ঘটনা ইত্যাদির খোরাক এই কলকাতা শহরে অনেক পাওয়া যায়।

শুধু রিয়ালিস্টিক বা বাস্তবধর্মী ছবিই নয়, এমনকি নৈসর্গিক দৃশ্যও বিরল নয়। যে গঙ্গা এককালে কেবল নদী হিসেবেই বিখাতি ছিল, তার দু'পাশে ইতিহাসের অনেক স্বাক্ষর ছাড়াও বর্তমান যুগে গজিয়ে উঠেছে নানা রকম উন্নয়নমূলক কাজের চিহু। দিক্চক্রবালে দেখা যায় বড় বড় বাণিজ্যিক অট্টালিকা, কলকারখানার চিমর্নি, সেতু এবং সৌধ।

যেমন গঙ্গার এপাশে ওপাশে দৃটি বড় রকম জল প্রকল্প তৈরি হয়েছে, একদিকে গার্ডেনরীচে- আর অন্যদিকে বোটানিকের কাছে। সূর্যান্ত দেখতে গিয়ে মুগ্ধ শিল্পী ও সাহিত্যিক হয়ত নজরও করেন না কিছু এই ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প কলকাতার চেহারা অন্যভাবে পালটে দিছে। এই শহরের ওপর নির্ভর করে যে লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ লোক রয়েছেন তাঁদের শহর জীবনের চাছিদা মেটানো যে দরকার সেটা না বললেও চলে।

কিন্তু শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টিতে এখনও কলকাতার

সমস্যার দিকেই তুলি এবং কলম চলে। সমাধানের যে চেষ্টা এবং অল্প হলেও যে সাফল্য সেদিকে দৃষ্টি পড়ে না। অথচ যে শহর আমাদের এতদিনের এবং এত প্রয়োজনের, সেই শহর একটু ভালর দিকে যাচ্ছে সেটা বিজ্ঞাপন মারফত প্রচার করবার দায়িত্ব কেন যে উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের ওপরই পড়বে তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এককথায় শিল্পে এবং সাহিত্যে কলকাতার বাঁচবার চেষ্টা এবং ভাল হবার চেষ্টার ছাপ কোথায়?

আমরা অনেক সময়েই কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন কিন্তু নিজের দায়িত্বটুকু পালন করিনা। অভিযোগটা কেবল শিল্পী-সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রেই নয় এই শহরের প্রত্যেকটি লোক এবং প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে।

এই শহরে জয়ন্তী এবং শতাব্দী পালন কম হয় না কিন্তু আগামীকাল এই শহর কেমন হবে বা কিরকম ভাবে বদলাবে সে সম্বন্ধে সচেতন এবং বৈজ্ঞানিক আলোচনা কোথায় ? কারণ, এই শহরটা শতাব্দীর পর শতাব্দী বৈচে থাকবে, সেটাই তো আমাদের সকলের আশা।

(সি এম ডি এ কর্তৃক প্রচারিত)

## প্রাচ্য সফরে নন্দলালের ভাবনা

## রবি পাল

KONONIONO KONONIONO

রবীক্সনাথ তাঁর প্রাচা সফরের সময় বাছাই করে ভিন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়েছিলেন । বাছাই বলবো এখানে তার কারণ সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, এই তিন বিষয়ে তিন দিকপালকে মনোনীত করেছিলেন । এবা হলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে কালিদাস নাগ এবং শান্তিনিকেতনের ক্ষিতিমোহন সেন ও শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু আর শ্রীনিকেতনের গ্রাম-পুনর্গঠন কেন্দ্রের তৎকালীন অধিকর্তা এলম্হাস্ট তো সচিৰ হিসাবে ছিলেনই।

ভারতবর্ধের প্রতিবেশী দেশ ব্রহ্মদেশ থেকে সফর শুরু করে চীন ও সব শেষে ভাপান সফর শেষ করে কলকাতায় ফিরেছিলেন। পথে আরও কয়েক জায়গা ঘুরেছেন তবে যে অর্ডপৃষ্টির দ্বারা কোন দেশের ম্বরূপ প্রতিভাত হয় ঠিক সে দৃষ্টি নিয়ে নয় কারণ ওই সব জায়গা তাঁর কেমন লেগেছিলো সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু তথ্য জানাননি। রবীক্রনাথের সঙ্গীরূপে নন্দলাল সফরে গিয়েছিলেন কাজেই ধরে নেওয়া যেতে পারে যে গুরুদেবের সফরসূচীর সঙ্গে নন্দলালের সফর সৃচীও নিয়্মিত হয়েছিলো। রবীন্দ্র-ভাবনার মূল লক্ষ্য ছিল প্রাচ্যের সঙ্গে ভারতের একটা সাংস্কৃতিক মৈত্রী বন্ধন গড়ে তোলা। যাকে বলে Revival of Indological Studies-তাই এই বিশেষজ্ঞাদের হাজির করে দিয়েছিলেন প্রাচ্যের বিভিন্ন বিষয়ের প্রগতির দোর গোড়ায়। যাতে তাদের ভ্যোদর্শনলন্ধ কলা এখানে ফিরে এসে আমাদের নিজের মত করে কাজে লাগাতে পারেন।

এই রকম একটি বিষয়ে ছিলো চারুকলা এবং শুরুদেবের চোখে নন্দলালই ছিলেন এ বিষয়ে একমাত্র যোগাতম ব্যক্তি। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ঠাকুরবাড়ীর আঙ্গিনার গগনেন্দ্রনাথ, শুরু অবনীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে প্রাচ্য শিল্পের বহু নাম করা শিল্পী আসা যাওয়া করতেন, কাজ করতেন, ভাবের আদানপ্রদান চলতো—সেখানে নন্দলাল এই সব মহান শিল্পীদের কাজ দেখতেন—সৌন্দর্য অনুভব করতেন, ও হাতে কলমে কাজ করে প্রাচ্য শিল্পের অন্ধন রীতি, গাঠনিক কৌশল সম্পর্কে সমাক ধারণা লাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রাচ্য সফরের সঙ্গী হিসাবে নন্দলালকে



ৰাজিক কুমারী ও সধবার কেল বিনাসের ধরন ও ডফাৎ দেখিয়েছেন



हीत्म कवि. यांत्र मत्म फारवत्र कामान-क्षमान करत्रहित्मन ।

নিয়ে যাবার উদ্দেশাই ছিলো প্রাচ্য শিল্পের সঙ্গে আরও নিবিডভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, না দেখা রূপভাণ্ডারের গুহায় প্রবেশ করিয়ে দেওয়া। কতটা আহরণ করবেন বা মন-নৌকোয় কতটা বোঝাই করবেন সেই রূপভাণ্ডার থেকে সেটা ছিলো একান্তই নন্দলালের। সেখানে তিনি ছিলেন সম্পর্ণ স্বাধীন। পরবর্তীকালে যদি নন্দলালের কালো সাদা আঙ্গিকের কাজ পৃত্থানুপৃত্ধরূপে দেখি, বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখবো যে তিনি প্রাচা অঙ্কন-পদ্ধতিতে চেনা বিষয়বস্ত নিজের মত করে একেছেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্যালিগ্র্যাফিক প্রভাব বেশ স্পষ্ট। ররীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য যে কতখানি সফল হয়েছিলো সেটা আরও পরবর্তীকালে তাঁর কাজের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখলে বোঝা যায়। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যোগাযোগ থাকলেও ইংরাজী ১৯২২ সালে কলাভবনের রূপকার অধাক্ষ হিসাবে যোগ দেওয়ার অব্যবহিত পরেই ১৯২৪ সালে নন্দলালের প্রাচ্য সফর কলাভবনের তথা ভারতীয় শিল্পের পক্ষে একটা বিশেষ তাৎপর্যপর্ণ ঘটনা।

পরিণত মন নিয়ে নন্দলাল দেখেছিলেন প্রাচ্যের শিল্পকলা, প্রাচীন ঐতিহাপর্ণ নিদর্শন, তাদের জীবনযাত্রা, তাদের সপ্রাচীন সংস্কৃতি, ক্ষ্টি: আলাপ করেছেন তাদের বড কবি, বড শিল্পীদের সঙ্গে। ভাবের আদান-প্রদান করে মিত্রতার হাত বাডিয়ে দিয়েছিলেন—রবীন্দ্রনাথের ভাষায---

দিবে আর নিবে মিলাবে, মিলিবে যাবে না ফিরে।

রবীন্দ্র-ভাবনায় বিশ্বভারতী ছিলো সমগ্র পথিবীর অতিথিশালা। নন্দলাল প্রাচা দেশে অতিথি হয়ে গিয়েও এই আশ্রম অতিথিশালার কথা ও চারুকলা-শিক্ষার অতিথিশালা—কলাভবনের কথা ভোলেন নি । চলাফেরা, বাস্ততার মাঝে কলাভবদের বা ভারতীয় শিল্পের সার্বিক বিকাশের কথা নানাভাবে ভেবেছেন। ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষকদের সামনে প্রাচা শিল্পের সঠিক ও শিল্পগুণসম্পন্ন নিদর্শন তলে ধরার চেষ্টা করে পরনো ছবি দেখে পছন্দ করে কলাভবন সংগ্রহশালার জন্য সংগ্রহ করেছেন । এমন কি কিছ ছবি বা অন্যান্য জিনিস নিজের পয়সা দিয়েও কিনতে কণ্ঠাবোধ করেননি । তিনি ছিলেন প্রাচা শিল্পধারার সাধক ও নবাশিল্পরীতির উদগাতা। অবনীন্দ্রনাথকে যদি ভারতীয় নব্য শিল্পধারার জনক বা পথিকং বলে স্বীকার করি তাহলে নন্দলাল তার যোগাতম ও একমাত্র উত্তরাধিকারী একথা অবনীন্দ্রনাথ নিজে 'হ্যাভেল হল' উদ্বোধনের প্রাককালে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত এক পত্রে বলেছেন।

নন্দলাল কলাভবনের ছাত্রছাত্রী শিক্ষককে এত আপন করে দেখতেন, একান্ত নিজের পরিবারের লোকের মত ভারতেন যে তাঁর প্রাচা সফরের প্রথম চিঠিতে কলাভবনের আর্টিস্টদের উদ্দেশে লিখেছিলেন---২১ শে সন্ধ্যায় গঙ্গার মুখে জাহাজটার নাকে দডি দিয়ে সমদ্র পানে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ২২ শে ভোরবেলায় কাল জলে ভাসছি। এখানে তিনি জাহাজটাকে দেখে অনুভৃতির সাগরে ডুব দিয়েছেন, নিজের মনের সঙ্গে জাহাজটার তলনা করে আনন্দ ও বেদনার সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছেন । আবার ঐ চিঠিতেই পাই ঘরোয়া মানুষ নন্দলালকে। কঠোর বাস্তববাদীর মত লিখছেন-এখন আঁকার ইচ্ছা নেই। ডাঙ্গার মাছ মানষ জলে পড়া কি রকম, এখানে থাকলে বুঝতে পারতে। আজ ২৩ শে মে। বটপত্রে ভাসছি। তোমাদের স্মৃতি সমুদ্রের ঢেউয়ের মত মাঝে মাঝে টক-টক করছে, উথলে উঠছে, ভেঙ্গে পড়ছে আবার মিলিয়ে যাছে। একান্ত আপন জন দিগে ছেডে नुष्ठन किছू পাওয়া ना পাওয়া দোলায়মান মন নিয়ে প্রাচ্য দেশে পাড়ি पिरां ছिल्न ।

কলকাতা বন্দর ছেডে বর্মা মাটিতে পা দিয়েই ২৫ শে মে সকাল ৮টায় কলাভবনের আটিস্টদের লিখেছিলেন আজ আমরা রেঙ্গনে পৌছালাম, তিনদিন থাকবো। রেন্ধন শহর দেখে সদ্য ছেড়ে আসা কলকাতাকে মনে পডছে, তিনি লিখেছেন, সবই কলকাতার মত তবে মাঝে মাঝে সুন্দর প্যাগোড়া আছে। বাটোটাননি, স্যুয়েডাগং, স্যুলে প্রভৃতি প্যাগোডার অবস্থান—সমুদ্রের বুক থেকে দেখতে কেমন লাগে তা একে পাঠিয়েছেন। নন্দলালের সফরের শুরু থেকেই নিপুণ অম্বেষক, গবেষক হিসাবে দেখতে পাই। তিনি তাঁর ছোট মেয়ে যমুনাকে রেঙ্গুনের পেগু গ্রাম থেকে ২৬ শে মে-র এক চিঠিতে

লিখেছিলেন যে-এখানকার একটা চাষাদের ঘর পাঠাচ্ছি। কেমন ছোট পাখীর বাসার মত চার দিক খোলা। একটি মাত্র জিনিসপত্র রাখবার ঘর আর একটা চালের গোলা । এটা তো ওখানকার বসবাসের চিত্র দিলেন—তারপর আবার খাবার এবং তৈরী করার প্রণালীও আমাদের জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন,তরকারীর বদলে নাঞ্চি খায়। নাঞ্চি তৈয়ারী করবার প্রণালী কতগুলি মাছ একটা হাঁডিতে ফেলে কিছদিন রাখে। যখন সেগুলো বেশ পচে যায় তখন সেগুলো বাব করে শুকিয়ে কিছু লংকাগুডো দিয়ে কটে নেয়—আর সেগুলো নাড পাকিয়ে রেখে দেয় । দরকার হলে সব ঝোল, ভাজা ইত্যাদি করে ভাত দিয়ে খায় । তোমাদের জন্য কিছু নিয়ে যাবো । আমি একদিন চেকেছি.

একটা নতন দেশে গিয়ে নতন কিছ শেখবার, নতন অভিজ্ঞতা লাভ করবার অপরিসীম আগ্রহ তাঁর দেখতে পাই । তিনি ছিলেন চিত্রশিল্পী. সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে হয়তো মনে হতে পারে যে এ সব অভিজ্ঞতা—ছবি আঁকার কাজে কি লাভ হবে কিন্তু না—তিনি শুধ চিত্রশিল্পীই ছিলেন না—তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ জীবনশিল্পী। তিনি জানতেন যে নিজের রসপোলন্ধি না হলে অপরকে রস বিতরণ করবেন কেমন করে। তাই নাঞ্চি খেয়েও দেখেছেন—যদিও প্রস্তুতপ্রণালী শুনে আমাদের অনেকের গা বমি-বমি করতে পারে। মনের দিক থেকে কত উদার, কত সংস্কারমক্ত হলে অনা দেশে গিয়ে একাছা হয়ে সে দেশের চলতি ও প্রিয় খাবার খেয়ে তাদের কষ্টি জানবার এক অননা নজির সৃষ্টি করেছেন। নন্দলাল আমাদের সব রকম সংকীর্ণতাকে আঘাত করে ভাঙ্গবার চেষ্টা করেছেন, সারা বিশ্ব সমাজের সঙ্গে এক হবার ডাক দিয়েছেন। আবার গবেষকের দৃষ্টি নিয়ে সুরেন করকে লিখেছেন-এখানকার যত পোষ্টকার্ড আশ্রমে যাচ্ছে যত্রপর্বক সংগ্রহ করে রাখবে কারণ অনেক জিনিস খাতায় নাই । ঐগুলি সম্বল কিছু অবনবাবুকে, দু একটা এদিক ওদিক দিচ্ছি। ভালগুলো मतकातीश्वरणा भाठिए। ७খान भाठाण्डि । এই विरमय प्रश्वरता मतमगी নন্দলাল কলাভবনের উজ্জ্বল ভবিষাৎ অতি নিকট থেকে দেখতে পেয়েছিলেন এবং এও অনমান করেছিলেন যে প্রাচা কট্টি জানতে হলে হলে এগুলির অধায়ন প্রয়োজন হতে পারে। ওই একই চিঠিতে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের প্রাতাহিক জীবনযাত্রার কিছু টুকরো ছবি আমাদের সামনে তলে ধরেছেন—তিনি লিখেছেন—এলমহাস্ট সাহেব গুরুদেবের সব দেখেন কিন্তু কাপড়-গুছানো ইত্যাদির মত ছোটখাট কাজ তিনি নিজেই করেন। আমরা এখনো অনেকে মনে করি যেহেত তিনি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই হেতৃ তিনি একটি কটো কেটে দটো করতেন না। কিন্তু এ ধারনা যে কতো অসার তা নন্দলাল আবার আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। তাঁর শ্রদ্ধাপ্লত মন গুরুদেবকে সাহায্য করার জন্য ছটফট করেছে। তিনি লিখেছেন—আমরা বিশেষ চেষ্টা করছি ওই সব কাজ করবার জন্য। কারণ তিনি নিজে কিছু বলেন না। যাক আমরা সদাই তাঁকে কি দরকার জিজ্ঞাসা করি ও নিজে গিয়ে সব छिट्या मि ना वनात्नछ ।

জাহাজ যাত্রার অভিজ্ঞতা বলতে গিয়ে এক জায়গায় গৌরগোপাল ঘোষকে ২৮ শে মে লিখেছেন—আমি ও ঠাকরদা (ক্ষিতিমোহন সেন) কালিদাসবাব, একটা ক্যাবিনে যেন একটা খাঁচায় তিন রকমের পাখী। আর ওদিকে ফার্স্ট ক্লাসে চার ঘরে ওরা চারজন । গুরুদেবের সম্পর্কে লিখেছেন, সিঙ্গাপরে আরও দটো জোববা স্যানাটোজ (জামানী ওষধ) ইত্যাদি আবশ্যকীয় দ্রব্য ক্রয় করা হল। প্রথম দু'এক দিন গুরুদেবের শরীর খারাপ ছিলো এখন ভালো আছেন। অতঃপর কলাভবনের কথা ভেবে লিখেছেন,আমি কিছু ল্যাকরের কাজ মিউজিয়ামের জনা পাঠাচ্ছি।

বর্মার একটি ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে পোয়ে নাচ প্রত্যেক জাতির জীবনে তার নিজম্ব নাচ অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । এই প্রোয়ে নাচ তেমনি শ্রেণী নির্বিশেষে বর্ণ্মীদের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দীর্ঘকাল বৃটিশ শাসিত হয়েও তাদের নিজস্ব এবং মৌলিক 🖗 এই নাচের কোন রূপান্তর হয়নি। এই নাচ সম্পর্কে তার বড মেয়ে ह গৌরীকে ছান্দসিক নাচের ছবি একে বিবরণ দিয়ে বলেছিলেন—এইটা একটি বন্দী নাচ। এর নাম পোয়ে নাচ। ভারী সুন্দর কি ধীরে ধীরে 🗜 নাচে। মেয়েটা তোমাদের চেয়ে কিছু ছোট—ভারী সুন্দর দেখতে। কেমন খোপা বাঁধে। খোপা বাঁধাটা শিখে নিয়েছি। যখন খোপা খলে বাঁধতে বলা হল কি লজ্জা, মাথা হেঁট করে দাঁডিয়ে রইলো, তবে তার বড বোন খোপা খলে আবার বৈধে দেখালো। গুরুদেব একগাছি মালা উপহার দিলেন। ইচ্ছা করলো নিয়ে তোমাদের ভিতর ছেডে দি। এমন সন্দর নাচ আর দেখি নাই। যেন শেফালী ফলটা। রেঙ্গন দেখে ভারি আনন্দ হলো। এখানে আমরা এক অপূর্ব তলনা দেখতে পাই। বাসন্তী রং-এর বেঁটা ও সাদা পাপড়ির সঙ্গে সেই ছোট্ট মেয়েটির তলনা করেছেন। সাদা পাপডির মত গায়ের রং-এর সঙ্গে হয়তো পরনে বাসন্তী রং-এর গাউন ছিলো। সব মিলিয়ে একটি ছোট মেয়ের সঙ্গে একটি ফলের তলনা করে মনের যে সৌন্দর্যরসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তার তলনা মেলা ভার। আবার এই নাচ দেখে শান্তিনিকেতনে থাকা তার বড় মেয়ের কথা মনে পড়ছে। তাকে নাচের ছবি একে পাঠিয়ে উৎসাহিত করছেন কেননা গৌরী তখন ববীন্দ্র-নতানাটো অংশ নেয়, ভালোই নাচে। তাকে শিক্ষকের নাায বলেছিলেন-কি ধীরে ধীরে নাচে। পরবর্তীকালে এই উৎসাহদানের সফল স্বীকৃতি দেখতে পাই যখন দেখি ইংরাজী ১৯৭৮ সালে হারানো দিনে নটার পজা নতানাটো অংশ নেওয়ার জন্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় নন্দলালের সেই গৌরীকে পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন। আবার পোয়ে নাচের পোষাকআশাক, তার খোঁপা বাঁধার কৌশলও আয়ত্ত করেছিলেন—যা পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতনের সব উৎসব অনুষ্ঠানের সাজ-সজ্জার প্রকরণে ও অঙ্গসজ্জার শৈলীতে অভিনবত্ব এনেছিলো এবং বর্তমানেও তাঁর প্রবর্তিত সাজসজ্জার ধারা অব্যাহত আছে। চীনা ভবনের বারান্দায় আঁকা নটীর পজা ছবিতে নটীর পোষাকে এই পোয়ে নাচের পোষাকের বা কেশ বিন্যাসের প্রভাব যে নেই তা কে বলতে পারে ! বর্মী কুমারী ও সধবার কেশ বিন্যাসের সাযজ্য আছে কিনা ছবি একে তিনি আমাদের সামনে তলে ধরেছেন।

নন্দলাল বর্মীদের সামাজিক ধ্যান ধারনা ও লৌকিক আচার-আচরণের দিকেও তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রেখেছিলেন। সকল ধর্ম নির্বিশেষে আমরা ভারতবাসীরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি পথিক বা যে কোন মান্যকে জল দান করলে পরম পুণা হয়। এবং পুণালাভের আশায় আমরা বিশেষ বিশেষ জায়গায় কলসীতে জল ভরে রেখে দিই—এবং সঙ্গতি থাকলে কোথাও বা সঙ্গে ছোলা ভিজেও থাকে। এই প্রথা আবহুমান কাল থেকে অদ্যাবধি নানা রূপে ভারতে প্রচলিত আছে। নন্দলাল ওখানে গিয়ে একই ছবি দেখেছেন। পুণ্য শোভা প্রাচ্য বাণীর সর একাকার হয়ে নন্দলালের কানে বেজেছে। হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। তাই তিনি আমাদের জানিয়েছেন, রান্তার ধারে প্রায় সব বাডির সম্মথে গাছতলায় একটা ছোট চালা দিয়ে একটা ঘরের মধ্যে দুটো বা একটা জলপূর্ণ কলসী ও একটা গ্লাস, একটু ফুল সাজানো। এসব গুলি পথিকদের জন্য। তৃষ্ণা পেলে জল পান করবে । কত সুন্দর লাগলো । বর্মীজরা বড় অতিথি ভালবাসে । তিনি বর্মীজদের অতিথিবংসল জাতি বলে ভারতীয়দের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাদের সৌন্দর্যবোধ দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করে তার উদার শিল্পীসন্তার পরিচয় দিয়েছেন।

চীনে পাড়ি দেবার আগে সিঙ্গাপরে পৌছে লিখেছেন আগামীকাল এস এস তোষামারু জাপানীজ জাহাজে চড়বো। এখানে পৌছেই তিনি পরদেশী প্রকৃতিকে দুচোখ ভরে দেখে শ্যামলা বাংলার উর্বরা মাটির কথা হয়তো মনে পড়েছে—বলেছেন—এখানে জমি ভারী উর্বরা, ছোট দ্বীপ সবুজ গাছে ভরা। এখানকার বন্দরে নেমে ভিতরে যেতে পারেননি তাই আক্ষেপের সরে বন্দরের চেহারার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন. পোটগুলি দেখে ঠিক এখানকার লোকেদের অবস্থা জানবার উপায় নাই কারণ সব ব্যবসাদার লোক । চীনে ও সিলোনী, মাদ্রাজী । খুব ভিতরে না গেলে কিছুই বোঝা যাবে না। এখানে পুরাদন্ত্বর বর্ষা পড়েছে। এই 💈 কমাসেই গ্রীঘ্ন, বর্ষা, শীত পরপর পাবো । বর্ষা গুরুদেবের মোটেই ভাল লাগছে না। বড় ভ্যাপসা হাওয়া। এখান হতে চীনের যা খবর পাচ্ছি 🆺 বড় সুবিধার নয়। সব খ্রীস্তানদের আড্ডা হয়েছে। পুরাতন জিনিস E. কিছু নেই।

চীনের মাটিতে পা দেবার আগেই তিনি চীনের খবরাখবর নিতে আরম্ভ করেছিলেন। চীনারা যে বিভিন্ন চাপে পড়ে দ্রুত প্রাচ্য মনোভাব হারিয়ে ইউরোপীয় সভাতার দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে—তা সব খ্রীস্তানদের আড্ডা হয়েছে-মন্তব্যে পরিষ্কার বোঝা যায় এবং চীনে গিয়েও বছবার বহু জায়গা থেকে তাঁর এই হতাশার বাণী আকল হয়ে আমাদের শুনিয়েছেন।

প্রাচ্য শিল্পের পীঠস্থান চীনে পৌছেই নন্দলাল সেখানকার মহান শিল্পীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আশায় ব্যাকল হয়ে ওঠেন : ওখানকার পুরানো ছবি সংগ্রহ করার ও দেখার চেষ্টা করতে থাকেন। এ বিষয়ে তিনি রথীন্দ্রনাথ ঠাকর মহাশয়কে লিখেছিলেন যে- এখানে সাংহাই হতে দ'জন পরাতন-ধনী চীনের সন্ধান পেয়েছি । তাদের অনেক পরাতন ছবির কালেকশন আছে— তিনি আপাতত অনেক ছবির প্রিণ্ট দেবেন এবং এখানকার সোসাইটির সঙ্গে আমাদের সোসাইটির যোগাযোগ স্থাপন করবেন। —প্রায় দশ পনেরোখানা ছবি খব পরাতন দেখলাম। মন্দ না. বেশ ভাল । এখন এখানে ছবি আছে । --এখন কালেকট করছি । ছবির দামও কম। কিন্তু প্রথর দৃষ্টিসম্পন্ন নন্দলালের পুরানো ছবি দেখে দু' চোখ ভরেনি, তাঁর শিল্পী আত্মা তন্তি লাভ করেনি। পাকা জন্মরীর মত কষ্টি পাথর দিয়ে খাঁটি সোনা যাচাই করে নিতে চেয়েছিলেন —কেন না তিনি ভালভাবে জেনেছিলেন যে চীনে পোটো ছাডা— আরও তিন-চাররকম গোত্রের আটিস্ট আছে । তার মধ্যে চতর্থ নম্বর গোত্রের আটিস্টরা দ্বিতীয় ততীয় নম্বর গোত্তের আটিস্টদের ছবি নকল করে বা জাল করে কেবলমাত্র পয়সার জন্য। কোনটা আসল বা পুরাতন-নৃতনের ভাবনায় ভাবিত নন্দলালকে দেখতে পাই ৷ তিনি এই প্রসঙ্গে কলা ভবনের আটিস্টদের উদ্দেশে লিখেছিলেন— দ' ঘণ্টা করে খাঁটি চীনা লোক দেখতে পাছি। ছবিও দু' একটা দেখছি— কি হাতের কসরং। কিন্তু নৃতনের ভিতর খালি কসর্বতই আছে, প্রাণ আছে কি না বোঝা বড় শক্ত। ঠিক পুরাতন আটিস্টের দেখা পাই নাই। দুই একজন ভাল আটিস্ট আছেন, তাঁরা পাগল। আটিস্ট কারো সঙ্গে কথা বলে না যদিও অনেক কষ্টে কথা कওग्रान याग्र. ट्रम या कथा माजारीও বঝে না. ইসারায় যা বোঝা গেল---পাগলামি চাই ও হাতেরও কসরৎ চাই। নম্মলাল এখানে চীনে জ্ঞাত শিল্পীদের একটি বিশেষ চরিত্র আমাদের সামনে তলে ধরেছেন। তিনি যে হাতের কসরতপর্ণ ও প্রাণবন্ধ পরানো ছবি মিউজিয়ামের জনা সংগ্রহ করেছিলেন—সেগুলি যে অমূলা তা ব্রুতে পারি যখন ডঃ য় বা মাদাম য়র (বর্তমান চীনে শ্রেষ্ঠ ছবি বিশেষজ্ঞ) মত বিশেষজ্ঞরা দ' চোখ ভরে মমতা নিয়ে দেখেন, অবাক হন এবং নন্দলালের শিল্প বিষয়ক জ্ঞান ও দরদৃষ্টির প্রশংসায় মুখর হয়ে শ্রদ্ধায় মাথা নত করেন। বিশেষজ্ঞদের মতে বর্তমান চীনেও এইরকম ছবি নেই বললেই চলে। যদিও পাওয়া যায় তা লক্ষ লক্ষ ডলার মূল্যের বিনিময়ে। এই ছবিগুলি এক-একটি রত্নখণ্ড 🕫 এগুলি আমাদের জাতীয় সম্পদ। নন্দলালের সংগ্রহ প্রয়াস সামগ্রিকভাবে সার্থক হয়েছে বলে আমরা গর্ব বোধ করতে পারি।

নন্দলাল সব সময় চেয়েছিলেন যে শান্তিনিকেতন আশ্রমের সঙ্গে-তথা ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে চৈনিক শিল্পের এবং প্রাচাভাবের আদান-প্রদান গড়ে উঠক । তিনি এ বিষয়ে সুরেন কর মহাশয়কে শেখা চিঠিতে মনের ভাব ব্যক্ত করে বলেছিলেন যে— কলাভবনে যা কালিঘাটের পট আছে তা হতে কিছু রঙীন পট-এর একটা কি দ'টো লাইনের পট। বাকী আমার বাড়ীর ডেকসে যে বাগের (শুহা, গোয়ালিয়র, বর্তমানে অবলুপ্ত) ডুইং আছে যেগুলো। একটা অর্নামেন্টাল ডুইং কলাভবনে আছে। এইগুলো রেন্ডেম্টী করে পিকিং পাঠাবে। আর সোসাইটি হতে আলপনার বই---প্রিণ্ট আছে, গগনবাবুকে লিখবে। আর আশ্রমের কিছু কপি যদি থাকে ওই সঙ্গে পাঠাবে। চীনের জনগণ যে কলাভবনের কথা মনে রেখে যা কিছু উপহার দিয়েছিলেন তার বিনিময়ে নন্দলাল তাঁদের শান্তিনিকেতন তথা ভারতীয় জ্বনগণের পক্ষ থেকে নিজের উদ্যোগে কিছু উপহার দিতে চেয়ে সাংস্কৃতিক বন্ধনে আবন্ধ হতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি দরদ দিয়ে আবার লিখেছিলেন ও একটা তালিকা দিয়ে পাঠাতে বলেছিলেন। তালিকা এইরকম--- রূপাবলী--- ১টা। ক্ষিতিনের বই ১টা। অসিতের বই— ১টা । আলপনা— ১টা । এ্যানাটমি বাই এ, এন ট্যাগোর— ১টা । বড়ঙ্গ— ১টা। অবনবাবুর পোর্টফোলিও— ১টা আর যা যা প্রিণ্ট আছে কিনে পাঠাবে । কলাভবনের টাকা হতে ক্রয় করবে । না দিলে আমাদের

। स्कारत जा ।

াভবনের কথা এবং ছাত্রছাত্রীদের অভাব-অভিযোগ, আবদার এমন ক্তিগত জীবনের খেঁজ-খবর নিতেন বা নিজের পরিবারের মত মমতা দিয়ে উপলন্ধি করতেন। তাই তিনি কলাভবনের আটিস্টদের গ লিখতে পেরেছিলেন— তোমরা ভাল আছ শুনে বড় আনন্দিত । এখানে ফ্রাট ব্রাশ পাওয়া যায় না। জাপান ৩১শে এখান হতে তথায় পাবো। তোমরা কে-কে ওখানে আছ জানি না। কাগজ রকম আছে কিছু নমুনার মত নিয়ে যাবো। এখানে এতরকম । কেনবার মত আছে মনে হয় একটা জাহাজ বোঝাই করে নিয়ে কিছু লক্ষায় সোনা সন্তা। তোমরা গরমে অস্থির আর এখানে । শীতে অস্থির। থীরেনের (দেববম্মা) বউ কেমন হলো— কে-কে বর্ষাত্র গেল। ছাত্রছাত্রীদের কত কাছের মানুষ, কত আপন হলে ম খেঁজ-খবর নিতে পারেন তখনকার দিনের এইরকম একজন হ বাস্ত শিল্পী।

নের সঙ্গে আমাদের দেশের আচার-আচরণ, খাওয়া-দাওয়া, বসবাস, বেশভ্যা, শিল্প বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন, বিশ্লেষণ হন। প্রাচ্য রীতি নীতির মূল সূর কোথায় নিহিত আছে তার দ্ধান ও অনুশীলন করেছেন। মিল খুজতে গিয়ে গুরু অবনীন্দ্রনাথকে এপ্রিল ১৯২৪ সালে লিখেছিলেন —আমরা সাংহাই হতে এ— এখানকার খুব পুরাতন জায়গা দেখলাম ২০০ বা ৩০০ এ ডি ভারতীয় সাধুরা উইলী নামে এক সাধুর নেতৃত্বে এখানে ছলৈন। তাদের মূর্তি পর্বত গায়ে খোদা আছে। একটা মূর্তি মোহনবাবর মত বলে বোধ হল। এখানকার গরীব লোকেরা দের চাদর গায়ে এই বেশভ্যা দেখে অমিতাব (হয়তো অমিতাভ পোলামান, সিবন্দা, (উচ্চারণ ঠিক নাও হতে পারে),বলে অভিবাদন । পাহাডের মূর্তির সহিত আমাদের ক্ষিতিবাবুর শরীরের মিল দেখে হাঁ করে চেয়ে থাকে। অল্পে অল্পে এখানকার পুরাতন লোকেরা দেখা ছ। এরা আমাদের দেশের মতই দুনিয়ার খবর রাখে না স্মরণাতীত থেকে ধর্মীয় বা কৃষ্টিগতভাবের যে আদান-প্রদান ছিলো তা আমাদের নে নৃতনরূপে তুলে ধরেছিলেন। আকৃতিগত সাদৃশোর বর্ণনা দেবার রসবোধের পরিচয় পাই তার একটি চিত্রে। রেখাচিত্রটি যদি বিশ্লেষণ তাহলে দেখবো হাসারসে পরিপূর্ণ। নিজের, কালিদাস নাগ ও হমোহনবাবুর চেহারা ভিন্ন বস্তুর আকৃতির সঙ্গে তুলনামূলক কল্পনা ছেন। নিজের প্রতিকৃতির ঠিক উপরে একটা ঘষা চাইনিজ কালির া একে তার মাথার উপরে যেন কৌকড়ানো চুল একে দিয়েছেন। দর গায়ের রং কালো ও চল কৌকডানো ছিলো তাই নিজের গায়ের ক ব্যঙ্গ করে চাইনিজ কালির সঙ্গে তুলনা করেছেন। আর কালিদাস মশায়ের চেহারা ছিলো একটু কাটখোট্রা ধরনের এবং সযত্নে লালিত জোড়া পাকানো গোঁফ। তাই কালিদাসবাবুর দেহের সঙ্গে বাঁশের গী কালিরাখা পাত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং পাত্রটির মাথার দিকে জ্জাড়া পাকানো গোঁফের ছবি একে হাস্যরসের পরিচয় দিয়েছেন। র ক্ষিতিমোহনবাবুর চাদর জড়ানো জবু-থবুভাবের চেহারা বোঝবার ীক হিসাবে রসিক মন নিয়ে মাথার উপরে একটা পোঁটলা একে টি. বকে উদ্দেশ করে লিখেছেন, আমরা তিন মূর্তি।

আবার ক্লাসিক শিল্পের সঙ্গে যখন যেখানে মিল খুঁজে পেয়েছেন তখন নাতে চেষ্টা করেছেন । এ প্রসঙ্গে তখনকার দিনের বিখ্যাত সমালোচক চিত্রশিল্পী ও সি গাঙ্গুলীকে টেম্পল অফ্ হেভেন থেকে ১২ই মে খেছিলেন— পিকিং হতে লাভমেন, প্রমাসু, চাং চাও ইত্যাদি জায়গা খলাম, অনেক পুরাতন রাবিং জোগাড় হয়েছে। যেগুলো পুরাতন প্রায় জন্তার সঙ্গে মেলে— টানটোনে কিন্তু ফোল্ডগুলো একটু বেশী, ফর্ম চটু কম। অজন্তার অন্ধিত স্থাপতারীতির সঙ্গে ওখানকার পুরানো পতারীতির মিল উল্লেখ করে বলেছেন— থামগুলি অজন্তার মত, দার বার্টিটা পাথরের। লাল বং করা। হাতের গড়ন একবারে অজন্তার হত মেলে দেখলে বৃথিবেন। পয়মাসুতে বিশেষ কিছু দেখবার নাই। মারজীব ইত্যাদি অনেক সাধুরা নাকি এখানে এসেছেন। এখানকার থর্দেশনি করে ধন্য হলাম। আবার চীনের আবহাওয়া ও ভৌগোলিক পের দিকটাও আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি এ বিষয়ে সুরেন র মহাশায়কে লিখেছিলেন— লোহিয়াং যাবার পথে মাটির পাহাড়

হাওয়ায় জমে গিয়ে তুপ হয়েছে। লোকে তাতে ইদুরের মত গর্ত করে স্বচ্ছদে বসবাস করছে। পিকিং (বর্তমান বেজিং) থেকে এই লোক বাস করা মাটির পাহাড়ের অবস্থান ও দূরত্ব জানিয়ে লিখেছেন ৪০০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে এবং দেখতে কেমন লাগে তার একটি ক্ষেত্র পাঠিয়েছেন।

গ্রামে গিয়ে স্কেচ করা নন্দলালের একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিলো। এই অমূল্য অভ্যাস তিনি আজীবন বন্ধায় রেখেছিলেন। আশে-পাশের ছোট সাঁওতাল গ্রামগুলির সঙ্গে তাঁর নিবিড পরিচয় ছিলো। তাদের সুখ, দৃঃখ ও আনন্দের নিতাসঙ্গী ছিলেন। তাদের অস্থ-বিস্থে ওযুধ পথ্যের সঙ্গে তাদের মাঝে মহন্তর হৃদয় নিয়ে দাঁডাতেন। তাঁর বিভিন্ন স্কেচে তাই তাদের বিচিত্র জীবনযাত্রার উৎসব অনুষ্ঠানের খুটি-নাটি দিক এত প্রাণবন্ত হয়ে তাঁর সাবলীল রেখায় ফুটে উঠেছে। চীনে গিয়েও তাঁর এই প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিলো আমরা দেখতে পাই। চীনের মাটিতে বসে মেষ দলের মাঝে মেষ শাবক কোলে দণ্ডায়মান বন্ধের যে ছবি একেছেন তার তুলনা মেলা ভার। এই বিখ্যাত রেখাচিত্রটিকে ভাবের ও কলা-কৌশলের আদান-প্রদানের দলিল হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। বর্তমানে ছবিটি কলাভবন মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে (নথিভুক্ত নং— এন বি/এল ডি-->)। এই অপূর্ব রেখাচিত্র ছাডাও নিয়মিতভাবে কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদেরকে স্কেচ করে তথ্য পাঠানো থেকে নিবৃত্ত হননি। চীনের গ্রাম, তাদের স্বভাব, চেহারা বা সাজ্জ-পোশাকের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা দিতে চেয়ে ধীরেন এণ্ড আদারকে এক জায়গায় লিখেছিলেন যে— সাংহাই হতে ১৫ই হাংচাও গেছলাম। পাড়া-গাঁয়ে সবাই প্রায় একরকম যেন সাদা ওডিয়ার দেশে এসেছি। সবই ঝাঁট বাঁধা আর বড হাঁও-মাঁও করে। ১৫/১৬ বৎসরের মেয়ে ৭/৮ বৎসর বলে বোধ হয়। পুরুষ কি বালক হঠাৎ চেনা যায় না । চীনের জীবনযাত্রায় ভারতীয় ডুলী বা বাংলার পাল্কী-সদৃশ মনুষ্যবাহী পরিবহণের চলন দেখতে পেয়েছেন ও তার ছবি একে এবং লিখে ছাত্রছাত্রীদের একটা ধারণা দিতে চেয়েছেন।

এই পরিবেশ নন্দলালের অন্তঃস্থলে নাডা দিয়ে তাঁর ছোট মেয়ে যমুনার কথা বা সতী নামের মেয়েটির কথা মনে পড়িয়ে দিত। মন পাখা মেলে মৃহূর্তে শান্তিনিকেতনে উড়ে এসে বলতো— এখানকার ছোট মেয়েদের চেহারা ঠিক আপেল বক্লেই হয় । সিন্দুরের টিপ পরে দুই গালে বেশ করে আলতা লাগায়। পায়ের অবস্থা দেখলে হাসিও পায় কান্নাও পায়। পা বৈধে-বৈধে এইরূপ সুন্দর গড়ন করে কুট-কুট করে খুড়িয়ে-খুড়িয়ে চলে । সুন্দর গড়ন বোঝাতে গিয়ে পায়ের পাতাগুলির গড়ন পদ্ম কুঁড়ির মত একে পাঠিয়েছেন। আবার সিংহের ছবি একে লতিকাকে (বর্তমানে রায়) সোহাগ ভরে বলেছেন— তোমার জন্য একটা সিংহীর ছানা নিয়ে যাবো, পুষতে পারবে তো ! ছোট ছোট চীনে মেয়েদের চোখের রূপ বর্ণনায় সাদৃশ্য খুজতে গিয়ে অনুভব করেছেন— বলেছেন— এখানেও তোমাদের মত ছোট-ছোট মেয়ে কিন্তু তাদের চোখে একটা করে যেন বোল্তা কামড়ে নিয়েছে। একটা ছোট মেয়েকে চীনে জ্বাতির চোখের ফোলা-ফোলা গড়ন বোঝাতে গিয়ে এমন প্রকৃষ্ট উপমা টানার ক্ষমতা বোধহয় একমাত্র নন্দলালেরই ছিল। আবার সিংহ ছানার গড়ন নিয়ে ভাবতে গিয়ে তাঁর ভাবনা আরও গভীরে যায়। পুরীর পাথরের ক্লাসিক সিংহ ভাস্কর্যের মিল খুঁজে পেয়ে মন্তব্য করেছেন--- পুরীর সিংহছানা এই (मर्गरे रुख़िल (वाधर्य । পথে चाउँ निःर्हाना किल-विल कद्राह् ।

চীনে গিয়ে যেমন বহু বিষয়ে মিল দেখেছেন তেমনি আবার গরমিলও দেখেছেন বহু ক্ষেত্রে। সখেদে বলেছেন, গুরুদেব যে মৈত্রীর বাণী নিয়ে এখানে এসেছেন তা কেউ কর্ণপাত করে না। ওখানে গিয়ে বোধহয় নন্দলাল মনে-মনে আহত হয়েছিলেন। চীনা জনগণের আচার-আচরণ নিয়ে যে কৌতৃহল ছিল তা সব ক্ষেত্রে পূরণ হয়নি। তিনি তৎকালীন চীনের সামাজিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ও জনগণের আধুনিক ভাবনাচিন্তার এক সার্বিক রূপ ধ'রে ব্যথাতুর সুরে রথীন্দ্রনাথকে এক দীর্ঘ পত্রে বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে নিজের মানসিক যয়পার লাঘব করেছেন। তিনি ৮ই মে ১৯২৪ শে লিখেছিলেন—রথীবাবু আজ্ব একটু বিস্তারিত থবর দিবার ইচ্ছা হয়েছে—কিছু বিস্তারিত থবর দেবার শক্তি আমার নাই আমার Memory বড় খারাপ। পর-পর শহর দেখলে কিছুদিন বাদে সব জুড়ে একটা তাল হয়ে যায় আমার মাথার ভিতর। ঠাকুরদা (ক্ষিতিমোহন সেন) বেশ বিস্তারিত খপর রাখছেন। আর আমি সব খপর ঘণ্ট করে ফেলছি।

কখন খারাপ লাগছে কখন ভাল লাগছে কখন আশ্চর্য হচ্ছি। মোটের উপর দেশটা বিরাট শিল্পকান্তে অন্বিতীয় বিশেষ করে ব্যবহারিক শিল্পে এখনও বেল ওস্তাদ আছে। চিত্র শিল্প বা উচ্চ অক্লের শিল্পের গোডায় পশ্চিম দেশীয় কীট প্রবেশ করেছে । অর্থাৎ সাধারণের Taste খারাপ হয়ে আসছে। ভাল জাতীয় হাতের ছবির পাশে জাপান বা আমেরিকার Almanac ঝোলাছে। মেয়েরা গোডালি তোলা জতা পরতে শুরু করেছে অন্ধ্রেক চীনে অন্ধ্রেক সাহেবের পোষাক ঘাড ঠেচে সম্মুখে টমিদের মত একট চল। রাজ প্রাসাদে আন্তর্যা রকম সন্দর কার্পেটের পাশে আজকালকার গোলাপ ফুল আঁকা খেলকার্পেট স্থান পেয়েছে। রাজপ্রাসাদে অনেক আশ্চর্য্য সুন্দর ছবি দেখলাম কিন্তু উপটোকন যেটা श्रुक्राप्तव সম্রাটের নিকট নিলেন সেটা বিশেষ কিছু না—কোল সম্রাটের শীল মাত্রই দামী। ভাল জিনিস দেখলেই আমরা গদ-গদ হয়ে প্রশংসা করি—কিন্তু সম্রাটের নিজের হাতে ক্ষমতা হলে কিছু আশা ছিল—কারণ সম্রাট বেশ দিলওলা লোক মনে হল কিন্ত ইহার শিক্ষক একজন সাহেব এবং তিনিই মালিক বলে মনে হল। আর এমন সম্রাট তাহার নিজের ঞ্চিনিস পত্রের সহিত R. Govt.curio-র জ্বিনিস মাত্র Museum এর জিনিস হয়ে পড়েছেন। তবে সম্রাটের প্রাসাদ দেখে আক্কেল গুড়ম হয়ে গেছে। এক-একবার দমে যাই যখন এসব প্রকাশু-প্রকাশু বড় ঘর-দালান উঠান Museum ঘর দেখি। তখন খালি এই বলে নিজকে আশ্বাস দি আমরা মানুষ হবার চেষ্টা করি-এসব দরকার হয় হবে, না হয় আর কিছু হবে । হাজার হোক এটা এদের নিজের দেশ । R. Govt একটা একটা University-র জন্য কি আয়োজন করেছে—দেখলে স্কম্পিত হতে হয় যেন একটা শক্তিশালী লোক জেগেছে কিন্তু ঘুমঘোরেই কাজটা আরম্ভ করে দিয়েছে। সবই আমেরিকার ছাঁচে হছে। বাড়ীর চেহারা পর্যান্ত বদলে যাচ্ছে কান্ধে কান্ধেই। তবে জ্বিনিস পত্র, Artএর জ্বিনিসপত্র বিশেষ করে বাহিরে যাওয়া বন্ধ হয়েছে—এরা নিজের Museum স্থানে-স্থানে করছে। এমন কি Tourist-দের নিকট হতেও জানতে পারলে জিনিস উদ্ধার করে সংগ্রহ করছে । তবে এখানেও উচ্চদরের লোক





এতে দূরকমের লোকই আছে চেঙ্গড়া ও নবা ভাবুক, কবি, ইত্যাদি ইহারা নিজের পায়ে চলবার জনা বাস্ত এবং পুরাতনকে খারাপ বলে ছাড়বার চেষ্টা করছে কিছু বিচার না করেই ছাড়ছে বলে মনে হয়। কারণ বিদেশীর হাত ধরে চলছে। তবে পুরাতনের ভিতরও কয়েক জন Artist আমাদের Society-র মত একটা society করেছেন এবং বেশ কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন এবং চীনের আয়তনের মতই বড় ভাবে আরম্ভ করেছেন। এই society-র সহিত আমাদের একটা যোগ করবার চেষ্টা করছি। এই society হতে গুরুদেবকে ৬ খানি original ছবি দিবে। আর এক দল আছে সাধারণ লোক ইহারা নিরীহ যাহা তাহাদের সম্মুখে ধরা হয়—ইহারা তাহাই লয়। আর একদল আছে বোধ হয় অনুমানে ইহারা বড় পুরাতন—'নৃতনের প্রতি অন্ধ' খুঁজে পাওয়া শক্ত—চেষ্টায় আছি 1 যেদলে আমরা পড়েছি—সেটা ছোকরাদের—ইহারা এই পুরাতন দলকে থাহাই করে না কাজেই ইহাদের খপর পাওয়া শক্ত। অনেক পুরাতন Rubbing পাওয়া গেছে এগুলি খুব সুন্দর—কতকগুলি এখান হতে

আছে যারা ঠিক-ঠিক আর্ট-এর কদর বুঝে। আর একদল ছোকরাদের,

এখান হতে কোন craftsman নিয়ে যাওয়া অসম্ভব । এরা আমাদের মতই ঘরকুনো বিশেষ করে চাষীরা ও গরীবরা । এমন কি বাপ মা, আশ্বীয়বজন আপনার জন মরলে ঘরের পালে বাগানেই গোর দেয় । তবে বড় Artist দের মধ্যে কেহ কখন যেতে পারে আশা করা যায় । চোখ কান বুজে ইহাদের সকলকেই আমাদের কুড়েতে নিমন্ত্রণ ত করে চলেছি । তুলি তৈয়ার করা ও কাকিমন (লম্বা-কম্বি Vertical ভাবে ছবি আঁকার জন্য তৈরী জমি) তৈয়ার করা এখানেও বেশ—তবে এখন সুযোগ পাই নাই দেখবার ।

বাঁধিয়ে নিয়ে যাব। Print Post card, বহি ইত্যাদি সংগ্রহ করছি। আমার দ্বারা যা সম্ভব চেষ্টা করছি তবে বড দৌড হচ্ছে—দৌড এ-তে

আমি বিশেষ দক্ষ নই আপনি জানেন।

(करम शिकिश भरतर > भाग मात्र — श्रका भरत — ज्ञान নিস দেখবার আছে। আমরা একজন সিদ্ধি ভদ্রগোকের ঘরে আছি — ওয়ার ও থাকার খরচা লাগে না — খুব যতু করে রেখেছে। मुद्यानक ভाইলোগ খুব ভাল এ অস্বীকার করা চলে না। প্রায় সব ায়গায়ই পিকিং পর্যন্ত ভাইলোগদের দেখা পেয়েছি। এখানে ৮/১০ জন ত্র হিন্দুস্থানের লোক আছে। যে সব শহর দিয়ে গেছি তাহার একটা লিকা দিলাম। যাহাদের সহিত দেখা হচ্ছে তাহাদের ঠিকানা লওয়া চ্ছ। Miss Green শুনছি শীঘ্রই আমাদের অকুল পাখারে ফেলে চলে বেন, তবে থাকবেন এরূপ আশা এখন করি। লুমড়ীর রাজকুমার তমধ্যে জাপান ঘুরে Peking এ এসে যোগ দিয়েছেন আজকালই রত রওয়ানা হবেন। Elmhirst বেশ বন্দোবস্ত করছেন, খুব টছেন। তবে শুরুদেবের শরীর পূর্বের মতও নয় যত শীঘ্র পারা যায় কে নিয়ে ঘরে ফিরতে ইচ্ছা করছে, একটা কথা উঠেছে চীনাতে কিছু জ্ঞ করতে গোলে শুধু Lecture দিলে হবে না কিছু দিন এখানে ওকে কতে হবে, এরা নাকি ধীরে ধীরে বোঝে এই সব। তবে আপনারা মনে রতে পারেন আমাদেরও পালাবার ইচ্ছা আছে, বলতে পারি না থাকতেও রে। জাপান যাবার পথে অনেক বাগড়া পড়ছে। কিছু এখন ঠিক হয় ই। আজ হতে Lecture শুরু হবে, ৮টা Lecture দিবেন এর মধ্যেই ০/২৫ Lecture হয়ে গেল। Elmhirst রিপোর্ট লিখছেন। াপনাদের পাঠাচ্ছেন কিনা জানি না, তিনি একটু নিঃশব্দে কাজ করেন। াশা করি আপনারা কিছু খপর পাচ্ছেন। ক্ষিতিবাবুর চিঠি তো রাবাহিক আশ্রমে যাচ্ছে। ঠান্দি বোধ হয় বড় বাস্ত। কারণ ভনছি তাঁর ঠি সব তিনি পুনরায় নকল করে যথাস্থানে পাঠাচ্ছেন। ঠানদি কে ানাবেন আমি ঠাকুরদার তত্ত্বাবধান সদাই করি কারণ তিনি একট ভোলা াাক কিনা, ঠাকুরদার মুখে শুনলাম ঠানদি নাকি উহার ভার আমার উপর য়েছেন আর আমার কথা মত চলতে বলেছেন। তার হাতে নিয়ে গিয়ে কুরদাকে আবার স্ঠপে দিতে পারলে বাঁচি। তিনি একটু বেশ হোম সিক য় পড়েছেন।

গতকল্য গুরুদেবের জন্য উৎসব হয়ে গেল গুরুদেবের ইহারা নৃতন ম করলেন। বহু পুরাতন যুগে চীনা দেশকে ভারতীয়রা একটা নাম য়েছিলেন সেটা ওঁরা শুরুদেবের নামের শব্দের দিকটা মিলে এই নামটা জ চীনারা গুরুদেবকে ফিরিয়ে দিল — উচ্চারণটা ঠিক করা শক্ত, ভাল রে অভ্যাস করে যাব পরে । দুটা নোড়ার মত প্রকাণ্ড শীল তৈয়ার করে নামে श्रेप पिराह । প্রায় ১৫/১৬ খানা ছবি বাঁধান Present রেছে। একটা Thousand flowers বলে সুন্দর চীনা বাটী উপহার য়েছে। আর অনেক কিছু দিয়েছে সব পরে লিখব। —আমরা তিনজন লে আমাদের দেশবাসীর তরফ হতে এবং আশ্রমের তরফ হতে ইহার ন্য উৎসব করিলাম। আমি একটা ছবি, কালিদাসবাবু একটা কবিতা, কুরদা একটা ওজনদার শ্লোক উপহার দিয়ে পূজা শেষ করলাম। চিত্রা টক অভিনয় হয়ে গেল। এক রকম হল মন্দ নয় — ইংরাজীতে হল নাতে হলে ভাল হত। আমাকেও অল্প সাহায্য করতে হয়েছিল। কিন্তু দের চোখ নিয়ে বিপদে পড়তে হয়েছিল। এক রকম মণিপুরী গোছ হয়ে ল দেখতে। ইহাদের যুবক ও মেয়েদের মধ্যে তফাৎ খুব কম "চিত্রা" াধ হয় এদেশের লোক ছিলেন। ঠাকুরদার আজ বিবাহের উৎসব কি ক্টা করব তাই ভাবছি, ঠাকুরদা আ<del>জ</del> সকাল হতে বসে ঠানদিকে চিঠি খতে আরম্ভ করেছেন।

মাঝে আমরা Hananfu গিয়ে এখানকার খুব পুরাতন স্থান দেখে দাম। এখানে পুরাতন যুগে বহু ভারতীয় সাধু ধর্ম প্রচার করতে সেছিলেন । Lungmen ও Paimasu এই দৃটি জায়গা । Shinchen তে ৫, ৬ শতাব্দী B. C.-র বহু পুরাতন Bronze-এর পাত্র বাহির য়ছে দেখে এলাম। এসব Kaifung-এর University-তে আছে। ণব জিনিসের একটা সেট ফটোই ওঁরা দিবেন বলেছেন। উপহারের নিস সব Elmhirst সাহেবই রাখছেন। একটা লিষ্ট করবার চেষ্টা

আমি কিছু পোঃ কার্ড Sketch করে পাঠাচ্ছি দেখেছেন বোধ হয়। চ সেট ফটো আমি যা তুলেছি পাঠিয়েছি। ক্যামেরাটা শেষ মুহুর্তে কিনে য় বড় উপকার করেছেন। আর এক সেট শীঘ্র পাঠাব যা হক একটা मन भावन।

পত্রের উপসংহারে বাড়ীর খবর পাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং সকল আশ্রম বাসীদিগকে ভালবাসা জানিয়ে শেষ করেছেন। এই দীর্ঘ চিঠিতে চীন সম্পর্কে নন্দলালের ভাবনার পূর্ণ বিকাশ দেখতে পাওয়া যায়। আবার এই ঝিমিয়ে পড়া ও হতাশার ভাব কাটিয়ে উচ্চকিত হয়ে ওঠেন ও বাহবা দেন যখন দেখেন সারা চীন দেশ কাজ পাগল। তাই তিনি আফিংখোর হিসাবে সারা দুনিয়ায় চীনজাতির যে বদনাম আছে সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য আমাদের সামনে তলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন — এদেশের লোক আফিংখোর নয়। কাজ খোর, রাতদিন কাজ করছে। এক কথায়----নন্দ্রাল গুণীর কদর বুঝতেন ও যা ভাল তা স্বীকার করে নিতে কখনো পরাত্মখ হতেন না।

শুনেছি নন্দলাল ভোজন রসিক ছিলেন। সাধারণ খাওয়ার মধ্যেই নূতন স্বাদ খুজতেন। স্কেচ করতে গিয়ে গ্রামে সরষের তেল মাখিয়ে মুড়ি খেতে ভালবাসতেন। গ্রামের লোকেরাও তাকে আপন বলে ভাকতো, সুখ, দুঃখের গল্প করতো। খাওয়ার জগতেও তিনি নৃতন রূপ দেওয়ার চেষ্টা করতেন। (যোগীনের দোকানে পাতি মেবুর রস দিয়ে চা পান করা স্মরণ করা যেতে পারে) আমাদের একটা ধারণা আছে যে চীনের লোকেরা আরশোলা খায়। আরশোলা খাওয়া শুনেই আমাদের গা-টা কেমন যেন গুলিয়ে ওঠে। এ বিষয়ে নন্দলালের পাঠানো তথ্য থেকে তেমন কিছু জানতে পারি না । তিনি সেখানে গিয়ে বাঙ্গালী রাগ্গা ও চীনে রাগ্গার স্বাদের তুলনা করেছেন। ঠানদিকে (ক্ষিতিমোহনবাবুর ব্রী) বেশ মজা করে লিখেছিলেন—চীনে খাওয়া খেয়ে তবে আপনাদের রান্না খেলে লোকে তফাৎটা বৃঝতে পারবে। কোনটা ভাল বিচার হবে। আবার সঙ্গে সঙ্গে আশ্রমের কথা, কলাভবনের ছাত্রদের কথা ভেবে কলা ভবনের বোহেমিয়ান ক্লাব মেসের উদ্দেশে লিখেছিলেন--বেশ মজা, রাস্তার ধারে ঘরে ঘরে চলন্ত রাল্লা ঘর ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমাদের আশ্রমে এ প্রথাটা চালালে ভাল হয়। ক্ষিদে পেলেই কিনে খাও। বর্তমানে আশ্রমের খাওয়া সমস্যায় জর্জরিত ছাত্রছাত্রীর দল এই রকম একটা প্রথায় খেতে পেলেই ভাল হত । এই রকম অভিনব মেসের কল্পনা ও ভারতের মাটিতে যেখানে এতো জাত-পাতের মারামারি সেখানে তা প্রয়োগ করার কথা ভাবা একমাত্র নন্দলালের পক্ষেই সম্ভব । সুদূর চীনে বসে নানান ব্যস্ততার মধ্যে কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের তুচ্ছ খাওয়া নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছেন আবার বন্ধুর মত মজা করে চিঠি লিখেছেন।

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে পাড়ি দিয়ে চীন—তারপর চীন দেখে জাপানের মাটিতে পা দিয়েছিলেন নন্দলাল । দীর্ঘ সফরের ফলে শারীরিক वा भानित्रक पिक थिएक अकर्षे क्लांख इरा भएए ছिलान । इरारा प्राई काরণে খুব বেশী ঘুরতে পারেন নি । এ বিষয়ে এক জায়গায় নন্দলাল লিখেছেন—আমরা এখান হতে ২১শে জুন ছাড়বো। মাঝ পথে জাভা হয়ে যাবো। কালিদাসবাবু জাভায় থাকবেন। আমরা তিন জন ফিরবো---আগষ্ট মাসের গোড়ায় কি মাঝামাঝি ফিরবো । আমাদের শরীর বড় জখম হয়ে গেছে--সদাই ছুটোছুটি করতে হচ্ছে--বড় তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে—এত তাড়াতাড়ি দেখা অভ্যাস না থাকায় একটু অসুবিধা **१८७६ । ७५.९५व সম্পর্কে আমাদেরকে একটু জনিয়েছেন, তাঁর স্বাস্থ্যের** খবর জানিয়ে বলেছেন—গুরুদেব ভাল আছেন, তবে বড় ধকল যাচ্ছে—উনি তাই সইছেন—আশ্চর্য সহ্য করবার শক্তি।

জাপানের মাটিতে পা দিয়েই জ্ঞাপানের বিখ্যাত শিল্পী, কবি ও বিভিন্ন পৈশার মানুষদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করেছেন—ক্ষেচ্ করেছেন, প্রাচ্য শিল্প নিয়ে আলোচনা করেছেন। ইয়োনো নোগুচির মত বিখ্যাত কবি ও ইয়োকোয়ামা টাইকান বা কানজান শিমোমুরার মত বিখ্যাত শিল্পীদের স্টুডিওতে গেছেন ও শিল্প নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিশেষত এই বিখ্যাত শিল্পীন্বয় তৎকালীন জাপানের শিল্পকলায় এক ব্যাপক পরিবর্তন আনার চেষ্টা করছিলেন। জ্ঞাপানের প্রথাগত আষ্ট্রেপৃষ্ঠে বাঁধা শিল্পকে মুক্তি দিতে চাইছিলেন। ঠিক ওই সময়ে নন্দলালের জাপান সফর ও ওই সব শিল্পীদের সঙ্গে আলোচনা পরবর্তীকালে ভারতীয় শিল্পের গতিপ্রতির ক্ষেত্রে খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিলো সন্দেহ নেই। ভারতীয় রেখা ᇽ প্রধান **ছবির সঙ্গে জাপানী ছবির একটা সমধর্মিতা লক্ষ্য করা** যায়। সেখানে প্রত্যেক রেখাই প্রাণ, বিষয়বন্তু বাহুল্যবর্জিত ভারতীয় শিল্পের কাছে তারা যে ঋণী সেকথা অকপটে স্বীকার করে—কিন্তু অন্তরের মধ্যে কোন ছন্দ্র না রেখে নিজের মত করে আত্মসাৎ করে নিয়ে প্রকাশ করে।

জাপানীদের মধ্যে নৃতনকে গ্রহণ ও উদ্ভাবন করার নর্মনীয় মানসিকতা ও প্রসারতা থাকলেও কোন বিদ্যা অপরকে শেখাবার অকৃপণ ইচ্ছা জাপানীদের নেই। সেকথা নন্দলাল এক জায়গায় লিখেছেন—এ দেশটা ঠিক বাংলা দেশের মত তবে বেশীর ভাগ পাহাড়—বোধহয় মণিপুরের মত, লোকেরাও মণিপুরের মত বড় মিশুক কিন্তু কোন জিনিস শেখাবার ইচ্ছা এদের বিশেষ নেই।

জাপানে গিয়ে চীনের মত বিখ্যাত শিল্পীদের ছবি দেখেছেন ও উল্লেখযোগ্য উড়কাটা প্রিন্ট সংগ্রহ করেছেন। এবং পরবর্তীকালে কলাভবনে জাপানী প্রথায় কাঠ খোদাই ও তার থেকে ছাপ নেওয়ার ক্রিয়া কৌশলের পদ্ধতি প্রবর্তন করেন।

বর্মায় বা চীনে গিয়ে সমাজ সচেতন নন্দলাল যেমনভাবে ঐসব দেশ দেখেছেন জ্ঞাপান সম্পর্কে সে রকম রকম দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় না। মন্দিরে বন্ধ মর্তির সামনে লীলায়িত ছন্দে বর্মী নাচ, তাদের খাওয়া দাওয়া বসবাস, তাদের ঘরবাড়ী, সেখানকার প্রাকৃতিক সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে যেমনটি আমাদিগে তথ্য দিয়ে, ছবি একে জানিয়েছেন সে রকম জাপানের নাচ, সামাজিক আচার-আচারণ বা ধর্ম সম্পর্কে জানান নি । যদিও একটা দুটা নাচের স্কেচ পাই—তার মধ্যে সামগ্রিক রূপ ও ছন্দ আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে না। স্কেচের মাধ্যমে অভিবাদন বা প্রণাম করার ভঙ্গি দেখতে পাই ভারতীয়দের মত ধৃতি মাথায় পাগড়ী পরিহিত হাতে মন্দিরা বাজ্ঞানোর ভঙ্গির কিছু স্কেচ দেখতে পাই এবং ভারতীয় চেহারার সঙ্গে মিল খুঁজেছেন। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত শিল্পী ইকোয়ামা টাইকান সম্বন্ধে তিনি এক জায়গায় বলেছেন—টাইকান সান-কে ধৃতি পরিয়ে দিলে ভারতীয় বলে ভ্রম হয় । আর জাপানী মেয়েরা অন্যান্য কাজের মত সমুদ্রে মাছ ধরতে সমান পটু সেকথা নন্দলাল আমাদের জানিয়েছেন বা স্কেচ্ করে মাছ ধরার বিশেষ ভঙ্গি ধরে রেখেছেন। জাপানীরা যেন জীবনের সব রকম কাজের মধ্যে ছন্দ খ্রজে পায়—সে কথাটাই বোধ হয় পরোক্ষভাবে আমাদের বলতে চেয়েছেন। এই ছন্দকে আমরা ভারতীয়রা এখনো আয়ত্তে করতে পারি নাই।

জ্ঞাপানীজ পুত্রের কথা পৃথিবী বিখাত কিছু কোথাও সে সম্পর্কে তিনি অনুসন্ধান করেন নি। তবে এক জায়গায় দেখতে পাই জাপানের আর এক বিখাত চিত্রকর আরাই কাম্পোনানের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করছেন এবং আরাই কাম্পো কালো কালির তুলির আঁচড়ে, কেশ বিন্যাসের বিভিন্ন রূপ, ছাতা মাথা জাপানী বালিকার কিমানো পরিহিত ছবি প্রভৃতি একেছেন। নন্দলাল এগুলিকে সম্লেহে তাঁর বড় মেয়ে গৌরীকে ৬ই মে ১৯২৪ তারিখে পাঠিয়ে দিয়ে লিখছেন—এগুলি তোমার আরাই কাকা একে দিয়েছেন। কলাভবনে রাখতে দিও আজ আমরা টোকিও যাছি। তোমাদের পুতুলের বের নিমন্ত্রণ পেলাম। লুটিটা বাকী রইলো। এখানে নন্দলালের পারিবারিক ভাবনার সঙ্গে কলাভবনের সামগ্রিক ভাবনা মিলে একাকার হয়ে গেছে। কলাভবনকে তিনি নিজের পরিবারের একটা অন্ধ মনে করতেন।

জাপানে পৌঁছে তিন সঙ্গীর সঙ্গে একরে থাকতে পারেন নি এবং জ্ঞাপানী চিত্রকলার প্রচার ও প্রদর্শনী যাতে কলকাতায় হয় তার জনা গুরু অবনীস্ত্রনাথ ঠাকুরকে এক দীর্ঘ চিঠি লিখে সেখানকার বিখাত শিল্পীদের সঙ্গে আলোচনা অবহিত করেন। তিনি লিখেছিলেন—আমরা টোকিওতে আছি। আমি আরাই সানের (মহাশয়) বাড়ীতে আছি, ক্ষিতিবাবু কিয়োতোতে একটি মন্দিরে আছেন। কালিদাসবাবু, এলমহাস্ট ও গুরুদেব টোকিও ইম্পিরিয়াল হোটেলে আছেন। তাজিমা বলে একটি জ্ঞাপানী ব্যবসাদার অনেক দিন কলকাতায় ছিলেন আপনাদের সহিতও খুব আলাপ আছে তাঁর ওখানে কয়েকদিন ছিলাম। সানু সান, কুসুমোতো সান, আরাই সান এবং অনেকগুলি আমাদের পূর্বেকার বন্ধু মিলে আমাদের যত্ন

করছেন ৷

সাধারণ মানুষের বড় শিল্পীদের বসবাস করার বাড়ী ও তার আসবাবপত্র বা সাজ্ঞানোর রীতি সম্বন্ধে নানা রকম কৌতৃহল থাকে । নানা तकम कन्नना थारक । विरमय करत विरमणी मिन्नीरमत সম্বন্ধে । এখানে নন্দলাল টাইকানের বসবাস করার ও তার ব্যক্তিগত ব্যবহারের এক সর্বাঙ্গ সুন্দর চিত্ররূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি লিখেছেন—তাইকান সানের বাড়ীতে গিয়েছিলাম বাড়ীটি বেশ সুন্দর একটি চালা খরের মধ্যে একটা গর্ত করে তাতে ধুনি জ্বালিয়ে তার চতুর্দিকে সকলের বসবার জায়গা করেছেন বাড়িটি ছবির মত। বড় অমায়িক লোক। আপনাদের কথা শুনে আহ্রাদিত হয়ে উঠলেন, সকলের কথা একে একে জিজ্ঞাসা করলেন। তাইকান সানের শরীর বড় থারাপ হয়েছে—অত্যন্ত মদ খাওয়ায় শরীর ভেঙ্গে পড়েছে। এখানকার প্রায় সকলেই এক একটি ছোটখাট মাতাল বললেই হয়। তাইকান সান সম্প্রতি একটি ছবি শেষ করেছেন, তারও একটা ফটো দিয়েছেন। এর শরীর ভাল হলে আগামী বংসর ভারতে যাবার বিশেষ ইচ্ছা আছে বললেন। সঙ্গে পনের ষোল জন আর্টিস্ট নিয়ে যাবেন। এরা সব বিজ্বতইন সোসাইটির আর্টিস্ট। ইনি আমাদের ছবির একটা এক্জিবিশন এখানে ক্রতে চান—এ বংসরই করতে চান। ছবিশুলি তথা হতে আগস্ট মাসের প্রথমে পাঠানো দরকার—বড় তাড়াতাড়ি হবে। আর এক সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি পাঠালেও হয়। একজিবিশনের মত ছবি হবে কিনা জানি না। এ বৎসর হবে कि ना वनएं भारति ना । यमि সম্ভব হয় আপনি তাইকান সানকে একটা টেলিগ্রাম করে দেবেন।

যে কোন চিঠি যে কোন মানুষের আসল ভাবনা প্রকাশের বাহন বলে যদি মেনে নিই তাহলে নম্পলালের এই চিঠিগুলিতে আমরা দেখতে পাই যে নম্পলাল প্রাচ্য সফরের প্রথম থেকেই ভাবের আদান প্রদানের মধ্য দিয়েই বিশ্ব আড়ছের, বিশ্ব সৌহার্দোর সদ্ধান করেছেন। চীনে গিয়ে কোন একটা শিল্প সোসাইটির সঙ্গে তৎকালীন কলকাভায় প্রতিষ্ঠিত তাঁদের নিজেদের সোসাইটির ভাববিনিময় করতে চেয়েছেন। অনুরূপভাবে জাপানে গিয়ে সেখানকার শিল্প সোসাইটিগুলির সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করতে চেয়েছেন। এক কথায় নম্পলালের এই প্রাচ্য সফরে কলাভবন তথা ভারতীয় শিল্পের পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে সার্বিক লাভ হয়েছিলো।

নন্দলাল পাশ্চান্তা রীতিতে শিক্ষা লাভ করেও উপলব্ধি করেছিলেন যে প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ প্রাচা তথা ভারতীয় শিক্ষারাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন আছে তাই তিনি মনে প্রাণে কলাভবনকে প্রাচা শিক্ষচর্চার প্রাণ কেন্দ্র রূপে গড়ে তুলে চেয়েছিলেন। কলাভবনকে কেন্দ্র করে যে নৃতন শৈলী গড়ে উঠেছিলো তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভারতবর্ষ, সিংছল ও বহু বিদেশের ছেলে-মেয়েরা ইউরোপীয় প্রথায় শিক্ষ শিক্ষা ছেড়ে কলাভবনে শিক্ষালাভ করতে আগ্রহী হতো।

নন্দলালের জীবদ্দশায় বা তাঁর উত্তর কালে প্রাচ্য শিল্প রীতির কলা-কৌশল নিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে এবং তার ফসলে কলাভবন নানান দিক দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে।

বর্তমানে এত রকমের আধুনিক প্রয়োগরীতির ঢেউরের ধাকা ও চলন থাকা সত্ত্বেও প্রাচ্য শিল্পরীতির ধারা ওই সব আধুনিক করণ-কৌশলের উপর অস্পষ্ট ছায়া ফেলে ক্ষীণ কায়া হয়েও কলাভবনের অন্তঃহলে প্রবহমান আছে ও ভবিষাতে থাকবে বলে আশা করা রাখি।

এই রচনায় বাবদ্ধত আ**লোকচিত্র ও তথাাদি কলাভবন ও রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালা,** বিশ্বভারতীর সৌজনো প্রাপ্ত । এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ ।



# শান্তিনিকেতনের শ্রী ও সৌন্দর্যের রূপকার নন্দলাল

## দেবীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

#### ACORONO ACORON

ান্তিনিকেতনের সৌন্দর্য, রুচিবোধ, সুরুচিপূর্ণ অনুষ্ঠান মঞ্চ সাজানোয় নন্দলাল বসর প্রভাব অসীম। আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের আহানে হবনের কর্ণধার হিসাবে ১৯১৯ সালে অবনীন্দ্র-শিষ্য নম্মলাল নকেতনে এলেন—সেদিন থেকেই তিনি শান্তিনিকেতনের র-মশাই"। শিল্পগুরু নন্দলাল যখন শান্তিনিকেতনে এলেন তখন দেশ জড়ে জাতীয় মক্তি আন্দোলনের ঢেউ—মানুষের চেতনায় সাহিত্যে সঙ্গীতে জাতীয়তার স্বতঃস্মর্ত উন্মেষ—রবীন্দ্রনাথ সেই ার অন্যতম রূপকার । শান্তিনিকেতনে তিনি যে প্রাচ্য বিদ্যা-চর্চর গড়ে তুললেন সেখানে জাতীয় ঐতিহ্য শিক্ষা সংস্কৃতি অনুশীলন ন্তান পেল। প্রাচ্যের শিল্প কলা সঙ্গীত সাহিত্য নানা বিদ্যার ালন শান্তিনিকেতনৈ দুঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল। ললিত কলায় कुरु अवनीस्मनार्थंत धाता अवर त्रवीस्मनार्थंत महिनीम अनुस्थतगार নন্দলালের যে সুজনশীল রঞ্জনার ধারা নেমে এল-তারই rলন—শান্তিনিকেতন—শ্রীনিকেতনের উৎসব-মঞ্চের সজ্জায়, ্য চিত্রে বাডি-তোরণ ও বাগান তৈরির পরিকল্পনায়, কলাভবনের ন্ম, এমন কি ছাত্র ছাত্রীদের দৈনন্দিন জীবনে-একান্তই প্রাচোর

ক্রচি ও সৌন্দর্যবোধ বিকশিত হয়ে উঠলো। জীবন শিল্পী রবীন্দ্রনাথের জীবনে শিলাইদহ পদ্মার প্রকৃতি আর এই বীরভূমের রুক্ষ খোয়াইয়ের প্রকৃতি মিলে মিশে এক নৃতন রূপ ধারণ করলো। যার প্রভাব এল मास्त्रिनिरक्**र**ात्रत ভৌগোলিक জীবনে পরিবেশ এবং রুচিতে। এই পরিবেশের সঙ্গে একাত্ম হয়ে শিক্ষাকে নানান সষ্টিশীলতায় রঞ্জিত করার ভার নিয়েছিলেন শিল্পী নম্মলাল। এখনকার শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রতীর্থ পরিদর্শনে দেশ-বিদেশের লক্ষাধিক মানুষ প্রতি বংসর আসেন। এখানে এসে এখানকার পরিবেশ, বাড়ি ঘর-এর স্থাপত্য-সৌন্দর্য-বৈচিত্র্য এবং সর্বোপরি সরুচি যে কত সন্দর ও শিল্পময় হতে পারে তা-তাঁরা অনুভব করেন। শান্তিনিকেতনের বাডি-সিংহাসদন, প্রানো লাইবেরী তার গায়ে ফ্রেস্কো, সম্ভোষালয়, চীনা ভবন-হিন্দী ভবনের ফ্রেক্সো, চৈত্য, কলাভবনের কালো বাড়ি, হ্যাভেল হল, নবনন্দন এবং উত্তরায়ণে কবির শেষ জীবনের বাড়ি ঘর গুলির বিচিত্র স্থাপত্য সকলকে তৃত্তি দেয়, রুচিকে উন্নত ও প্রসারিত করে । এখানে আনন্দ-অনুষ্ঠানের উৎসবের মঞ্চকলা, সজ্জা, রৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাজ-সজ্জায় রুচির অপর্ব বৈচিত্রাময় সামঞ্জসা, এখানকার প্রাচা-ভাবাদর্শে স্থাপতা, পোষাক পরিচ্ছদে সামঞ্জসা

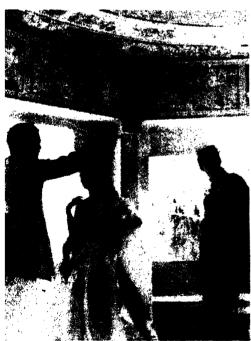

উকা'র সেরালে অভভার রজচিত্র—সম্মলাল করং দেখালেন তার ছাত্রীদের



নন্দলাল পরিকাল্পত মশুপের তোরণ । আলপনার জন্য নন্দলাল ছাত্রীদের নির্দেশ নিজেন ।

ময় ভারসামা-সমস্ত কিছু অখণ্ড ভাবে প্রতিটি মানুষকে শুধু আকর্ষণ করে না—অনুপ্রাণিতও করে। শান্তিনিকেতনের এই বিশিষ্টতা, এই রুচি, সংযম সব কিছুর মূলে শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা আর তাঁর সহকর্মীদের দীর্ঘ দিনের চিন্তা ভাবনা আছে। রবীন্দ্র সহকর্মীদের মধ্যে প্রথম সারিতে যে ক'জন আছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণো নাম করতে হয় নম্প্রপালের।

ক'জন আছেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্যে নাম করতে হয় নন্দলালের। শান্তিনিকেতনের রূপসক্ষায় নন্দলালের ভিত্তি চিত্র, যেগুলি হয় জয়পুরী পঞ্জের রীতিতে বা ইটালিয়ান বুয়ানো পদ্ধতিতে অঙ্কিত। আশ্রমের বিভিন্ন জায়গায় ছড়ানো। এগুলি পুরানো লাইব্রেরীর বারান্দায়—ঘরে—দোতলায়, সন্তোষালয়ের দেওয়ালে, হ্যাভেল হলে, চীদভবন—দিনান্তিকার দেওয়ালে, শ্রীনিকেতনের উৎসব-মঞ্চে—এক অপরূপ রূপে বিরাজ করছে। শান্তিনিকেতনের ভিত্তি চিত্র অঙ্কন প্রথমে কি ভাবে শুরু হয়েছিল এই প্রসঙ্গে বর্তমান আশ্রমিক কলাভবনের প্রথম যুগের ছাত্র প্রবীণ শিল্পী ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মন তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন—"১৯২১ সালে শীতকালে নন্দবাব, অসিতবাব, সুরেনবাব মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়র রাজো বৌদ্ধযুগের বাগগুহার দেওয়াল চিত্র নকল করতে গেলেন। সেখান থেকে তাঁরা সর্বদা পোস্টকার্ডে ছবি একে সংবাদাদি সহ চিঠি বিখতেন এবং তার মধ্যে দেওয়াল চিত্র অন্ধন পদ্ধতি বিষয়ে উল্লেখ থাকতো। তাঁদের চিঠির দ্বারা উৎসাহিত হয়ে বিনোদ ও আমি যে গুহে বাস করতাম (বর্তমান সম্ভোষালয়, শিশুছাত্রীবাস) তার দেওয়ালে মাটির রং ও ভাতের মাড় মিশিয়ে দুইটি চিত্র একেছিলাম। অর্দ্ধেন্দপ্রসাদ তাদের থাকবার গৃহের দেওয়ালে অজন্তা চিত্রের নকলে কতগুলি হরিণের চিত্র একেছিলেন। শান্তিনিকেতনে দেওয়াল চিত্র অন্ধনে এটাই সর্বপ্রথম সূচনা। ..... বাগগুহা চিত্রের নকল করার কাজ সমাপ্ত করে নন্দবাব ওরা আশ্রমে ফিরে এলেন। ১৯২২ সালে। সেই বছরের গ্রীন্মের ছটির পর বাড়ি থেকে আশ্রমে ফিরে এসে দেখি পুরাতন লাইব্রেরীর পশ্চিমাংশের একটি গৃহের চারিপাশের দেওয়ালে নন্দবাবু ছবি একে রেখেছেন। তার তুলির স্পর্শে সমস্ত দেওয়াল জুডে পদ্মের, পদ্মপাতার, বক, মাছ ইত্যাদির ছবিতে শ্রীমণ্ডিত ! তারপর ১৯২৯ সালে দেওয়াল চিত্র অঙ্কনে প্রবল উৎসাহ লক্ষা করা যায়। জয়পুর থেকে একজন জয়পরী দেওয়াল চিত্র অঙ্কনে পট শিল্পী নরসিংলাল এর সহায়তায় নন্দরাব তাঁর কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে পুরাতন লাইব্রেরীর বারান্দার দেওয়ালে অনেকগুলি ছবি আঁকলেন। পরবর্তীকালে ভিন্ন পদ্ধতিতে কলাভবনের নন্দন নামক গহের দেওয়ালে, চীনভবনে নন্দবাব ও তার ছাত্রের দল অনেক ছবি আঁকেন। .... কলাভবনের ইতিহাসে দেওয়াল চিত্র অঙ্কনের যেন একটা ঢেউ এসেছিল।"

পুরাতন লাইব্রেরী (বর্তমান পাঠভবন) দোতলায় একতলায় দেওয়াল চিত্রের শিক্ষসুষমা অপরূপ রূপ ধারণ করে আছে। যেমন অন্ধনের ছন্দ তেমনি তার বং-এর বাহার—চোথকে আরাম দেয় মনকে আনন্দ দেয়। দোতলার দেওয়ালে জয়পুরী রীতিতে প্রথম আঁকা হয় চীনা পারসিক মিশরীয় চিত্রের অনুকৃতি। গুরুদেব রবীক্রনাথের কবিতার পঙ্কিও দেখা যায় ওখানে—

'হে দুয়ার তুমি আছ মুক্ত অনুক্ষণ

.... রন্দ্ধ শুধু অন্ধের নয়ন।'

একতলায় বারান্দায় একই রীতিতে নন্দলাল আঁকলেন তাঁর প্রথম ফেস্কো— 'চৈতনেরে জন্ম' বর্তমান সন্তোষালয়ে (শিশুছাত্রী বাস) কলাভবন যথন দ্বারিক বাড়ি থেকে কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরিত হয়—গৃহের অভ্যন্তরে দেওয়ালে নন্দলাল তাঁর ছাত্রদের দিয়ে দেওয়াল চিত্র আঁকেন। চীনভবনের বারান্দায় তিনদিকের দেওয়াল জুড়ে শুধু ছবি আর ছবি। এর মধ্যে উল্লেখযোগা নটীর পূজার দৃশ্য এবং প্রাচীন গল্পকথার চিত্রায়ণ। প্রথম ঘরে প্রথমেই চোখে পড়ে অজন্তা গুহাচিত্রের অনুকৃতি শিল্পী নন্দলালের আঁকা মারবিজয়। 'দিনান্তিকা' খেলার মাঠের পূর্বপ্রান্তে ছোট্ট দোতলা বাড়ি। এটি বাসগৃহ নয় বৈকালিক চায়ের আসর। নন্দলাল ও তাঁর ছাত্রদল 'দিনান্তিকার' দেওয়ালে অজন্তার রঙ্গ-চিত্র একে চায়ের আসরকে সরস করলেন। শ্রীনিকেতনের উৎসব মঞ্জের দেওয়ালে নন্দলালের পরিচালনায় কলাভবনের অধ্যাপক, ছাত্রদল ভূ অন্ধিত ফ্রেন্ডো চিত্রে চিত্রিত আছে এক হলকর্ষণ উৎসবের স্মৃতি। ছ্য়টি দ্বি গানেকে সম্পূর্ণ উক্ত ফ্রোন্ডোতে রবীন্দ্রনাথ, এলম হারসট পান্তবে লাঙল ধরে চিব্রিত দেখা যায়। এলম হারসট সাহেব লাঙল ধরে

আছেন, রবীন্দ্রনাথ লাঙল স্পর্শ করে এলম্ হারসট্কে আলীবাদ করছেন, বিধুশেখর মন্ত্র পাঠ করছেন। ফ্রেক্সের একদিকে আছে বেদ মন্ত্র, অন্য দিকে রবীন্দ্রনাথের গান। যে, গানে আছে শ্রীনিকেতনের মর্মবাণী.... 'ফিরে চল মাটির টানে

যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে ...

দেওয়াল চিত্র অঙ্কন এর অপরূপ সজ্জা ছাড়াও শান্তিনিকেতনের বাড়ী ঘর তোরণ বীথি কঞ্জ উদ্যান রচনার পরিকল্পনায় শিল্পী নন্দলালের প্রতাক্ষ প্রভাব ছিল। প্রকৃতি ও গাছপালার সঙ্গে সমতা রেখে বাড়ী ঘর নির্মাণের পরিকল্পনায় স্থপতি শিল্পী সূরেন করকে তিনি সব সময় সাহায্য করেছেন শ্রীনিকেতনের প্রধান প্রবেশ পথের যে তোরণ তার দটি বড দরকা (গেট)--গ্রামীণ গরুর গাড়ীর চাকার আকৃতিতে তার পরিকল্পনা নন্দলালের । শান্তিনিকেতনের এক সময়ের বিজ্ঞান সদন এর রাজশেখর তোরণ ,তার পাশে নালন্দা বিশ্বদ্যালয়ের অনুকরণে জলের ইদারা ও স্নানাগার,পান্থনিবাসের জলের ইঁদারা, সম্ভোষালয়ের শিশুদের স্নানের জায়গায় 🕂 ঘিরে রাখা একটি অতি সাধারণ প্রাচীরের গায়ে শিশুদের প্রিয় হাঁস, হরিণ, বাঁড ও সিংহের প্রতিকৃতি রঙীন পোডামাটির শিল্প মণ্ডিত করা নন্দলালের পরিকল্পনায়— শিল্পী রামকিংকর ও ছাত্রছাত্রীদের কাজ জায়গাটিকে মনোরম করেছে। আশ্রমের কেল্রন্থল 'চৈত্য' —কালো রঙের বাড়ির ভিত দেওয়াল সবই মাটির। কবির ইচ্ছায় শিল্পী নন্দলাল স্থপতি সুরেন কর পরীক্ষামূলকভাবে মাটির সঙ্গে আলকাতরা মিশিয়ে এই মাটির মন্দির তৈরি করেন (১৯৩৪)। আসলে এটি মন্দির নয়-প্রদর্শ কক্ষ। এখানে বিশেষ বিশেষ শিল্প সামগ্রী প্রদর্শিত হয়। 'চৈত্য' এর অনুকরণে ১৯৩৫ সালে শ্যামলী বাড়ি ও ১৯৩৭ সালে 'কালো বাড়ি' তৈরি হয়।

রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় 'শেষবেলাকার ঘরখানি' শ্যামলী'র স্থাপতা ও ভাস্কর্য পরিকল্পনায় শিল্পী নন্দলাল ও স্থপতি সুরেন করের ভূমিকা সর্বজন বিদিত। শ্যামলীর গায়ে বিখ্যাত নতোন্নত ভাস্কর্য বা বাস রিলিফের কাজগুলির মধ্যে অন্যতম নন্দলালের 'লডাইয়ের যোডা'—যার প্রাপ্তিস্থান গো-ঘাট থানার বালী দেওয়ান গঞ্জ গ্রামের ভন্নপ্রায় মন্দির। শ্যামলীর দেওয়াল ভাস্কর্যগুলির মধ্যে দিয়ে নৃতন পদ্ধতিতে মন্দির টেরাকোটার শৈলীর পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস দেখা যায়। এর আঙ্গিক সম্পর্ণ নতন ধরনের —প্রচলিত পোড়া মাটির বদলে কাদা মাটি, তামাটে লাল রঙের বদলে আলকাতরার প্রলেপ বোলানো কালো রঙ-ছোট ছোট টালির वमल वफ वफ এकक भारतम । भारित वाफि 'मा।भमी'---निर्भात्नत শ্বতিচারণে গুরুদেবের পুত্রবধু প্রতিমাদেবী বলেছেন (অনুলেখক সৌমোন অধিকারী)— মাটির বাডি শ্যামলীর ডিজাইন করলেন সুরেন বাবু আর নালন্দা এবং বোরোবদুরের ডিজাইন মিশিয়ে পারসপেকটিভ তৈরি कर्तामन स्वयः नम्ममाम वर्म । ...(मध्यात्मत्र शास्त्र वाम्-तिनिस्मत्र काक করার দায়িত্ব নন্দবাবু দিলেন স্বয়ং রামকিংকরকে।...উত্তরায়ণের বাগান তখন জমে উঠেছে। শ্যামলীর আশে পাশে নন্দবাবুর ইচ্ছামত (মাটির রঙ মিলিয়ে)—রথীন্দ্রনাথ ইউক্যালিপটাস্ ও আম গাছের চারা ঘন করে লাগালেন। এখন দেখা যায় বাড়ির সঙ্গে ল্যাণ্ডস্কেপের কি অপূর্ব মিলন ঘটেছে । ১০৪২ সালের ২৫ বৈশাখ জন্মোৎসব ও গহপ্রবেশের পর ২৯ বৈশাখ বিদেশে অবস্থান রত পুত্র রখীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধু প্রতিমাদেবীকৈ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ লিখলেন— "২৫ বৈশাখের হাঙ্গামা চুকে গেল। ওর সঙ্গে গৃহপ্রবেশ জড়ে দেওয়া হয়েছিল। মাটির বাড়ীটা খুব সুন্দর দেখতে इरप्रदर्श नम्मनारमञ्ज मन मिश्रयारम मूर्छि कर्त्रवात छन। किছू काम धरत দিনরাত পরিশ্রম করছে-রাত্রি আলো জ্বালিয়েও কাজ চলছিল। গ্রামের লোকের ঔৎসুকা সব চেয়ে বেশী। মাটির ছাদ হতে পারে এইটেতেই ওদের উৎসাহ ।

কলাভবন প্রাঙ্গণে ছাত্রাবাস—। কালো বাড়ি ১৯৩৭ সালে চৈত্য—শ্যামলীর অনুকরণে তৈরি হয়। দেওয়াল চিত্রে—ভাঙ্কর্থে ও ছাপত্যে এ'ও এক অপরূপ। নন্দলালের পরিকল্পনায় পশ্চিমদিকের দেওয়াল বাদে তিনদিকের দেওয়াল এবং থামগুলি বিচিত্র শিল্পকর্মে শোভিত!—আসীরীয় মিশরীয়—অক্ষন্তা এবং বাংলার লোকশিল্পের সুন্দর অনুকৃতি এই ছাত্রাবাসকে এক চিত্রশালায় পরিণত করেছে। উত্তর দিকের দেওয়ালে শিব-পার্বতীর বিবাহ দৃশ্য—দক্ষিণ ভারত কেরালার

.

একটি মন্দির গাত্রের ডুইং বা রিলিফেন কাজ থেকে সংগৃহীত।
পুরানো লাইব্রেরীর বারান্দায় মুক্তাঙ্গন মঞ্চের পরিকল্পনা. হ্যাভেল
হলের দেওয়ালে গান্ধীজীর দাত্তি অভিযানের আর্কিটেকচার স্থাপতা
এখনো সুস্পষ্টভাবে বিদামান।

শান্তিনিকেতনের উদ্যান রচনায়—বাগান সাজানোয়—ছায়াঘন দেশী গাছ লাগানোয় এবং গাছের ফলফুলের প্রতি নন্দলালের মমত্ব ছিল অপরিসীম। প্রখ্যাতা শিল্পী শ্রীমতী চিত্রনিভা চৌধুরী তাঁর 'নন্দনের কঞ্জতলে' প্রবন্ধে বলেছেন—"কলাভবনে শিক্ষাকালে গাছ পালা স্টাডি করবার জন্য তিনি আমাদের নিয়ে যেতেন গাছের কাছে, ফুলের কাছে। তিনি কোন গাছের ডালপালা ভাঙ্গতে দিতেন না---আমাদের এবং কেউ ভাঙ্গলে তিনি প্রাণে বড ব্যথা পেতেন। তিনি বলতেন 'ওদেরও তো প্রাণ আছে'। সেই হতে সামানা তৃণকেও তৃচ্ছ মনে করতে পারি না। প্রকৃতির অন্তরালে তার যে কত বিচিত্র রূপ লুকিয়ে আছে, তিনিই একদিন আমাদের চোখের সামনে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিলেন। এখন যতই প্রকৃতি স্টাডি করি, দেখতে পাই তার অপরূপ সৌন্দর্য। একবার মাষ্ট্রার মশাই আমদের কলাভবনের জানলার পাশে প্রত্যেক মেয়ের জন্য একটা করে ফুলের বাগান করার পরিকল্পনা করলেন। অনেক ফুলের ও গাছের নাম লিখে লটারী করা হোল ! যার ভাগো যে গাছের নাম উঠলো—তা নিয়েই সে বাগান করা শুরু করে দিল। আমার ভাগো উঠেছিল একটি 'শাল বৃক্ষ'— । আর সকলের ভাগ্যে নানা রং-এর ফুল গাছ উঠেছে। আমার একটু মন খারাপ হলো এই ভেবে যে সকলেরই বাগান বেশ রং-চং ফুল গাছে শোভা বন্ধন করবে আর আমি এত বড় শাল গাছ নিয়ে কি করবো, এই গাছ কতদিনেই বা বড় হবে । কিন্তু মাষ্টার মশাই আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। তিনি আমাকে বললেন—'শাল বৃক্ষতলে ভগবান বুদ্ধ সাধনা করতেন, এর মূল্য অনেক বেশী। এই গাছ বহুকাল বেঁচে থাকবে এবং অন্য ফুল গাছ সুন্দর হলেও তার অল্প আয়ু'। তাঁর কথায় সেদিন সত্যি আমি বড় আনন্দ পেয়েছিলাম !"

গাছ পালার ফুল—তার রং এর প্রতি নন্দলালের সৃক্ষ দৃষ্টি প্রসঙ্গে শিল্পী ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ দেববর্মন তাঁর স্মৃতি কথায় বলেছেন—'মার্চ মাস ১৯৫৪ সাল। কলাভবন প্রাঙ্গণে বসস্তকাল সমাগত। পলাশ-শিমৃত্য ফুলের ছড়াছড়ি, ডালে ডালে আর পাথিদের আনাগোনা চলছে গাছে গাছে মধুর লোডে। অন্যান্য দৃ'একটি ফুলের গাছেও ফুল ফোটা আরম্ভ হয়েছে। যেমন—বনপূলক, পিয়াল ইত্যাদি। ফুলের সুগন্ধে বাতাস ভরপুর। গাছের শুকনো পাতা ঝরা শুরু হয়েছে কিছুদিন পূর্বেই ! শিরীষের শুকনো বীজগুলি হাওয়ায় নড়ে বিচিত্র ধ্বনি তুলছে। সকালের দিকে কলাভবন স্টুডিও গুলিতে ক্লাসের কাজ চলছে। আমার স্টুডিওর জানলার বাইরে হঠাৎ এসে শুরু নন্দলাল ডেকে বললেন, 'শিগগিরি এসে দেখ কি চমংকার'—। ছুটি এসে দেখি ঝড়ো হাওয়ায় শিরীষ ফুলের শুকনো বীজগুলি শিমৃল গাছের শুকনে পাতাগুলিকে পাথির ঝাঁকের মতো উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। তিনি মন্তব্য করলেন 'এই সৌন্দর্য ছেলেদের চোখে পড়া চাই'—।"

কলাভবন প্রাঙ্গণে ছায়াঘন দেশী গাছ —জামবন, পেয়ারা, মেহেদি, काभिनी, नाकुए, भिग्नान, भौनान, जरमाक, भनाम, भिभून, भितीस, বনপুলক প্রভৃতি গাছ লাগানোর পরিকল্পনা মাষ্টার মশাইয়ের। কলাভবন বাগান ও অন্যান্য উদ্যান প্রসঙ্গে নন্দলাল বসু মহাশয়ের শিল্পী পুত্র বিশ্বরূপ বসু তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছেন—"কলাভবনের বাগান বেড়ে ওঠার সময় শুরুদেব রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে সকালের দিকে কলাভবন প্রাঙ্গণে এসে বাবামশায়ের সঙ্গে ঘুরে এই বাগান দেখতেন। তাঁর গান-কবিতায় যে সমস্ত গাছ ও ফুলের কথা আছে বিশেষ করে দেশীয় গাছগুলির বেড়ে ওঠা দেখে তিনি আনন্দ পেতেন। সুরেন বাবুকে সঙ্গে নিয়ে বাবা-মশায় কলাভবন, ছাতিমতলা ও গুরুদেবের পুত্র উদ্ভিদ বিজ্ঞানী রঞ্চীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা অনুযায়ী উত্তরায়ণের বাগান সাজিয়েছিলেন। এখানকার ছোট-বড় মাঝারী গাছগুলি -তাদের আকার ফুল-পাতা অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক भन्नारा भिन्न ও *(मौन्पर्य क्रिक्कि अल्लास्माला ভাবে (ইন্ফর্মাল)* বসিয়েছিলেন। এখানকার উদ্যান দেখলে মনে হবে রুক্ষ খোয়াই-মাটির উপরে গাছগুলি আপনা থেকেই প্রকৃতির সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবে কৃত্রিমতার জঞ্জাল এর মধ্যে আবদ্ধ না হয়ে বেড়ে উঠেছে এবং এই সুন্দর মনোরম

বাগানে পরিণত হয়েছে। এখন দেখা যায় ঋতু অনুযায়ী প্রকৃতির স-যত্ন রচিত নানান রং-এর ফুল পাতা নিয়ে উদ্যানগুলি আমাদের আনন্দ দিছে।"

আনন্দ অনুষ্ঠানে-উৎসব মঞ্চ সজ্জায়, উৎসব অনুযায়ী সুরুচিপূর্ণ পাত্র পাত্রীদের সাজ-সজ্জা, সভা সমিতিতে শাস্ত, শ্লিশ্ব , মনোরম পরিবেশ রচনা যা এখনো শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতনে বিদামান তার জনা নন্দলালের দান স্বীকার্য। একদা শান্তিনিকেতনের উৎসব মঞ্চের মধ্যমণি রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নৃত্যের আবাল্য পূজারী শান্তিদেব ঘোষ এই প্রসঙ্গে বলেন—"যখনই কোন নাটক বা নৃতানাট্য আশ্রমে হোত, সেটা ছোটদের (স্কুল ছাত্র) হোক্ আর বড়দের হোক্—মাষ্টার-মশাই মহড়ায় দিনের পর দিন উপস্থিত থেকে নাটকের চরিত্রগুলি এবং পাত্রপাত্রীর 'ফিগার' অনুযায়ী সাজ-সজ্জার উপকরণ তৈরি করতেন। মঞ্চ সাজানোয় তার পরিকল্পনা—কত নিষ্ঠা, কত পরিশ্রম করে করতেন তা ভাবাই যায় না। শান্তিনিকেতনের পরিবেশ ও প্রকৃতিকে সামনে রেখে শুরুদেব রবীন্দ্রনাথের নাটকের সাজ-সজ্জা উপকরণে মাষ্ট্রার মশাই কোন বিশেষ কাল ও দেশের অনুকরণ করেন নি। ভারতীয় ও স্থানীয় ছন্দে—রবীক্স নাটকের পাত্র পাত্রীর পোশাক পরিচ্ছদ, স্টেজ সজ্জা—মঞ্চের পিছনে একটা নীল কাপড়ের উপর হলদে গেরুয়া, মেরুন রঙের কাপড় লাগিয়ে যে পরিবেশের সৃষ্টি তিনি করেছেন যার মধ্যে সব সময় একটা নৃতত্ত্বের ছাপ যা কোন বিশেষ যুগের বা বিশেষ বছরের ছবি হয় নি। এ ছাড়া আশ্রমে যখনই কোন নাটক গান কবিতা অনুষ্ঠিত হত—অনুষ্ঠানের জায়গায় সৌন্দর্যের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন 'মাষ্টার মশাই'—নানা রঙের আলপনায়, মনোহর সজ্জায়, নাচের মেয়েদের ফুলের মালায় সাজিয়ে । উৎসব - বেদী স্থানীয় প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে সাজিয়েছেন । খোয়াই এর লাল মাটি, ধান জমির সাদা মাটি গোবর দিয়ে নিকিয়ে তার উপর ঋতু অনুযায়ী কখনো রঙীন পাথুরে মাটি দিয়ে, কখনো চাল, ডাল তিল সর্ষে দিয়ে, কখনো নানারঙের ফুল, কাঁঠাল পাতা, কলকে পাতা দিয়ে আল্পনার রেখা একেছেন—এবং উৎসব প্রাঙ্গণের সৌন্দর্য বাড়িয়েছেন 🗵 উৎসব মণ্ডপের প্রবেশ দ্বারে অস্থায়ী তোরণ সহজপ্রাপ্য উপাদান চট, কাপড়, তালপাতা, কুলো, খড় ইত্যাদি দিয়ে নির্মাণ করতেন। এখনও পৌষ মেলা মাঠের প্রধান প্রবেশ পথের তোরণ (খড়ের গেট) তারই অনুকরণ ! ঋতু অনুযায়ী ফুল পাতা দিয়ে বর্ষামঙ্গল শারদোৎসবের স্টেজ সাজিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর সহযোগী হিসাবে দেখেছি শিল্পী বিনায়ক মসোজী, শ্রীযুক্তা সুকুমারী দেবী ও সুরেনবাবুকে। তাই শান্তিনিকেতনের প্রতিটি আনন্দের আয়োজনে উৎসব অভিনয়ে মাষ্টার মশাইয়ের ভূমিকা সর্বাত্রগণ্য এবং অবশ্যস্বীকার্য ।<sup>39</sup>

আজকের আশ্রমের কলাবিদ্যার যে দান, যে বিকশিত রূপ, আনন্দলোক সৃষ্টির মূল প্রেরণা, ভাষা ও ছন্দ, এক কথায় তার যা প্রাণ-বন্ধু, সে সব সৃষ্টি হল আশ্রমগুরু রবীন্দ্রনাথের কিছু এর বহিরঙের শ্রী বৃদ্ধি , একে বিভূষিত করে তোলবার ভার দিয়েছিলেন তিনি নন্দবাবু ও সুরেনবাবুকে। আজকের শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতনের যে রূপ-সৌন্দর্য, কলাবিদ্যার যে দান, যে বিকশিত রূপ দেখতে পাওয়া যায় তা রূপকার নন্দলালের পরিশ্রমের ফল বললে অত্যুক্তি হয় না।

নন্দলাল বসু মহাশয় ১৯১৪ সালে প্রথমে একবার আশ্রমে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে আসেন। প্রথম আগমনে তার অভার্থনা হল আশ্রমের আস্ত্রক্সঞ্জ। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ সম্নেহে একটি কবিতায় তাঁকে অভার্থনা জানান

"তোমার তুলিকা কবির হাদয় নন্দিত করে, নন্দ! তাইত কবির লেখনী তোমায় পরায় আপন ছন্দ।"

বছদিন আগে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ প্রথম উপহারে নক্ষলালকে নন্দিত করেছিলেন তার পূর্ণচ্ছেদ করে গেলেন, শেষ জীবনে মাষ্ট্রার মশাই এর এক জন্মদিনে (৩,১২,১৯৪০), একটি ছোট্ট কবিতায়— 'রেখার রহস্য যেথা আগলিছে দ্বার সে গোপন কক্ষে জানি জনম তোমার। সেথা হতে রচিতেছে রূপের যে নীড়, মরুপথ প্রাপ্ত সেথা করিতেছে ভীড় গ্রং

# সংবাদে নন্দলাল (১৯০৭—১৯৭৬)

#### 

ि ठिजकलात অর্থশতাব্দীরও বেশি সময় পরিবাার २८ः। আছে नम्मनात्मत कीवन । ভারত তথা বাংলার বরেণা এই भिद्मीत (म खीवनत्क निरः। इरः।एह नाना गरवरमा वह जारमाठना । किन्त नम्मलारमत कीवनकाष्ट्रिनीत प्रवर्धे। অঞ্চানা। পত্ৰ-পব্ৰিকায় **इ**िद्रा नमनारनत भथहनात स्त्र कार्रिनी । দৈনিক আর সাময়িকে প্রকাশিত *(स*डें कार्डिमीश्रमि मिनियक इत्य আছে সংবাদ ofa সমালোচনার मर्या । জীবনৈতিহাসের সেই বিচিত্র ঘটনাগুলিকে পরস্পরাক্রমে গ্রাথিত कत्रात क्रिंडा कत्रा ष्ट्रारष्ट् अष्टे कीयनकारिनीत সম्पूर्ण भवीग्रन এটि नग्र । आग्रज्यनम् मिरक महि तारथ ग्रंडिंग मञ्जय जाँत मन्भकिंछ मरवाम **अथि**ण कर्ता हरना क खशासा। ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সম্পর্কিত সংবাদও সংকলনে। CHE CO সেগুলিকে উদ্ধৃত कরा হলো ञन्वारमत ञाकातः । ]

## দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট

গত শনিবার সন্ধ্যায় সোসাইটির সদস্য ও সুহাদদের আপ্যায়নের জন্যে মি: ডাডলে মাহারস 'আটি চোম'-এর অনুষ্ঠানে কৌতহলোকীপক আমূদ্রণকত্রবি চীনামাটির শিল্পসামগ্রীর সংগ্রহ প্রদর্শিত হয় ।...বিপুল পরিমাণ অন্যান্য সামগ্রীর সঙ্গে প্রাচ্য এবং ইউরোপীয় শিল্পসামগ্রী প্রদর্শনীরও হয়েছিল । - দৃষ্টি আকর্ষণের অবনীন্দ্রনাথের 'ওমর খৈয়াম' নামের একটি ছোট চিত্র, যা তাঁর প্রদর্শিত অন্যান্য সামগ্রীর মতই মনোজ, সেটির উল্লেখ করছি। এওলির সঙ্গে আট স্থলের মিঃ বোসের প্রতিশ্রতিসম্পন্ন একটি ছোট জলরঙের সামগ্রীও প্রদর্শিত হয়েছিল। আমরা এটি দেখে আনন্দিত। সুলটির বর্তমান ও 🕏 অতীতের ছাত্রদের অনেকের যোগ্যতা



অতুল বসুর আঁকা নন্দলালের প্রতিকৃতি (১৯৩৬)

वक्टरवात क्षमांग हिरम्यत, खन्यानारमत মধ্যে, মিঃ গান্ধলী, মিঃ এন এল বোস ঠাকুরের প্রদর্শিত চিত্র 'মাদার ল্যাণ্ড'-এ এবং মিঃ ঈশ্বরীপ্রসাদের সামগ্রীগুলির এই সতাই স্বীকৃতি পেয়েছে :-- ---প্রতি অনুলীসক্ষেত প্রয়োজন । আগামী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সোসাইটি এবং এই প্রতিষ্ঠানের সূত্রদদের আপ্যায়ন

দি ইংগিসম্যান : মধলবার, ২৩ জুলাই POSC

[মি: বোস, মি: গাঙ্গুলী, মিঃ এন এল বোস এবং **উপরী**প্রসাদ यथाक्रस्य इतिनाताग्रन वन् সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দলাল বসু ও ঈশ্বরীপ্রসাদ

## দি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট

··· ···গত শনিবার সন্ধ্যায় মিঃ অবনীজনাথ ঠাকুর গগনেজনাথ ও মিঃ সমরেজনাথ ঠাকুর তাঁদের গৃহে সোসাইটি এবং সোসাইটির

সন্দেহাতীত ও সূপ্রমাণিত। এ সূত্রদদের জন্যে যে 'আট হোম'-এর আয়োজন করেন সেখানে অবনীস্ত্রনাথ

তার প্রভাব তার ছাত্র মিঃ এন এল শনিবার মিঃ গগনেজনাথ এবং মিঃ বোস এবং মিঃ এস গাঙ্গলীর চিত্রেও সুস্পষ্ট। প্রথমজনের জলরঙে আঁকা কুরুক্কেত্রের যুদ্ধের আগে সূর্যদেবের আরাধনারত কর্পের চিত্রটি ইণ্ডাক্টিয়াল এগজিবিসনে পদকপ্রান্তির উপযুক্ত এবং মহাভারতের অন্ধ রাজা ধতরাট্রের চিত্রটিও অতি চমৎকার ।…

> (मि ইংলিসম্যান : মঙ্গলবার, ৩০ क्लाहे, ५७०१) আলোচা 'মাদারল্যাণ্ড'-ই

হলো অবনীজনাথের 'ভারতমাতা'।] প্রাচ্য চিত্রকলার প্রদর্শনী

সদস্যদের আয়োঞ্জিত কয়েকটি 'আটি হোম'-এর পরে (শেষেরটি আপ্যায়নকারী ছিলেন সভাপতি অর্থাৎ কম্যাণ্ডার-ইন-চিফ) গতকাল অপরাহে দি ইতিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট প্রাচ্য চিত্রকলার আর্ট গ্যালারিতে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। প্রদর্শনীটি আগামীকাল

বিনামূল্যে জনসাধারণের বিজ্ঞাপিত সময়ে এক সপ্তাহের জন্যে খোলা থাকবে।

যে তিনটি দেশের প্রাচীন ও আধনিক চিত্রকলা প্রদর্শিত হবে সে দেশ তিনটি ভারতবর্ব, জাপান ও চীন। দক্ষাপা বা প্রাচীন সামগ্রীর বিভাগটিতে ভারতীয় চিত্রকলার মনোজ সম্ভারের সঙ্গে মিঃ ই বি হ্যাভেলের সংগৃহীত প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার নিদর্শনও রাখা- হয়েছে ৷...চাম্বা স্টেট, মিঃ গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মিঃ আর্লের সংগ্ৰহ থেকেও আনা হয়েছে ওই একট ধরনের নানা প্রাচীন সামগ্রী। বিচারপতি दिएस्टरक श्रन जिल्लास কয়েকটি পরামো मिरशाक्त ।

সামগ্রীকলিকে আধনিক ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমোক্তগুলি কলকাতার শিল্পীদের যথা, আর্ট স্কুলের অফিসিয়েটিং প্রিলিপ্যাল মিঃ অবনীক্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর ছাত্র মি: নন্দলাল বোস ও মি: সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী এবং ঈশ্বরীপ্রসাদের ইগুয়ান পেণ্টিং। শেষোক্ত **জ**ন **আ**ৰ্ট স্কুলের শিক্ষক।...

(मि ইरनिजगान : नृहन्नकिवात, ७० कानुवाति. ১৯০৮)

ভারতের কমাাণ্ডার-ইন-চিক ছিলেন তখন আৰ্ল কিচনার । তিনিই ইতিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল ভার্ট-এর প্রথম সভাপতি।]

## ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট

निक्सारक अपआरमय निव्य शाँडिक বিচারকমগুলী राधाः কমাপোর-ইন-চিফ. বিচারপত্তি র্যাম্পিনী, মিঃ এন ক্লান্ট, মিঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকর, মিঃ ডাডলে মায়ার্স, মিঃ এ টোধরী, মিঃ জে টোধরী, মিঃ সি এফ লারমর এবং জে পি গাঙ্গলী তাদের পুরস্কারের ফলাফল ঘোষণা করেছেন। মিঃ নন্দলাল বোস ও মিঃ সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকে তিন বছরের জন্যে স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে। মিঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ ভ্রমণবৃত্তি লেয়েছেন। এই শিল্পীকে চিত্রান্ধনের জন্যে সার্টিফিকেটও দেয়া হলো।…

কেৰুৱাৰি. (नि देरनिज्ञान: ७ 790A)

>25

## কলিকাতা শিল্পবিদ্যালয়

সম্প্রতি লওনের সুবিখ্যাত 'দি
সুডিও' ম্যাগাজিনে মিঃ হ্যান্ডেল
কলিকাতার আর্ট কুলে ভারতবরীর
চিত্রালিকা সম্বন্ধে একটি সুকলিত প্রবন্ধ
প্রকাল করিয়াছেন। ঐ পরে
তবনীজ্ঞনাথ ঠাকুর এবং তাঁহার দিবা
নন্দলাল এবং সুরেপ্রনাথ গাঙ্গুলীর
অঞ্জিত চিত্র প্রকাশিত ইইয়াছে।

(ভারতী, ভার ১৩১৫)

## "দময়ন্তীর স্বয়ন্থর"

মহাজারতের বনপর্বে নলোপাখানে এই ধরম্বরের বৃহ্যান্ত বর্ণিত আছে। । । এই চিত্রখানি শ্রীনন্দলাল বসুর অভিত । ইহার উৎকর্যহেতু ইহা কলিকাতা গভর্গমেন্ট আট ভুলের চিত্রশালার জন্যে ক্রম করা হইয়াছে। এই ছবিখানি দেখিলে অজন্যান্তহা চিত্রাবলীর কোন কোন চিত্র মনে পড়ে।

(চিত্রপরিচয় : প্রবাসী, আবাঢ় ১৩১৬)

#### **ब**्राभ

--কিছুদিন আগে মিঃ ই বি হ্যাভেলের প্রাদাংস্ক্রীয় এছ 'ইতিয়ান স্কাল্পচার আতে শেন্টিং'-এর সমালোচনার সময়ে আমি কয়েকজন সমকালীন বালালী শিল্পীর শিশ্বকলা সম্পর্কে আমার আন্তরিক প্রধার কথা জ্ঞাপন করি। ওই অভিনশনের যথার্থ প্রত্যন্তর হিসেবে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আট থেকে দুটি ছোট মনোক্ত ছবি আমার হাতে এসেছে: ছবি দটি টোকিওর 'কোজা' পাবলিলিং कान्नानीय कार्छत ब्रक (शरक तरक রালারোপিত মি: এ এন ঠাকরের 'এ মুনলাইট মিউজিক পার্টি' এবং মিঃ এন এল বোস-এর কৈকেয়ী। সন্দেহের অবকাশ নেই যে, ছবিদুটির উল্লেখ 'পাইওনীয়ার'-এ আগেই করা হয়েছে, ভবুও আমি এ বিষয়ে আমার সম্রদ প্রালগো নিবেদনে বিরত থাকতে পারছি না। ছবিদুটির রঙ এবং অন্ধনশৈলী উভয়ই দূর্লভ সুন্ধ সৌন্দর্যদ্যোতক। স্তিটি ছবিদৃটি শ্ৰেষ্ঠ শিল্পকীৰ্তি I··· 'পাইওদীয়ার'-এর লণ্ডদক্তিত আর্ট জ্যাপ্ত লেটার' স্তম্পের লেখকের Milliotentes Sulls

(অমৃতবাজার পরিকা : ২৮ আগস্ট ১৯০৯)

[মিঃ এ এন ঠাকুর এবং মিঃ এন এল বোন ঘর্ষাক্রমে অবদীক্রেনাথ ও মন্দ্রকাদ। বসু ৷]

ভারতীয় শিল্পীদের আধুনিক গোষ্ঠী

গভর্নমেন্ট হাউসে চিত্র প্রদর্শনী লও রোনাল্ডসের প্রচেষ্টা

লড রোনাভ্রের আমরণে ইউরোপীর এবং ভারতীয় সমাজের বহু বিশিষ্ট এবং প্রতিনিধি-ছানীয় ব্যক্তিরা ইতিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আটের আনুকুলো আরোজিত এক 'প্রাইডেট' চিত্রকলা প্রদানী প্রতাক্ষ করার উদ্দেশ্যে গার্ডনিমেন্ট হাউসে এক সতায় মিলিত হয়েছিলেন ।...

নন্দর্পাল বসু, সুরেজ্ঞনাথ কর, এ কে গাঙ্গুলী, অবনীজ্ঞনাথ ঠাকুর, এবং কলকাতা গোষ্ঠীর অন্যান্য সুপরিচিত শিল্পীদের শিল্পরচনার নিদর্শন দেয়ালগুলিতে সাজানো হয়েছিল।…

(দি স্টেটসম্যান : ৫ ডিসেম্বর ১৯১৯)

বাগ গুহার যে ফ্রেন্সেগুলির অন্তিত্ব এখনও আছে তা অনুলিপি করার জনো গোয়ালিয়র স্টেট থেকে নিযুক্ত হয়ে কবঁত্রী) নন্দলাল বসু, অসিতকুমার হালদার এবং সুরেক্সনাথ কর গোয়ালিয়রের প্রত্বতত্ত্ব বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট মিঃ এম এস গার্বের সঙ্গে বাগ গুহার উদ্দেশে রওনা হচ্ছেন।

(আট আগও আটিস্ট: ইণ্ডিয়ান আ্যাকাডেমি অব আট, ২য় খণ্ড: সংখ্যা ৫)

[১ জানুয়ারি ১৯২১ বোঝে ফেলে ভিন শিল্পী গোয়ালিয়ার রওনা হন।]

#### আপ্রাম-সংবাদ

গত ২৪এ ছাবণ সায়াকে উপরোজ ছানেই বিশ্বভাৱতীর অধ্যাপক আচার্য স্তীযুক্ত সলজা লেভি ও তাহার সহধর্মিনীর বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষে একটি সভার অধিবেশন হয় ৷-- সংস্কৃত মত্র পাঠ করিয়া ওাহাদিগকে মালাচন্দন বত্র ও উত্তরীয় দান করিয়া যে অভিভাবণটি উপহার দেন তাহা দ্রীযুক্ত নম্পলাল বসু মহাশায় স্বয়্ব্বে চিত্রীত করিয়া দিয়াছিলেন ।

ও আছিন

১৩২৯) [শান্তিনিকেডমের শিশু বিভাগের নতুন গৃহে

শোন্তিনিকেডন, ভাল

বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয় (৯ আগস্ট ১৯২২)।]

আনন্দৰাজ্ঞার পত্রিকা থেকে উদ্ধত

### শান্তিনিকেতন সংবাদ

কুমারী আন্তে কার্মে ফরাসী দেশীয় চিত্রাশিল্পী। আচার্য রবীজ্রনাথের পুত্রবধু প্রীমন্তী প্রতিমা দেবী ইহারই সাহাযো সালালা দেশের মারীগানের উন্নতির জন্ম। একটি শিল্পাগার প্রতিষ্ঠা করেন। কুমারী কার্মে আমা প্রায়ে প্রায়ে আমাদের দেশের কৃষক সম্প্রদারের মধ্যে যে সকল চারুশিক্ষের প্রচলন রহিয়াছে তাহা দেখিয়া মুগ্ধ ইইমাছেন। ইনি আন্তামের শিল্পী শ্রীযুক্ত নম্পলাল বসু ও শ্রীমন্তী প্রতিমা দেবীর সহিত মিলিত হইয়া আমাদের দেশের কাঠের কারিগর, মাটির কারিগর ও গালার

কারিগরদের সাইয়া আধুনিক সময়োপযোগী করিয়া ভারতের পুরাতন ও সমক্ত নই শিক্তের উদ্ধার করিতেছেন।

(২৪ এপ্রিল ১৯২৩)

## রবীন্দ্রনাথের চীন যাত্রা গত শুক্রবার রওনা হইয়াছেন বিশ্বভারতীর সম্পাদক

জানাটা তাছন --১৯১৩ रीहा/कर জলাই মাসে পিকিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তপক্ষ ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকরকে পিকিনে বক্ততা দিবার জনা আহান করেন। এই নিমন্ত্রণ রক্ষার জনা তিনি গত শুক্রবার 'ইথিওপিয়া' নামক পিকিন काशएक করিয়াছেন। লপশুত ক্ষিতিয়োহন শারী, কলাভবনের অধাক্ষ চিত্র-শিল্পী नमनान वर्गु, कृषि विमानिरात ডিরেক্টার মিঃ এলমহাস্ট তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে গিয়াছেন প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের অধ্যাপক ডাঃ কালিদাস

্রেবিরার, ২৩ মার্চ ১৯২৪) সুপ্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পী জীনন্দলাল বস

প্রণীত ফলকারী

(শান্তিকিজন কলাভবন হইতে প্রকাশিত) রাউজের সূচীকার্যের

(embroidery) অভিনৰ নমুনা (design) ও প্রণালী ইহাতে পাইবেন। সূচীলিল্পী মহিলাবৃন্দ এই পুত্তরুগানি হইতে বহু শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। প্রথম খণ্ড বাহির হইল। মূল্য—হুহ আনা।

প্রাপ্তিছান—এম, সি, সরকার ১৫ নং কলেজ ছোয়ার, কলিকাতা। শান্তিমিকেতন কলাভবন, বোলপুর — বিভাগন

(৫ অক্টোবর ১৯২৯) [গ্রন্থটি অবনীল্রনাথের ভূমিকা সংবলিত ৷]

## যুলকারী

২য় ভাগ প্রকাশিত হইল
সুপ্রসিক চিত্রশিলী স্তীযুত সম্পান বসুর
সূচীশিরের পুত্তক ফুলকারী'-র ২য়
ভাগ প্রকাশিত ইইয়াছে। মূল্য হয়
আনা মাত্র, সাত আনার ভাকটিকিটগাঠাইলে বুকপোনেট পাঠাম হয়।
প্রাপ্তিহান—
এম, সি, সরকার এও সল
১৫ নং কলেক ব্রীট
কলিকাতা।
——বিভাশন

ভিসেম্বর ১৯২৯)

পুস্তক পরিচয় ফুলফারী-প্রথম খত, শ্রীনন্দলাল বসু,

কলাজ্বন, লাজিনিকেজন, বোলপুর।
ইহা সূচীলিক্সের বহি। বিছানা, পর্দা,
চাদর, ওড়না, লাড়ী, ছেলেদের ও
মেনেদের নানারকমের জামা অলভ্বত করিবার নিমিন্ত ছুঁচের কাজের দলটি
চিত্র এই বহিখানিতে আছে। মহিলারা
অনেকেই নিজের হাতে এই সব জিনিস্
ভৃষিত করিতে চান। এই বহি তাহাদের
কাজে লাগিবে। তদ্ভিম, মেরেদের যে
সব সাধারণ বিদ্যালয়ে ও মহিলাশিল্প
বিদ্যালয়ে সূচীলিল্প দিখান হয়,
সেখানেও এই বইটি ব্যবহৃত হইলে
ছাত্রীদের উপকার হইবে। ইহাতে
শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা
একটি ভূমিকা আছে।

(প্ৰবাসী, পৌষ ১৩৩৬)

#### কারুসম্ভয়

শান্তিনিকেতন, কলাভবনের শিল্পীগণ কালসপ্তম নামে যে একটি সপ্তম স্থাপন করিয়াছেন, তাহার বিবয় শিল্পী শ্রীযুক্ত মণীস্রভূবণ ৩৫ আমাদিগকে জানাইয়াছেন—এই সপ্তেমর উদ্দেশা নানারাণ শিল্পকর্ম বারা বাবীনভাবে উপার্জনের চেটা করা।

অল্প কিছু মূলধন লইয়া কালসভেষ वर्षेग्राटक् । ভারত करा बीय्र भावितिहरूकारास्त निही **SECURITION** वात्रणाभाक्षणायाव অথনিকুলোই তাহা সম্ভব হইয়াছে। कारू मा अवव BUSH 700 আছেন--শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় ďù. হইদেন 717 (88) 21 সভাপতি !--কারুসঙ্গ 'সীবনী' নামে একটি ডিজাইনের পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। কারুসভেষর সভা শ্রীমতী ইন্দুসুধা ঘোষ এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

(নানাকথা : বজলায়ী, মাঘ ১৩৩৭)
[সন্দলাল বসু, প্রভাতমোহন
বন্দ্যোপাথাায়, মণীক্রভূষণ ওপ্ন,
বিনায়ক শিবরাম মসৌজি,
রামকিঙর বেইজ ও ইন্দুসুধা
বোহ কারুসাড়েবর প্রতিষ্ঠাতা
-সদস্য !]

আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত

## শান্তিনিকেতন কারুসঙ্ঘ

শান্তিনিকেডডন কলাজবনের শিল্পীগণ
এই সপ্তয় স্থাপন করিয়াছেন। এখানে
সংবাদ দিলে সকলেই অক্ত আয়ানে
একস্থানে নিজ নিজ প্রয়োজনমড
শিক্তরবা বা নৃতন ডিজাইন করিয়া
লইতে পারিবেন। বর্তমানে নিজলিখিত
কালশিল আছে : ছবি—জলবর্ণ;
তৈলবর্ণ; বইয়ের ছবি ও বিজ্ঞাপন।
মূর্তিঃ সূচীশিল; বাটিকের কাজ; বু
প্রাচীর চিত্র; বাসন এবং গহনার নৃতন
স্থাতীর ভিত্র ; বাসন এবং গহনার নৃতন
ডিজাইন ও কারুশিলের নৃতন
ডিজাইন।

সম্পাদক কারুস্ক্র কলাভবন পোঃ শান্তিনিকেতন।

(২৫ মার্চ ১৯৩০)

## রবীন্দ্র জয়ন্তী মেলা ও প্রদর্শনী

#### ত্রিপুরার মহারাজা কর্তৃক উছোধন

আগামী ২৫শে ডিসেম্বর তারিখে টাউনহলে মহারাজা ত্রিপরার রবীন্দ্রজয়ন্ত্রী মেলা ও প্রদর্শনী উদ্বোধন করিবেন।...

আগামী খ্রীষ্টমাসের ছটিতে এই প্রদর্শনী একটা সবচেয়ে বেশি চিন্তাকর্ষক ব্যাপার হইবে। গতকলা প্রদশনী সাবকমিটির সদস্য শ্রীযুত नममान वमु, ७ मि गात्रनि, ডाঃ স্টেना ক্রেমরিস ও সুরেন্দ্রনাথ কর, শ্রীয়ত কেদারনাথ চাাটার্জি কর্তক ভারতের সকল স্থান হইতে সংগহীত ছবিগুলির মধা হইতে সর্বেংক্ট ছবিগুলি বাছাই করিবার জনা টাউন হলে সমবেত হইয়াছিলেন।

## প্রসিদ্ধ চিত্রাবলী শ্রীয়ক্ত নন্দলাল বসু প্রাণীত

রূপাবলী -

কলিকাতা ।

দ্বিতীয় ভাগ মূল্য ছয় আনা ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি অন্যায়ী অন্ধনপ্রণালী শিক্ষার পুস্তক। প্রাপ্তিস্থান---চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এশু কোং ১৫ কলেজ স্কোয়ার

> ----বিজ্ঞাপন (৫ জুলাই ১৯৩৩)

## শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকর কলম্বো যাত্রা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গত শুক্রবার অপরাহু ৪-৩০ মিনিটের সময় সদলবলে কলম্বো যাত্রা করিবার জন্য কলিকাতা তক্তাঘাট হইতে এস এস 'ইঞ্চাঙ্গা' জাহাজে উঠিয়াছেন । শনিবার অতি প্রতাবে জাহাজ বন্দর ত্যাগ করিল।

কবিবরকে বিদায় দিবার জন অনেক ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। কবিবরের সহিত তাঁহার পুত্রবধ্ শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী, শ্রীযুক্তা মীরা গাঙ্গলী, শ্রীযুক্তা হৈমন্ত্রী চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শান্তিনিকেতনের কতিপয় ছাত্র-ছাত্রী প্রভৃতি ২০/২৫ জন যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীনিকেতনের অধাক্ষ শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ ইতঃপূর্বেই ট্রেনে করিয়া কলম্বো অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

(শনিবার, ৫ মে ১৯৩৪)

#### শান্তিনিকেতনে কবি নোগুচি হরিপুর কংগ্রেসের সভাপতি মিঃ পি আর দাশ প্রদন্ত চি ववीत्सनाथ কবিপক সংবর্ধনা

শান্তিনিকেতন, ৩০শে নবেম্বর

ভাদা কবিশুক ববীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে অধ্যাপক নোগুচিকে এখানে সংবর্ধনা করিয়া বলেন, "পনের বংসর পর্বে আমি যখন প্রথম জাপানে যাই তখন জাপানবাসীরা বিপলভাবে অভার্থনা করিয়াছিলেন । তদবধি জাপানী সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রদত আমার এই বন্ধবর **নোগুচিকে** অভার্থনা জানাইবার সযোগের অপেক্ষায় ছিলাম।"... ...

অভার্থনা কার্য শেষ হইবার পর শান্তিনিকেতনের কলাভবনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু অধ্যাপক নোশুচিকে আশ্রম ঘুরাইয়া সকল দেখান।...এ পি

(৩ ডিসেম্বর ১৯৩৫)

## मध्यों कर्रायम ध्रम्भीनी

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় তাঁহার (২৩ ডিসেম্বর ১৯৩১) সহকর্মীদের সহিত লখনৌ আসিয়া প্রদর্শনীর **लौ**षिग्राटबन । তিনি তোরণ-ভারের চিত্রকারের ভাব তিনি লইয়াছেন ৷ তাহা ছাডা প্রদর্শনীক্ষেত্রের আট-গাালারি সন্দরভাবে সাঞ্চাইবার জন্য অকাতরে পরিশ্রম করিতেছেন। কলিকাতা, বোম্বাই, পাটনা, এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে বিভিন্ন চিত্র-শিল্পীর ছবি সংগ্রহ করিতেছেন। ভারতবর্ষে পুরাতন কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত চিত্রকলার প্রগতি দেখানই হইবে তাঁহার প্রধান কর্মকোলাহলপূর্ণ উদ্দেশ্য ।

(২০ মার্চ ১৯৩৬)

### ফৈজপুর তিলকনগরে উদ্দীপনার সঞ্চার

#### পদ্রীশিল্পের नश्थाम পুনরুজ্জীবনের পরিকল্পনা महाचा शाकीत সাतशर्क वानी

তিলকনগর. 2009 ডিলেম্বর—শান্তিনিকেতনের স্প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীযুত নন্দলাল বসুর উচ্চ প্রশংসা করিয়া মহাত্মাঞ্জী বলেন যে, তাঁহার অনুরোধে শ্রীযুত বসু পূর্বাহ্নেই ফৈজপুর আসিয়াছেন। এখানে সকলে শিল্প প্রতিভার নিদর্শন দেখিতে পাইবেন এই শিল্পসৃষ্টির উপাদান গ্রামবাসীদের নিকট হইতেই তিনি পাইয়াছেন।...গান্ধীজীর বঞ্চতা সমাপ্ত হইলে স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনীর ক্যান্টেন শ্রীমতী গোসেপ বেন একটি পিন্তল নির্মিত প্রদীপ লইয়া আসিলেন। আরতির জন্য শ্রীযুত নন্দলাল বসু এই প্রদীপটি পাঠাইয়াছেন। পণ্ডিত জ্বওহরলাল নেহরু বর্তিকা প্রজ্জালিত ক্যবন ।

(২৬ ডিসেম্বর ১৯৩৬)

## কর্তক শিল্লাচার্য নম্মলাল বসর উপর রথ নিমাণের ভার

বিঠলনগর. कानशावि—निकार्गा जीनमनाम वसव "বংশনগরীকে" কারুকলায় সসজ্জিত করিবার ভার অর্পিত ইইয়াছে। মাহদী হইতে সভাপতিকে ৫১টি বলদবাহিত রথে করিয়া বিঠলনগরে আনা হইবে। রথের নির্মাণকার্যের ভারও শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর উপর দেওয়া হইয়াছে। --এ পি (১৩ জানয়ারি ১৯৩৮)

## শ্রীরামকষ্ণ মন্দির বেলডে শুক্রবার প্রতিষ্ঠা উৎসব

नवनिर्भिक प्रक्रितव विवस्त

৩০শে পৌষ শুক্রবার মকর সংক্রান্থিতে বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের নবনির্মিত মন্দির ও মর্মর বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা হইবে।

ভগবান শ্রীশ্রীরামকক্ষ পর্মহংস দেবের একটি মন্দির নির্মাণের জনা স্বামী বিবেকানন্দের যে সাধ অর্থাভারে এতদিন অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছিল, আজ তাহা পূর্ণ হইতে চলিয়াছে।

শিল্পাচার্য শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু মহাশয় এই মন্দির সজ্জায় বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন।

(বৃহস্পতিবার, ১৩ জানুয়ারি ১৯৩৮)

# বিঠলনগর

#### কংগ্রেসের ইতিহাসে এক অপর্ব নগরের নির্মাণ প্রায় সমাপ্ত বোম্বাই, ২রা ফেব্রয়ারি

ইহার পরেই কংগ্রেসের বিরাট মগুপ। সেখানে লক্ষাধিক লোকের স্থান হইতে পারিবে। মণ্ডপে ছয়টি প্রবেশদ্বার প্রবেশদ্বারগুলি শিল্পীর বিস্ময়কর সৃষ্টি। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর প্রচেষ্টায় ইহা সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার সরল অথচ চমকপ্রদ কার্যের দ্বারা সমস্ত বিঠলনগর যেন জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রীযুক্ত বসু প্রবেশদ্বারগুলির উপরিভাগে ভারতীয় শিল্পের বিস্ময়কর অন্ধিত করিতেছেন। 'গরুদোহনেরত নারী', 'দধিমন্থনে রত নারী', 'চাকীর কার্যে রত নারী'---এই জাতীয় কতকগুলি চিত্র অন্ধিত করা হইয়াছে।

(৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮) বিঠলভাই ্ পরলোকগত ছোলা প্যাটেলের नारम খাকে হরিপুর অধিবেশনের কংগ্রেসের অনুষ্ঠানস্থলের নাম দেয়া হয়েছিল 'बिठेणमध्य । ]

## সমারোহে স্টেশন হটতে কলাভবনে নীত

শান্তিনিকেডন, আগস্ট---পাটনার বাারিস্টার মিঃ আর দাশ বিশ্বভারতীর কলাভব কতকগুলি মল চিত্র উপহার দিয়াকে ঐ সমুদয় ডেলিভারী লওয়ার ছ অদ্য প্রাতে কলাভবনের সমস্ত ছ শ্রীযক্ত নন্দলাল বসর নেততে গ্রাট বোলপুর স্টেশনে যায়।

যাহাতে ঐ সমস্ত বছমলা গি নিরাপদে পৌছে, তজ্জনা ঐ সমা চালান দিবার ব্যবস্থা তত্ত্বাবধান করিব कना कमाध्यत्नत्र शास्त्र भाग श्रीय প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাটনায় পাঠ হইয়াছে।

ঐ সমস্ত চিত্রের মধ্যে ড অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত সম্র উরঙ্গজেবের একটি প্রমাণ প্রতিক এবং শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্তৃক অন্ধি 'উমার তপস্যা' নামক একটি প্রয আকারের চিত্র আছে।

যে সমস্ত কাঠের বাজে ঐ সম চিত্র ছিল, তৎসমুদয় পুষ্পমালো ভবি ও চন্দনচটিত করা হইয়াছিল। ছাত্রদ মধ্যে কতক গর্বের সহিত সমস্ত বা বহন করিয়া লইয়া যায়: অবশি ছাত্রগণ নৃত্যগীত সহকারে তাঁহাদে অনুগমন করে।

—এ পি

(২৯ আগঠ ১৯৩:

#### চিত্ৰশিলী श्रीयुक्त नम्ममाः বস

#### বরোদা গবর্নমেণ্ট চিত্রাঙ্কনের জন্য নিযক্ত

শান্তিনিকেতন, অক্টোবর---কলা-ভবনের সপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযক্ত নন্দলাল ব বরোদা রাজ্ঞার 'কাঁন্ডি মন্দিরে: প্রাচীরগাত্তে 'ফ্রেক্ষো' চিত্রাঙ্কলের স্কন বরোদা গবর্নমেন্ট কর্তৃক ভারপ্রাং হইয়াছেন। কলা-ভবনের ঐ বিভাগী কয়েকজন শিক্ষক ও ছাত্রসহ তিনি শীঘ্রই বরোদা রওনা হইবেন। —এ বি

(৭ অক্টোবর ১৯৩৯

## শান্তিনিকেতনে প্রসিদ্ধ চীন শিল্পী

শান্তিনিকেজন, ১৫ই ডিসেম্বর প্রসিদ্ধ **ठीना-**शिद्धी জ্ঞপিয় শান্তিনিকেডনে অধ্যাপক হিসাবে চাঁ হইতে এখানে আসিয়াছেন।

গতকলা বৈকাল তিন ঘটিকা কলাভবনে তাঁহাকে সম্বর্থনা করার জন **একটি সভা হয় । সভায় কবি 🕅 📶** বক্ততায় চীন ও ভারতের সংস্কৃতি সম্পর্কে বক্তৃতা করেন। তৎপর ফ ভারতের পক্ষ হইতে প্রসিদ্ধ শিল্পী অভার্থনা করেন। অভার্থনার উত্ত

F. 3884 জুপিয়ন বলেন যে···অধ্যাপক ইয়ানের সকাল ১১টার সময় গণ-পরিষদের আদা প্রাতঃকালে শাস্তিনিকেতনের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপলী রাধাকৃষ্ণণ ভারতে আসিয়াছেন। ... জুপিয়নকে গ্রভার্থনা করার জনা তিনি ডাঃ াবীন্দ্রনাথ সাকৃর ও শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসব নিকট কভজ্ঞতা প্রকাশ করেন। (সোমবার : ডিসেম্বর ১৯৩৯) खुणियन-दे इरजन मृ (भदे-६% (Hsu Pei-hung) বা আছু শেয় (Ju

### বোম্বাইয়ে ঠাকুর সপ্তাহ চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন

বোদাই. 20.5 ফেব্ৰুয়ারি—বোসাইয়ের ঠাকুর সোসাইটির উদ্যোগে ঠাকুর সন্তাহ ইপলক্ষে কবিগুরু ব্বীশ্রনাথ ঠাকর, গ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু প্রমুখ কর্তৃক অন্ধিত চিত্রের এক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত ংইয়াছে। শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই উহার উদ্বোধন করেন।

> (২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪)

## কস্তরবা গান্ধী মতা-বার্ষিকী কংগ্ৰেস চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী

স্বৰ্গীয়া কন্তব্বা গ্ৰান্ধীর প্ৰথম মতাবার্যিকী উদযাপনের জনা কংগ্রেস সাহিত্য সভা সপ্তাহব্যাপী 'কংগ্রেস চিত্র (খালার আয়োজন করিয়াছেন। ২২শে ফেব্রয়ারি অপবাহ ৬ ঘটিকার সময় ২৩নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটে এই প্রদশ্নীর উদ্বোধন হইবে। গ্রীযুক্ত অতল গুপু সভাপতিঃ করিবেন। আচার্য নন্দলাল রসুর যে সকল প্রসিদ্ধ চিত্র হবিপুরার কিম্বা কং**গ্রেসের অন্যাল্য অধিবেশনে প্রদর্শি**ত হইয়াছে সেই চিত্রগুলি ইহাতে ২২ কেব্রুয়ারি ১৯৪৫ ্ ২৩নং ওয়েলিংটন স্ট্রীটে নির্মলচন্দ্র

## রবীন্দ্র ভবনে মহাত্মা গান্ধী কলাভবনে কবি অন্ধিত চিত্ৰাবলী পরিদর্শন

চন্দ্রের বাডি।

শান্তিনিকেতন, २०(न ডি**সেম্বর**—-অদ্য প্রাতে শ্রীযক্ত भिरातीलाल, श्रीयुक्त प्रांगलाल शासी। গ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধী, রাজকুমারী অমৃত ণাউর এবং শ্রীযুক্ত আর্যনায়কম সহ মহাষ্মার্জী কলাভবন পরিদর্শন করেন। ডাঃ নন্দলাল বসু কলাভবনে রক্ষিত চত্রগুলি, বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথ ও এবীন্দ্রনাথ অন্ধিত চিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য নহাষ্মাঞ্চীর নিকট ব্যাখ্যা করেন।

(২১ ডিসেম্বর ১৯৪৫)

## াণপরিষদের সদস্যগণ চর্তৃক নৃতন শাসনতম্বে যাক্ষর

(নয়াদিলি অফিস হইতে) **ग्हामिक्कि. २८८म जानुहात्रि**—ञान

তিনি রাষ্ট্রদত হিসাবে চীন হইতে অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং ২ ঘণ্টা ৫০ আম্রকুঞ্জে নবগঠিত মিনিটকাল ধরিয়া অধিবেশন চলে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন উৎসবে মানব-মনের উৎকর্ষ সাধন, আনন্দময় সদসাগণ কর্তক শাসতছে স্বাক্ষ্য করিতে ২ ঘণ্টাকাল অতীত হয়। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহক প্রথম শাসনতন্ত্রে সাক্ষর করেন।...

উপস্থিত প্রায় ২৫০ জন সদসা শাসনতন্ত্রের তিনটি কপিতে সাক্ষর করেন। ুবাঙ্গলার বিখ্যাত শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু শাসনতন্ত্র প্রচ্ছেদপট অন্ধন করিয়াছেন এবং অন্যান্য পাতাগুলি চিত্রালম্বত করিয়া দিয়াছেন। শাসনতক্ষের পঞ্চা সংখ্যা ২১০।

## निद्वाठार्य नन्मलाल वस् কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানিত

(২৫ জানুয়ারি ১৯৫০)

বারাণসী, ২৭ নবেম্বর—গতকলা সায়াকে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩তম সমাবর্তন উৎসবেবিশ্বভারতী বসুর গৃহে গমন কবিয়া তাঁহাকে উপাধি কলাভবনের (শান্তিনিকেতন) অধ্যক্ষ নন্দলাল বসুকে সাহিত্তা সম্মানস্চক **ডক্টর উপাধি প্রদান করা হই**য়াছে ভারতে একজন শিল্পীর এবলিধ সন্মান সম্ভবত এই প্রথম।

ভাইস-চ্যান্দেলার পণ্ডিত গোবিন্দ মালব। বলেন যে, শ্রীনন্দলাল বস ভারতীয় নব জাগবণের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির মুঠ প্রতীক। তিনি ভারতীয় চিত্রকলাকে সমদ্ধশালিনী ও এই প্রাচীন দেশকৈ গৌরবমণ্ডিত করিয়াছেন ।

> ---ইউ পি (২৮ নভেম্বর ১৯৫০)

## ভারতীয় শিল্পসাধনাব ঋত্নিক আচার্য অবনীন্দ্রনাথ আলোকসামানা প্রতিভাদীপ্ত মনীষীর জীবন কাহিনী

-- শ্রীনন্দলাল বস্ই সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি । তাঁহার অগণিও ছাত্রের বংসরে পদার্পণ করিলেন । মধো তিনিই সম্ভবত স্বাধিক সৃষ্টি। আচার্যদেবের আচার্যদেবের শিক্ষাপ্রণালী শ্রীবসূর প্রতিভাদীপ্ত মানসক্ষেত্রে ইশ্রজালের মত কাজ করিয়াছে।...

(৭ ডিসেম্বর ১৯৫১) [ खर्वनीसनारथत পরলোক গমনের मुमिन शास क्षकाशिए প্রতিবেদনের অংশ।

## শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন

শান্তিনিকেতন, ২৩শে ডিসেম্বর---

ভারতের রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাঙ্গালা ভাষায় সমাবর্তন ভাষণ দান করেন।

এই সমাবর্তন উপলক্ষে প্রভৃত পাণ্ডিতোর জনা পণ্ডিত শ্রীক্ষিতিমোহন সেন-গান্তী মহাশয়কে 'দেশিকোন্তম' বা বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ডক্টরেট অব লেটার্স উপাধি প্রদান করা হয়।... শিক্ষাচার্য গ্রীনন্দলাল বসুকে ভারতীয় চিত্রকলায় তাঁহার অতুলনীয় অবদানের জনা 'দেশিকোত্তম' উপাধি প্রদান করা হয়। শ্রীযুত বস্ অসুস্থতাবশতঃ সমাবর্তন উৎসবে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সমাবর্তন উৎসবান্তে রোগ শ্যায়ে শায়িত শ্রীযুত বসু তাঁহার গৃহে উক্ত উপাধিপত্র প্রাপ্ত হন। শ্রীযুত রথীন্দ্রনাথ সাকুর শ্রীযুত প্রদান করেন। রাষ্ট্রপতি ডাঃ বাজেন্দ্রপ্রসাদও তাঁহার গৃহে গমন করেন এবং উপাধি প্রদানকালে তিনি উপস্থিত ছিলেন।

(২৪ ডিসেম্বর ১৯৫২)

## শিল্পগুরু শ্রীনন্দলাল বসু শান্তিনিকেতনের শান্ত পরিবেশে অর্ঘাদান উৎসবে আচার্য ক্ষিতিমোহনের ভাষণ

শান্তিনিকেতন. 307M ডিসেম্বর-... ... শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসর সম্মানার্থে যে 'অর্ঘাদান' উৎসবের আয়োজন শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক সজ্য করিয়াছিলেন আজ সকালে তাহা অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপ**লক্ষে** শিল্পাচার্যের চিত্রাবলীর এক প্রদর্শনীর আচার্য **আয়োজনও** এখানে কবা অবনীপ্রনাথের নৃত্র শিল্পকলা ধারার হয়। শিল্পাচার্য বর্তমান বংসরে ৭১

শিল্লাচার্য নন্দলাল তাঁহার দীর্ঘদিনের ক্ষেহভাজন। শ্রীনন্দলাল নিজেও সাধনায় ভারতীয় **চিত্রকলার যে বৈশিষ্ট্য** সগৌরবে স্বীকার করেন যে, তিনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, যে ঐতিহ্য সৃষ্টি প্রকৃতই তাহার পুত্রস্বরূপ । তিনি ইহা করিয়া**ছেন তাহা শ্মরণে রাখিয়া তাঁ**হার বলিয়াছেন বিশেষ করিয়া এই কারণে গুণমুগ্ধ শিষ্যশিষ্যারা ও অগণিত য়ে, শিল্পী হিসারে তিনি সম্পূর্ণ ভক্তবৃন্দ আজ সকালে তাঁহার দীর্ঘায়ু বস্তৃত কামনা করিয়া তীহাকে অর্ঘ্য প্রদান করেন।

#### (২১ ডিসেম্বর ১৯৫৩) আত্মিক শক্তির উন্নয়নই निरक्षत यून नका বিশেষ **শিল্পপ্রক** নন্দলালের প্রদর্শনীর উদ্বোধনে ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের ভাষণ

শনিবার সন্ধ্যায় সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে শিল্পগুরু বসুর চিত্র-প্রদর্শনীর

বিশ্বভারতী বলেন, কলাশিল্পের মূল লক্ষ্য জীবনের রসাম্বাদনে আছিক শক্তিব উন্নয়ন এবং পার্থিব অন্তিতের বন্ধন হইতে মনকে সম্পূর্ণ মক্ত করা। এই কলাশিছের লক্ষ্য স্থান ও কালে গবেষণাকার্য পরিচালনা ও প্রগাঢ় সীমাবদ্ধ বস্তুর রূপায়ণই কেবল নহে, স্থান ও কালের অতীত আত্মিক সন্তাকে উপলব্ধির প্রচেষ্টাও মহত্তম শিল্পের অন্যতম লক্ষা। সূতরাং অপরের চিত্তকে স্পর্শ করিবার শক্তি আয়ন্ত করার অথবা সত্যিকার কোন মহৎ সৃষ্টির পূর্বে স্বয়ং শিল্পীর আন্দোলয়ন थारप्राक्रन । जाहार्य नमलाल वसु यपि তাঁহার চিত্রান্ধনে এই অবিনশ্বর মহন্তকে উপলব্ধি করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার কারণ, তিনি স্বয়ং স্বভাবের দিক হইতে নিয়মানবর্তিতার**ু** উঠিয়াছেন যাহাকে বলা হয সাধনা।...তাঁহার প্রতি দেশবাসিরূপে আমরা আমাদের অভিবাদন জানাইতেছি।

(রবিবার ২৮ মার্চ ১৯৫৪)

## কলা সাহিত্য বিজ্ঞান ও জনসেবার জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তক পদক প্রদান (দিল্লি অফিস হইতে প্রাপ্ত)

১৪ই আগস্ট--অদা সরকারীভাবে (গেজেট অব ইণ্ডিয়ার এক অতিরিক্ত সংখ্যায়) ঘোষণা করা রাষ্ট্রপতি যে. রাজেন্দ্রপ্রসাদ পশুনস্থিত হাইকমিশনার শ্রী বি জি খের, রাষ্ট্রপঞ্জে ভারতের প্রতিনিধি দ্রী ভি কে कुकारमनन, প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু, বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক সত্যেন্দ্ৰনাথ বসু ও খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ডাঃ জ্বাকির হোসেনকে 'পদ্মবিভূষণ' পদক (প্রথম বর্গ) প্রদান করিয়াছেন। এই পাঁচজনকে সর্বপ্রথম এই পাঁদক প্রদান করা হইল।

(১৫ আগন্ট ১৯৫৪)

#### শান্তিনিকেতনে শিল্লাচার্য नम्मलाल वमुत সংবर्धना

শাস্ত্রিনিকেতন, আগস্ট—"নানান দেশে নানা পদ্ধতি, তার সদগুণ ও সেইসব বিচিত্র ধারা আত্মসাৎ করে আমাদেব ভারত-শিল্পপদ্ধতি পৃষ্ট হয়ে এগিয়ে যাবে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। আমার একান্ত কামনা, ভবিষাতে ভারতীয় শিল্প যেন সমস্ত পথিবীতে নিজের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে গৌরবের আসন লাভ করে।" স্বাধীনতা উৎসব 🧣 উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস ট্র আয়োঞ্জিত গুণীজন সংবর্ধনার সমাপ্তি ব্লী দিবসে বুধবার, শান্তিনিকেতনে আন্তাসনাস। বসুস ।০৬২-স্থাসনাস। পবসে বুধবার, শান্তিনিকেডনে ও উদ্বোধন করিতে গিয়া ভারতের শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু অভিনন্দনের ও প্রতারের উপরোক্ত মন্তব্য করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খাতিনামা শিল্পী শ্রীঅতুল বসু।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতলা ঘোষ আচার্যদেবকৈ সংবর্ধনা জানাইয়া বলেন যে, স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেস কর্মীরা যেমন গান্ধিজি ও রবীন্দ্রনাথের নিকট অনপ্রেরণা পাইয়াছেন, তেমনি আচার্য নন্দলাল ্রীহাদের প্রেরণা জোগাইয়াছেন।

(২৩ আগস্ট ১৯৫৬)

#### আচার্য नकलाल বসকে ডক্টরেট পদবী দান বিশ্বভারতীতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন উৎসৱ

বোলপুর, ১৭ই ফেব্রুয়ারি—অদ। অপরাহ ৪ ঘটিকায় কলভেবনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন উৎসব হয়। এই বৎসরে আচার্য নন্দলাল বসকে ডি লিট পদবী দেওয়া হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে তাঁহার অনুপরিভিতে তাঁহাকে এই সন্মান দেওয়া হইয়াছিল।

... সমাবর্তন উৎসব ்வே বিশেষ **दिशस**रक বিশ্বভারতী কর্তপক্ষ কলাভবনে আচার্য *নন্দলাল* বসর চিত্রসমহের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন।

(১৮ ফেব্রয়ারি ১৯৫৭) বিশ্বভারতীর উপাচার্য সভ্যেন্দ্রনাথ রস্ **भिद्यीत्क উপाधिशत धमान करत**न ।]

#### আদর্শ শিক্ষকট আদর্শ ছাত্র গড়িতে সমর্থ রবীক্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনে শ্রীসধীরঞ্জন দাশের ভাষণ

শনিবার জ্যোডাসাঁকো ঠাকরবাডির প্রাঙ্গণে রবীন্দ্র সোসাইটি হলে অন্তিত রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন উৎসবে উপাচার্য শ্রীহিরশ্বায় বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্র ভারতীর আদর্শ এবং শিক্ষাপদ্ধতি বুঝাইয়া বলেন। দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের উপস্থিতিতে কতী ছাত্রদের তিনি অভিজ্ঞানপত্র দেন।

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ এবং শ্রীনন্দলাল বসু,—দেশের এই দৃই বর্ষীয়ান শিল্পীকে এই বংসর বিশেষ উপাধিতে ভৃষিত করা হয়।

(রবিকা ১ ডিসেম্বর ১৯৬৩)

## শান্তিনিকেতনে উৎসব শেষে বিদায়ের পালা শেষ দিনের অনুষ্ঠানে আচার্য

নন্দলাল বসুকে উপাধি দান শান্তিনিকেতন, €. ডিসে<del>য</del>র—... ... আঞ সকালে

শান্তিনিকেতনে দটি মনোজ্ঞ অনষ্ঠান হয়। প্রথমটি হ'ল আচার্য শ্রীনন্দলাল বসকে রবীন্দ্র ভারতীর পক্ষ থেকে অনারারী ডি-লিট ডিগ্রী দান। রবীন্দ্র ভারতীর আচার্য শ্রীমতী পদ্মজা নাইড আজ স্বয়ং আচার্য বসুর বাড়ি গিয়ে তাকে এই ডিগ্রী দিয়ে আসেন। আচার্য বেশ কিছু কান্স ধরেই অসুস্থ। তাই আচার্য শ্রীমতী নাইডু নিজেই এই সম্মানপত্র আচার্য বসুর কাছে পৌছে দেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন রবীন্দ্র ভারতীর উপাচার্য শ্রীহিরপায় বন্দোপাধায়।

(২৬ ডিসেম্বর: ১৯৬৩)

## ন্তন দিনের দুয়ারে

এশিয়াটিক সোসাইটির কঠবা নবজাগ্রত এশিয়ার ইতিহাস প্রণয়ন

সোমবার রাজাপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইড এশিয়ার প্রায় দুই শতকের নান। উত্থান-পতনের সাক্ষী এশিয়াটিক সোসাইটির ১৮তম বার্ষিক সভায় ঐ আহান জানান।

এই অনুষ্ঠানে সোসাইটি রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকফান, বিদেশী মনস্বী ডঃ আলবার্ট সোয়াইংক্রার এবং শিল্পী প্রান্ধা প্রদর্শনার্থ ভারত সরকারের ভাক নন্দলাল বসুকে যথাক্রমে ১৯৬২-৬৩ ও তার বিভাগ রবিবার ১৬ এপ্রিল ১৫

মৃত্যুকালে সেই নন্দলালের বয়স হয়েছিল ৮৩ বংসর :

(রবিবার, ১৭ এপ্রিল ১৯৬৬) नन्मन(लार्के अर्थ नन्मलाल শান্তিনিকেতনে শেষকতা সম্পন্ন

শান্তিনিকেতন, ১৭ এপ্রিল—আজ দ্বিপ্রহরের কিছু আগে শান্তিনিকেতনের শ্মশানে শিল্পাচার্য নন্দলাল বস্র অন্তোষ্টি সম্পন্ন হয়। মুখান্নি করেন প্রথম পত্র বিশ্বরূপ বস।

অধিক রাত্রে উপাচার্য ডঃ ভটাচার্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দির! গান্ধিকে টেলিফোন করলেন মাস্টার মশাইয়ের মতা সংবাদ জানিয়ে।

উল্লেখযোগা, নন্দলাল বসু শ্রীমতী ইদ্দিবা গালিব শালিনিকেরন থাকাকালীন তাঁর স্থানীয় অভিভাবক ছিলেন।

(১৮ এপ্রিল ১৯৬৬) ডিঃ কালিদাস ভট্টাচাৰ্য তখন বিশ্বভারতীর উপাচার্য।

#### আচার্য नग्रसाल স্মাবক ভাকটিকিট

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসর স্মতির প্রতি



ও ৬৪ সালের জনা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পদক দিয়া সম্মানিত করেন। পদকপ্রাপ্ত তিনজনই অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের প্রতিনিধিরা রাজ্ঞাপালের হাত

হইতে পদক গ্রহণ করেন। (মঙ্গলবার, ২ ফেব্রয়ারি, ১৯৬৫)

## শিল্পজগতে মহাগুরু নিপাত আচার্য নন্দলালের মহাপ্রয়াণ

বাংলা তথা ভারতের সাংস্কৃতিক পনকজীবনের অন্যতম প্রধান ঋতিক শিল্পগুরু আচার্য নন্দলাল বসুর জীবন দীপ নিবাপিত।

শনিবার বিকাল ৫-৩২ মিনিটে দেশিকোন্তম দেশনন্দিত শিল্পসাধক নন্দলাল তাঁর "সব হতে আপন" শান্তিনিকেতনে নিজ বাসভবনে, শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যাঁর ৫০ বংসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ (তখন "৭০ বছরের প্রবীণ যুবা") তাঁকে "কিশোর গুণী" আশীর্ভাষণে সম্ভাষিত করেছিলেন,

পয়সার ডাক টিকিট বের করবেন কলকাতা জি পি ও-র ফিলাটেলিক ব্যুরো ওই দিন টিকিট বিক্রির জনো ১২টি অভিরিক্ত কাউন্টার খুলবেন। ১৩ এপ্রিল ১৯৬৭

## পরলোকে স্থীরা বস্

স্বৰ্গত শিল্পী আচাৰ্য নন্দলাল বসুর সহধর্মিণী শ্রীমতী সধীরা বস মঙ্গলবার কলকাতায় ৪৯/১৩বি হিন্দুস্তান পারক-এর ভবনে পরলোক গমন করেছেন। তাঁর দুই পুত্র, দুই কন্যা

(বংবার ৬ নডেম্বর ১৯৬৮)

## গান্ধীজির স্মতি মাসটার প্ল্যান

নয়াদিলি, ২২ সেপ্টেম্বর---কেন্দ্রীয় পূর্ত, গৃহনিমাণ ও শহরাঞ্চল উল্লয়ন মন্ত্রী শ্রীউমাশংকর দীক্ষিত আজ

সকালে গান্ধীন্তি যে ভাষণায় ঞ্জিরিছ হয়েছিলেন, সেই জয়গাটি পরিদর্শন করেন। পরে তিনি সাংবাদিকদের জানান, ওই জায়গায় গান্ধীড়িব স্মত্যিক চির-অম্লান রাখার জনা একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হবে । এনটি প্র্যান্তস্তম তৈরি করা হবে : এই শাতিস্তম্ভটির নকশা তৈরি করে দিয়েছেন প্রখাভে निहीं श्रीनमनाल नञ्

(২৩ সেপ্টেম্ব ১৯৭২)

#### বিশ্বভারতীতে শ্রীমতী গান্ধী কলাভবান চিত্রশালার শিলানাাস

আজ সকাল ৯টায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিবা গান্ধী কলাভবনে वरीसनाथ-अवनीसनाथ ७ वनलाल চিত্রশালার শিল্পানাস কলেন তিনি এক সংক্ষিপ্ত ভাষ্ট্র বলেন "আজ কলাভবনে এসে আমার অনেক প্রনো শ্বতি মনে পদ্রছে-- মনে প্রদেষ্ট বিশেষ করে গুরুদেবকে এবং মাদীংরমশান্ত (নন্দলাল বস্)কে: কলাভবনের অগ্রগতির পথে এই চিত্রশালা প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই সহায়ক হতে বলে আশা

(৩১ জিমেম্বর ১৯৭২) (৩০ ডিসেম্বর শ্রীমতী গান্ধী শিলান্যাস অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

#### কলাভবনে नन्द्रामात् আয়োজন

শান্তিনিকেতন, नात्यस्य — सम्मलाल SKS To pray 7 करमा। १ अव কর্তৃপক্ষ এ-বছর থেকে 'নন্দ-মেলা'-র আয়োজন করছেন। শিক্ষাচার্যের জন্মদিন তেসরা ভিসেন্তর। পরালা ডিসেশ্বর (থকে 'নন্দ-মেলা' কলাভবনের 'নন্দনে' শুরু হবে।

(২৮ নডেম্বর ১৯৭৩)

## চারুকলাসম্পদ

নয়াদিলি: ২ ডিসেম্বর-ববীন্দ্রনাথ, नमनान वभ, राभिनी दाए ও अभका শের-গিলের হাতের ছবি আর ভাস্কর্য এবার থেকে আইনের সীমানায় 'চারুকলাসম্পদ' বলে গণা হল। ভাই ওই চার শিল্পীর আঁকা কোন ছবি এবং তাঁদের হাতে গড়া কোন মর্তি কিংবা কলাবস্তু আর বিদেশে রফতানি করা যাবে না। রফতানি করলে ছ'মাস থেকে তিন বছর পর্যন্ত জেল তো হবেই, জরিমানাও দিতে হবে একই সঙ্গে ৷

ভারত সরকার গতকাল কেন্দ্রীয় গেন্দেটের বিশেষ এক বিদ্ধান্তিতে একথা ঘোষণা করেছেন। ১৯৭২ সালের পুরাবন্তু এবং চারুকলাসম্পদ আইন অনুসারে বিজ্ঞপ্তিটি জারি করা হয়েছে। --সমাচার

(৩ ডিসেম্বর ১৯৭৬) কমল সরকার সংকলিত

186

# নন্দলালের জীবন ও রচনাপঞ্জী

## 

বিহারের মুঙ্গের জেলার খড়াপরে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা পূর্ণচন্দ্র বস দারভাঙ্গা মহারাজের খড়াপর তহসিলের নায়েব ছিলেন এবং ছিলেন মহারাজার প্রিয় স্থপতি। মাতা ক্ষেত্রমণি দেবী, ধর্মজীক, স্লেহময়ী মহিলা ছিলেন। আলপনা, সূচী শিল্প এবং পতল গড়তে পারতেন ভাল। তার ছেলেবেলা কেটেছে মুঙ্গেরের নির্দ্ধন নিসর্গের ভেতর । কমোরপাডায় ঘরে বেডাতেন। ঠাকরগড়া দেখতেন। চোন্দ বছর বয়স পর্যন্ত এখানকার মিডল ভারনাকুলার স্কুলে পড়াশুনো

১৮৯৭---পনেরো বছর বয়সে সেশ্রীল কলেজিয়েট ইন্ধলে ভর্তি হলেন কলকাতায় এসে।

১৯০৩--কুড়ি বছর বয়সে এনটেনস পাশ করেন। এই সময় হিতোপদেশের "বীণাকর্ণ - চূড়াকর্ণ এবং মহিক<sup>®</sup> অবলম্বনে ছবি আঁকোন। ক্রাসে বসে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার মার্জিনে রেখাচিত্র আঁকেন। জেনারল এসেম্বলি কলেজে ফাস্ট আটস (এফ এ ) ক্লানে ভর্ডি হন ! এই বছর স্থীরা দেবীর সঙ্গে তার বিবাহ হয়। তার সম্পর্কিত ভাই অতৃণ মিত্র তথন সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ের ছাত্র। নন্দলাল তার কাছে সস পেনটিং. মডেল বসিয়ে আঁকা, স্থিরবস্ত চিত্রান্ধন শিখেছেন। পড়াশুনোয় তেমন মন ছিল না বলে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেন নি।

১৯০৪-মেটোপলিটান কলেজ থেকে পুনরায় পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হলেন। প্রেসিডেকী কলেকে কমার্স ফ্রাসে ভর্তি হলেন। কিন্তু পড়ায় মন বসে না। রাফেলের "মেডোনা"-র প্রতিচিত্র কিনে তাই দেখে ছবি আঁকেন। রবি বর্মার প্রভাবে "মহা**খে**তা" আঁকেন। এই সময় অবনীন্দ্রনাথের "বন্ধ্র মৃকুট" এবং "বন্ধ-সঞ্জাতা"-র প্রতিচিত্র দেখে তিনি মোহিত হয়ে যান।

১৯০৫-অবনীন্দ্ৰনাথ >02 আগস্টে সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ হয়ে যোগদান করেন। সহপাঠী সতোন বটব্যালের মুখে নন্দলাল অবনীবাবর সহদয়তার কথা শুনে তাঁকে মনে মনে গুরু রূপে বরণ করেন। এরপর আট স্কুলে এসে দেখা করেন অবনীস্ক্রনাথের সঙ্গে। অবনীবাব তাঁকে হ্যাভেল সাহেবের কাছে নিয়ে यान । शास्त्रम नममास्मद्र विमाजी ছবির নকল অপছন্দ করলেও, "মহাৰেতা" ছবিটি পছন্দ করেন। যম'। 'ভীত্তের প্রতিজ্ঞা'। 'দয়মন্তীর ব্রাউনের সঙ্গে মতান্তর হবার জনা নিতে কৃষ্ঠিত হননি। পল্লার সৌন্দর্যে চ

১৮৮২—৩ ডিসেম্বর, নন্দলাল পাটনাই কলমটী লালা ঈশ্বরীপ্রসাদ তার পরীক্ষা নেন। নন্দলাল "গণেন" একৈছিলেন। ঈশ্বরীপ্রসাদ মন্তবা করেন, নন্দলালের হাত থব পাকা। ভর্তি হয়ে গেলেন নন্দলাল। তাঁর শশুর প্রকাশচন্দ্র পাল খবর পেয়ে ছুটে আসেন। তখন অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে আশ্বস্ত করেন এই যুক্তিতে যে, নন্দলাল চাকরিতে কত আর—খুব বেশি পেলে একশ' টাকা পেতেন। দরকার হলে অবনীন্দনাথ ঐ টাকার মাসহার৷ नन्धनामक (भरवन । नन्धनाम ছবি আঁকার পাঠ নেন অবনীন্দ্রনাথের কাছে। তখন তাঁর সতীর্থ হয়ে এলেন সরেন গাঙ্গলি, ভেঙ্কটাপ্পা, শৈলেন দে, ক্ষিতীন মন্ধ্রমদার, সমরেন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ আরও অনেকে। এরা আট স্কলে পাঁচ ছ'বছর ছিলেন। দু' বছর পরে বারো টাকার বৃত্তি পান নন্দলাল।

> ১৯০৭---সরকারী প্রসোষণায় ওরিয়েন্টাল আট সোসাইটির প্রতিষ্ঠা । পরের বছর এদের প্রথম প্রদশনী। নন্দলাল "সতীর দেহত্যাগ" এবং "সতী" ছবির জন্য ৫০০ টাকা প্রস্কার পান । স্বামী বিবেকানন্দের বন্ধ প্রিয়নাথ সিংহের সঙ্গে উত্তর ভারত ভ্রমণ। ১৯০৮ সালে অধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলির সঙ্গে নন্দলাল দক্ষিণ ভারত পরিক্রমা

১৯০৬-৮ পর্যন্ত তার আঁকা ছবির নাম ও আকাব দেওয়া গোল। (১৯১১ পর্যন্ত তিনি ধোয়া পদ্ধতিতে ছবি (ওয়াশে) আঁকতেন প্রধানত)।

'কর্ণের সূর্যপূজা' ৮"×৯"। 'গরুড শ্রীচৈতনা পাদম্লে 3@3/3"x8" 1 'नकर ১০"×٩<sup>3</sup>/¸"। 'किक्सी'। 'कर्ग। 'আহত মরাল হাতে সিদ্ধার্থ' ৷ 'সতী' ১২"×৭<sup>3</sup>/১" (মতান্তরে এটি ১৯১০-এ আঁকা। ১৯০৮ সালে পুরস্কৃত হলে ১৯১০-এ কি ভাবে আঁকা হয় ?)

১৯০৯-অবনীন্দ্রনাথ এবং সিস্টার নিবেদিতার নির্বন্ধে নন্দলাল লেডি হেরিংহামকে অজন্তার ছবির নকল করতে সাহায্য করার জন্য অসিত হালদার, ভেঙ্কাটার্য়া, সমরেন্দ্র গুপ্তের পঙ্গে যান। সমসময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলাপ। "চয়নিকা"র জন্য ছবির নকল করেন — বৃদ্ধপত্নী — বছরে আঁকা ছবির তালিকা :

भिर ७. मठी ১৯<sup>3</sup>/, "×७<sup>3</sup>/,"। ममाभान — खरा ১९। 'দীক্ষা'। 'নৌকা বিহার'। 'সাবিত্রী ও



গগনেজনাথ অন্ধিত নকলাল

স্বয়ংবরা'। 'তীর্থযাত্রা'। 'গান্ধারী' 'পদ্মিনী'। 'প্রলয়ন্তা'। 'চৈতনা'। 'আরব্য র<del>ঞ্জনী</del>' ৷

১৯১০-এ নন্দলাল ধোয়া পদ্ধতিতে আঁকেন--'জতগৃহ দাহ',১৯"×১২"। 'আনপুণা' ১৬"×১০<sup>2</sup>/¸" । 'অহল্যার শাপমৃক্তি' ৮<sup>2</sup>/¸"×৬<sup>2</sup>/¸" । 'মৃতুশযাায় দশরথ' । 'মূজাতা' ৫<sup>2</sup>/¸"×৪" । 'অগ্নি' ৭<sup>১</sup>/¸×৫<sup>১</sup>/¸"। 'পছিনী এবং ভীম সিংহ'। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'।

১৯১১--- ওরিয়েন্টাল সোসাইটির চতুর্থ প্রদর্শনী হয় এলাহাবাদে। নন্দলাল এতে "জগাই মাধাই" ছবির জনা রৌপা পদক পান। ভগিনী বিশেষভাবে নিবেদিতা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেন। এই বছরে নন্দলাল আঁকেন --- ধোয়া পদ্ধতিতে : 'ইন্দিরা'। 'একলবা'। 'দ্রোগাচার্যের অন্ত্রশিক্ষা দান'। 'হরিশচন্দ্র'। 'सष्टीभुका'। 'कलमीभुका कौरथ त्रभगी' ৮"×৫<sup>১</sup>/্ব"। 'ডাক<sup>্</sup>হরকরা'। 'পৌষ পার্বন'। 'জীবন-মৃত্যু'। 'তালপাতার ভেপু'। টেম্পেরায় আঁকেন রামায়ণের ২৬টি সচিত্রকরণ (কস্করবা সংগ্রহ)। রেখাচিত্র--'কাবলিওয়ালা'। 'চাবী'। 'খেলা'। রাজস্থানী কলমের "সবজ টিয়া" ছবিটি নকল করেন। অজস্তার करतम । सम्बद्धारलात "मीक्ना" इति एमर्थ । मा ও ছেলে-- छरा । इतित — শুহা ১। হাতী ধরা — শুহা ১৭।

>>>>->8---四年第

অবনীন্দ্রনাথ উপাধ্যক্ষের কাঞ্চে ইস্তফা দেন। নন্দলালের তখনও পাঠ শেষ না হলেও ব্রাউন তাঁকে উপাধাক্ষের পদ দিতে চান। নন্দলাল রাজী হননি। আট ইস্কুল থেকে বেরিয়ে তিনি তিন বছর অবনীন্দ্রনাথের কাছে ছিলেন। গুকুর কাছে ঘাট টাকা মাসহারা পেতেন। কয়েক মাস নিবেদিতা গার্লস শিল্পশিক্ষক हिलन। *য়*াব সোসাইটিতে এবিয়েণ্টাল করতেন। অবনীন্দ্রনাথদের মাধামে ওকাকরা এবং কমারস্বামীর সঙ্গে ওর আলাপ হয়। কুমারস্বামীর সঙ্গে *সাক্রবাডির শিল্পসংগ্রহের তালিকা* রচনা করেন।

১৯১১-তে তার ধোয়া ছবি ---'পার্থসারথি' ৩১"১২১" । 'রাধাক্ষ্ণ' । 'গোকল ব্রত'। রবীন্দ্রনাথ "ক্রেসেণ্ট মন" গ্রন্থে দটি ছবির প্রতিচিত্র মুদ্রিত

১৯১৩---বিচারপতি উডরফের নিৰ্বন্ধে শিবের মুখমগুল আঁকেন নন্দলাল। উডরফ সে ছবি ডব্লাচারের জনা বাবহার করতেন। পরে অনুরূপ ছবি আঁকেন ইউসফ মেহের আলির জনা। এই বছর তার আঁকা ছবির তালিকা :

ধোয়া পদ্ধতির ছবি --- 'অহল্যা' b"/."xb" | ১৬"×১৩<sup>১</sup>/¸"। 'জলতলে উমার তপস্যা'। 'কিরাতার্জুন'। 'গরুড'। 'নবজাত কৃষ্ণ কোলে বাসুদেবের পলায়ন'। 'লিবের হলাহল পান'। 'যম ও নচিকেতা'। 'চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী'। 'মহাপ্রস্থানের পথে এধিচির' ৷ 'ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়'। 'লিব মুখমগুল'। রেখাচিত্র -- 'কলকাতার রাস্তার দশা' এবং 'জগাই মাধাই'।

১৯১৪ -- অসিত হালদার তথন কলাভবনের প্রধান। তাঁর সঙ্গে নন্দলাল শান্তিনিকেতনে আসেন। নন্দলালের সংবর্ধনা সভায় রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক উচ্ছসিত প্রশংসা এবং আশীর্বচন নন্দলালকে স্বভাবতই অভিভূত ও অনুপ্রাণিত করে।

এ বছরে ধোয়া পদ্ধতিতে আঁকেন — 'মেষ কাঁধে বৃদ্ধদেব' ১৯"×১২"। 'ভরত কর্তৃক রামের পাদুকা পঞ্জা'। 'সৌভাগা'।

১৯১৬ -- রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে রবীন্দ্রনাথ নম্মলালের সাডটি ছবি গ্রহণ গুহা ১। রাজকুমার সিদ্ধার্থ — গুহা মুকুল দে-কে সঙ্গে নিয়ে তাঁর শিলাইদহে যাত্রা। কঠি বাডিতে থেকে রবীন্ত্রনাথ একটি কবিতা লেখেন। এ অংশ — শুহা ১। সৈনিকের মুখমগুল বোটে পদ্মা ভ্রমণ করেন। এই সময় গ্র রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎপ্রার্থী প্রজাদের চটজলদি রেখাচিত্র আঁকার বিলাতি পার্সি রীতি তিনি মুকুল দে-র কাছে শিখে 🎚

তিনি মন্ধ হন। "বিচিত্রা" ছাপিত হয় আঁকা হয় ১৯১৮-তে। কেননা গ্রন্থটি ঠাকুরবাড়িতে। বাট টাকা মাস মাইনেতে প্রধান শিল্পীর চাকরি পান নন্দলাল। আরাইশানের কাছে জাপানী লেখনরেখ এবং বর্ণিকান্ডঙ্গ শেখেন। পিত বিয়োগ। অসিত হালদারের সঙ্গে রীচি যাত্রা।

এই বছরে তাঁর ধোয়া পদ্ধতিতে আঁকা ছবি : 'শীতের পদ্মার ওপরে উড়স্থ বলাকার সারি' ৩৬"×১৫<sup>১</sup>/১" (মতান্তরে এটি ১৯১৫ সালে আঁকা) ৷ রেখাচিত্র --- 'মীরাবাঈ' ৷ 'কোল উপজ্ঞাতির নাচ'। এই বছরেই বস্ বিজ্ঞান মন্দিরের ভিত্তিচিত্র রচনা শুরু।

১৯১৭ -- মহাভারত অবলম্বনে ছটি ভিত্তিচিত্র করেন নিবেদিতার উপরোধে জগদীশচন্দ্রের জনা। নানা স্থানে প্রমণ। কোণারক তার মনে গভীর ছাপ ফেলে। গীডবিতানের জনা ছটি সচিত্রকরণ করেন।

এই সালে আঁকা তাঁর ধোয়া পদ্ধতির ছবি 'বৃষ্টিধোয়া কোণারক' ৬০″×২৬″। 'কনের সাজসজ্জা'। জ্বশ্ব'। 'কৃষ্ণার্জন'। 'চৈতনোর 'তাঁতী'। গীতবিতানের জন্য সচিত্রকরণ — "আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার", "আমি হেপায় যদি শুধু গাহিতে তোমার গান", "আমার এ গান ছেড়েছে তার সকল অলব্ধার"।

১৯১৮-২০ "বিচিত্রা" বন্ধ হবার পর নন্দলাল ওরিয়েশ্টাল সোসাইটির শিল্পশিক্ষকের চাকরি নেন দু শ' টাকা বেতনে। ইংরাজি 'গীতাঞ্জলি' এবং 'ফ্রট গ্যাদারিং' বইয়ের জন্য সচিত্রকরণ করেন নন্দলাল।

ধোয়া পদ্ধতিতে 7978-4665 'অরণ্যে পথহারা' আঁকেন : ১৮"×৮" । 'खा**ल**' ¢3/,"×9" 1 'আপ্রম'। 'রাখাল ছেলের দল'। 'শরং'। 'নটী'। 'অসি আর বাঁশী'। লেষে'। 'বাউলের গান' ৮<sup>3</sup>/¸×৫<sup>3</sup>/¸"। 'পৃথিবী'। বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ভিত্তিচিত্র — মহাভারতের ছটি দৃশ্য। অজন্তার অনুকরণে কয়েকটি ছবি। কাঠের পাটায় এগ ট্রন্সেরা — 'শারদন্তী'। অস্বচ্ছ জলরঙে --- রবীন্দ্র কাব্য অবলম্বনে 'ঝরিছে জগতে ঝর্ণাধারা'। পাথরছাপ ছাপাই ছবি — 'সাঁওতালী নাচ' ১৭"×১১"। রেখাচিত্র --- 'হরিণ'. 'হাতী', 'ঘোডা' — প্রত্যেকটির মাপ 38"×30" |

১৯১৯-এ ধোয়া পদ্ধতির ছবি ---'সাওতাল মেয়ে' ৫১"×২৬<sup>১</sup>/্ব"। 'হাট 'ঘাসফুল'। ফেরা'। 'সাহায্যকারী'। 'আলপনা' २९"×১७"। "मित्नत (गर्य'। 'रथमात সময়'। 'গ্রামের মেয়ে'। 'তাঁর একমাত্র সমুদ্র'। টেম্পেরায় — 'পোয়ে নাচ' সঙ্গী'। 'সুদামা এবং কৃষ্ণ'। 'উড়স্ত ৪২"×২৭"। হাঁসের ঝাঁক'। 'গৃহ' ৫<sup>১</sup>/্"×৩.৬"। রেখাচিত্র — 'অসুস্থ শ্রমণ : বৃদ্ধের 'শবরীর শৈশব'। 'যৌবন'। মতান্তরে সেবা' ১২"×৪<sup>১</sup>/১ এই সালে ইংরাজি গীতাজ্ঞলি এবং ফুট মেবশাবক' (প্রথম সংস্করণ)। কাগজ গ্যাথারিং-এর জন্য বারোটি সচিত্রকরণ কেটে ছবি — বিসর্জনের জন্য দুটি करतन नमलाल । आभात मरन इग्र ছবি সচিত্রকরণ.

প্রকাশিত হয় ১৯১৯।

১৯২০-তে ওরিয়েন্টাল সোসাইটির ছাকরি ছেড়ে নন্দলাল শাস্তিনিকেতনের কলাভবনে যোগদান করেন। এই সালে করা "ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী" ছবিটি কেনেন ঐ প্রতিষ্ঠানের কর্মসচিব নরমান ব্লাণ্ট। গান্ধারী তার বিনিদ্র রজনীর জন্য দায়ী — একথা বলে ব্লান্ট नम्ममानक ছবিটি ফেরৎ দেন।

এই সালেই ধোয়া পদ্ধতিতে আকেন — 'আমার গুরু', 'মৃগ', 'দুপুরের কাজ,"গঞ্জ-উদ্ধার'।

১৯২১-এ সুরেন কর এবং অসিত হালদার সমভিব্যাহারে বাঘের গুহাচিত্র নকল করতে মধ্যপ্রদেশে যান। नामन्मा, त्राष्ट्रशीत, পाउँना, পরিক্রমা।

এই সালে ধোয়া পদ্ধতিতে আঁকেন — '**কালীর নৃতা' ১৩**²/¸"×৯²/¸" । 'বসম্বের আগমন'। 'উমার তপস্যা'। 'নৈশ যাত্রা'। টেস্পোরায় আঁকেন — 'উমার দুঃখ' ৫৩"×২১"। 'বাদলধারা' ৮".×১১"। 'খেটে খাওয়া মানুষ' 86"×38" |

১৯২২ --- নন্দলাল কলাভবনের অধাক্ষ। স্টেলা ক্রেমরিশ কলাভবনে আধনিক শিল্পকলা সম্বন্ধে বক্ততা

নন্দলাল ধোয়া রঙে আঁকেন ---'শিবিরের ভেতর কৃষ্ণ ও অর্জুন' 9.2"×8.2" | টেম্পেরায় >93/,"x83/," 1 'বীণাবাদিনী' 'প্রত্যাশা' ১৮"×৮"। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সাজসজ্জা ১০<sup>২</sup>/১"×৭"। শেচা' ৭<sup>১</sup>/১"×৬"। 'রাজগীরে'। বিশ্রাম গৃহ'। ফিকে লাল রঙের রেখাচিত্র 'ছাত্রদের ২৬"×১৬" ।

--- আন্দ্রে কার্পালের >>>0 কলাভবনে যোগদান। বক্রেশর, কাথিওয়াড় ইত্যাদি নানা স্থানে স্রমণ । এ বছর ধোয়া পদ্ধতিতে আঁকেন — 'ঝড়ের রাতে' ১৩<sup>১</sup>/¸"×৯<sup>১</sup>/¸"। টেম্পোরায় 'ক্লবা ফুল্' 93/2"x@3/2" 1 কালিকলমে 'কাথিওয়াড়ের মন্দিরা নতা' 303/8"x0" 1

১৯২৪ — রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চীন ও জাপান ভ্রমণ। বছরের শেষে এবং ১৯২৫-এ নন্দলালের গৌড়, পাণ্ডুয়া, মালদা ভ্রমণ। সুরেন করের সহায়তায় গৌড়ের ইসলামী স্থাপত্যের ধরনে শান্তিনিকেতনের কয়েকটি বাডির নতন राष्ट्र (मन ।

১৯২৪ ধোয়া পদ্ধতিতে আঁকেন --- 'জলসত্র', 'পসারিণী', 'আলোর 'কৃঞ্চচ্ডা र्जेन्डर, । ুঁ। 'বুজ ও 'জনৈকা নারী'

৮<sup>১</sup>/১"×৬"। 'রঘুপতি'।

১৯২৫ — ধোয়া পদ্ধতিতে আঁকেন --- 'শান্তিনিকেতনের দিগন্ত' २७<sup>3</sup>/¸"×२.७"। 'আख्रासत मायशात्न' ৬"×৩<sup>5</sup>/্"। 'আনমনা'। 'শিবপূজা'। 'নৈশপ্রহরা'। 'অর্জুনের তপসাা'। 'পর্বতের চূড়া'। 'হরিণের পাল'। টেম্পেরায় করেন --- 'ককক্ষেত্ৰ' 1",/'9,/'65 'বীণাবাদিনী' 59"×a" 1 'পরোনো বাডি' ৬.৮"×৪.৮"। "চিত্ত যেথা ভয়শনা" (গীতাঞ্জলি) ১৪"×৯" ৷ "এ মোর প্রার্থনা" ১৩.৮"×৯"। রেখাচিত্র — 'দগা' ৩.৮"×২.৮"। বন্ধ ও মেষশাবক (দ্বিতীয় সংস্করণ)।

বিশ্বভারতী গড়ে তোলার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে সহায়তা করেন যারা নন্দলাল তাঁদের মধ্যে শুধু অন্যতমই नन, তিনি क्षे**धान সহায়क । क**माञ्चरत চারু এবং কারুকলার কেন্দ্র গড়ে তোলার সময়, শাস্ত্রিনিকেতনের পরিবেশ ও সমাজ উন্নয়নে, উৎসব অলংকরণে তিনি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। ভিত্তিচিত্র আঁকেন ছাত্রদের সঙ্গে। গান্ধীজীর সঙ্গে পরিচিত হন। ওঁর জন্য নন্দলাল সম্ভ তকারামের প্রতিকৃতি আঁকেন : এই বছরে শিল্পীর কন্যা "নটীর পূজা" য় অবিস্মরণীয় অভিনয় করেন।

১৯২৬-এ ধোয়া পদ্ধতিতে আঁকেন --- 'উন্তরা'। 'স্বপ্নের বাউল'। 'সাঁওতাল মায়ের সম্ভানকে তেল মাখানোর দৃশা<sup>9</sup>। টেম্পেরায় — 'গুরু अवनीक्तनाथं ১২"×9°/," । 'कूनान उ কাঞ্চনমালা'। 'মোরগ' (সেগুন কাঠে) ১৭<sup>১</sup>/১"×৯<sup>১</sup>/১"। 'সপ্ত মাতা' (সেগুন কাঠে)। রেখাচিত্র — 'যমুনা গঙ্গা', 'সঞ্চথমিত্ৰ' (রেশ্যুম), 'চৈতনোর পুথিরচনা' ৩৩″×২১"। পেনসিলে আঁকা---'কুণাল এবং কাঞ্চনমালা'। 'কেন্দুলির মেলা'।

১৯২৭—রবীক্সনাথের 777 नक्षनाम वामि यवदीभ स्रमण यान । বাটিক করা শিখে ফেরেন। বছরের শেষে পাহাড়পুর এবং রাজশাহী ভ্রমণ। এই বছরে তাঁর কাজের তালিকা : মিশ্র মাধ্যমে 'নটীর পূজা' ৬৩"×৩৪"। (কন্যা গৌরী দেবীর বিবাহের ঘটনা এবং নটীর ভূমিকায় অভিনয় এই কাজের প্রেরণা)। টেম্পেরা — 'সবুজ তারা'। স্পর্শন পদ্ধতিতে --- 'পাইন গাছ', 'শাল গাছের পেছনে বৃদ্ধ' (রূপোলী কাগজের ওপর সামান্য রঙে)। রেখাচিত্র — 'শ্রীচৈতনা'। 'ঘরে শেনসিলে যেবা' ۶۵″×8۹³/¸" ۱

১৯২৮ — ধোয়া পদ্ধতিতে করেন – 'প্রতিমার নেপালী কারিগর' । 'ঝড' २8<sup>3</sup>/,"×১७"। 'वृश्त्रना'। 'नीनवक् প্রতিকৃতি' অ্যান্ডুজের 203/3"×38"/" I 'হলকৰ্যণ' ইতালীয় পদ্ধতিতে করা ভিত্তিচিত্র। --- 'বরের যাত্রা' টেম্পেরায় ৬<sup>></sup>/¸"×৪<sup>-</sup>/¸"। স্পর্শন পদ্ধতিতে —

'কৃষ্ণচূড়া ফুল' ২৪<sup>°</sup>/¸"×১৩<sup>°</sup>/¸"। রেখাচিত্র -- 'বন্ধ ও মেবশাবক' (তৃতীয় সংস্করণ). 'इलकर्सा धर পরিকল্পনা'। कार्यायाञ्च 'বক্ষরোপণ উৎসব' (মিছিল) >2"×83/8" 1

১৯২৯ --- नम्ममाम कार्जियाः বেড়াতে যান। "তপতীর" অভিনেতা অভিনেত্রীর সাজ এবং মঞ্চসজ্জা তাঁকে ভাবায়। শ্রীনিকেতনের শিক্ষাসত্তে তিনি শিল্পশিক্ষা পরিচালনা করেন পিয়ারসনের অনুরোধে। কলাভবনের যাদুঘর 'নন্দন' উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রনাথ।

এই বছরে তাঁর ছবির তালিকা — ধোয়া পদ্ধতিতে --- 'কাঞ্চনজ্ঞজ্যার যোগমৃতি'। 'গুরুপদ্মী'। টেম্পেরায় — 'শাল এবং বনপুলক গাছ'। এগ টেম্পেরায় কাঠের পাটায় 'নয়নতারা युन्न'। 'क्रानामा'। कामिएड স্পর্শন পন্ধতির কাঞ্চ — 'কার্সিয়াংয়ের বারোটি নিসর্গদৃশ্য'। রেখাচিত্র ---'নটীর পূজা'। 'টোলে শ্রীচৈতন্যের ष्यशाशना' ৮"×৫°/₃"। काठेट्यामाই — 'গাছের গুড়ির আড়ালে নারী' ( ১৯৩০ --- কারুসভ্য প্রতিষ্ঠা। লবণ আন্দোলন এবং গান্ধীজীর ব্যক্তিত্ব ও দর্শন নিয়ে ভাবিত নন্দলাল। পত্র বিশ্বরূপ এবং ছাত্র হরিহরণকে শিল্প শিক্ষার জনা জাপানে প্রেরণ। 'সহজ্বপাঠের' ১ম ও ২য় ভাগের কাজ। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের জন্য ৫৩টা वार्षिक करत्रन ।

এই বছরে তার কাজের তালিকা ---'ডাণ্ডি যাত্রা' ১৫ ৈ′্″×৯°/ৢ" । 'কুরু পাশুবের পাশা খেলা'। লিনো কাটা — 'ভাণ্ডি যাত্ৰা'।

১৯৩১ --- নন্দলালের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপ**লক্ষে** কবির আশীবদি। नसमात्मत मौठी समन।

এই বছরে তার ছবির তালিকা ---টেম্পেরায় 'কান্সী'। 'শঙ্খ পদ্ম' (মোজায়িকের নকশা)। স্পর্শন পদ্ধতিতে রঙীন কাজ — 'গ্রীষা', 'সন্ধ্যা', 'বসন্ত', 'রাত্রি' — সবগুলি ১৩"×২৬"। 'वाज्ञाम्माटक नाजी'। निस्ना কাটা --- 'পাখি ধরা'।

১৯৩২-এ তাঁর কাজের তালিকা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে জয়পুরী পদ্ধতিতে তিনি 'চৈতনোর জন্ম' রূপায়িত করেন 49"x83" 1 'আদিকটির' >02"x00". 'শাপমোচন' 'সাওতাল >0>"xoo" | মেয়ে' ৬৩"×২৯"। 'রাখাল এবং বাঁড়ের লড়াই' ৭২"×১৫"। 'গরু চরানো ৭৮"×১৭"। 'খোয়াই এবং নদী' >@9"×23" 1 'দীপ ' স্থালানো' ৬৩"×২৯"। ধোয়া পদ্ধতিতে -'চৈডন্যের জন্ম'। স্পর্শন পদ্ধতিতে রঙীন কাজ --- 'বনশ্রী' । রেখাচিত্র ---'মহিবাসুরমর্দিনী' ৩১″×২৬″। 'দুর্গা' ৩০<sup>°</sup>/্ব<sup>°°</sup>×১৯"। 'শিশু ভোলানাথ' ৪<sup>°</sup>,"×৭°/,"। 'কালী' (১ম সংস্করণ) २৮"×১৮"। 'कानी' (२ग्र मरक्रत्रण)

১৯৩৩ -- অধ্যাদ্য সংকট। নন্দলালের মনে হয় তিনি অশরীরী হয়ে যাক্ষেন। পাগল হয়ে যাবেন। পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দের কাছে খবর পাঠান। তাঁর দ্বারা নন্দলাল মানসিক ভারসাম্য পুনরায় অর্জন করেন। নন্দলালের ওপর রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ লেখেন। "বিচিত্রা-র" সচিত্রকরণ করেন নন্দলাল। এই গ্রন্থ কবিগুরু শিল্পাচার্যকে উৎসর্গ করেন। বৌদ্ধ আমলের কাজ দেখেন।

এই বছরে ধোয়া পদ্ধতিতে নন্দলাল করেন --- 'শিবের বিষপান' (মানসিক সংকটের জনা ৫ম সংস্করণ হলেও-যম্বণা ও স্থৈর্মের সমাহারে অনবদা কাজ। 'জন্মাষ্টমী', 'আরাধনা'। ্রিম্পেরায় — 'প্রাসাদের বারান্দায় <sub>মণ্ডপ্রসম্প্রা।</sub> বমণা'। বেখাচিত্র — 'নবার'। 'কালী' ৩৬"-২১"। কালিতে স্পর্শন পদ্ধতি --- 'গঙ্গা' ১০'/<u>'</u>"×৮" ৷ শখবিগলিঘাট >0>/3×0"+ 'গঙ্গাবক্ষে নৌকা' ১০<sup>১</sup>/ৢ″×৫″ ৷ কাহালগাঁর গঙ্গাবন্ধে বজরা

১৯৩৪ — কবিগুরুর সঙ্গে সিংহল ভ্রমণ। সিংলের বৌদ্ধরা ওকে সংবর্ধনা দেন : শ্রীগিবির ভিত্তিচিত্র দেখেন : ফেরাব পথে মহাবলীপুরমের রেখাচিত্র জাধেনা

এই বছরে আক্রেম ধোয়া পদ্ধতিতে ২১"×১১৬" এবং 'তারকাখচিত রাত্রি' ২৭"×১৬" ৷ রেখাচিত্র — 'চীনা খেলনা **প্রস্তুতকারক**' ১০"×৮"। 'কাথিওয়াড়ী মন্দিরা বাজিয়ে' 52"×b"। "वींशावामिनी" (खंगम)। 'সরস্বতী'। পাথর খোদাই কালো মুখমগুল'। 'উমার তপস্যা'।

১৯৩৫ — কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কাটয়ো, বংশবাটী,

ধোয়া পদ্ধতিতে আঁকেন — 'নৃত্যশিল্পীদের সঙ্গে রবীক্সনাথ' ।

৪৭"-৫৬"। 'প্রতীক্ষা', 'স্বর্ণকৃত্ত' বাল্লাবাল্ল। পশম কাটা। সূতো কাটা। আগামী দিনের কলাভবন সম্বন্ধে পদ্ধতির কাজ---'কফারাও পোয়ার'। আলৌকিক মার্ডি (পরী/ গান্ধীক্তী ওর শিক্ষাপদ্ধতির প্রশংসা রেখাচিত্র—'দুর্গা'। 'মহিষাসুর মাদিনী' দেবদৃত্ত)—কদম গাছের নীচে। উড়স্ত করেন। রবীন্দ্রনাথ আবার নন্দলালের (সাদা কালো)। শুখা-ডগা (ড্রাই মৃতি।চর্মকারের পাশে দাঁড়ানো পরী। ভূয়সী সাধুবাদ দেন। कुँ পেয় চীন পয়েন্ট) ছাপাই ছবি—'আম্রকুঞ্জ'। ধনুক হাতে রতি। পদ্মহাতে উপবিষ্ট থেকে অ**তিথি অধ্যাপক হিসাবে** বিক্রমশালী পরিক্রমা করতে গিয়ে অর্জন। বাউলা। সাওতাল মৃতি। ডানা মাধায় **গুটিয়ে রেখে কলাভবনে আসেন**।

বরোদার কীতিমন্দিরের ভিত্তিচিত্র ১৯৩৮-এর গোডায় দা**জিলিং-এ ২৬৪"**×৪৮"।

নন্দলালের জীবনের শ্রেষ্ঠ সূজনশীল তার স্বামীর চিঠিপত্র, খবরের কাগজের কাশীবাস । ফিরে এসে ওর ওর জীবনের দুশা ২৫°/,"১২৩°/,"। সামগ্রি দান করেন। `ভারতীয় ২৫<sup>3</sup>/,"×২৩<sup>3</sup>/,"। স্পর্শন পদ্ধতির করেন। টেম্পেরায় করেন **বুদ্ধ এই বছরে ধোয়া পদ্ধতিতে** কাঞ্জ—'কঙ্কালীতলা'

১৬"৯২৭"। 'চৈতনোর তাঁর্থযাত্রা'। স্বর্গ থেকে প্রত্যাবর্ডন। টেম্পেরায়---'বৃদ্ধদেব'। 'সরস্বতী' 'যাব্রী' ১১"-৫<sup>7</sup>/ু"। 'চৈতনোর 'দোলনচাপা ফুল' (রেশমে)। 'খোয়াই' মহাপরিনির্বাণ। স্পর্শন পদ্ধতির রঙীন ১৪<sup>১</sup>/১×৬<sup>১</sup>/১ুঁ গৃহত্যাগ'। টেম্পেনয় — 'ওড়িশার (রঙীন রেখাচিত্র) ১৬"-১০"। কাজ—'বাদরওয়ালা' সম্প্রিক বৃত্তাগির্দ্ধী । 'চিতা' । বঙীন বোলের । 'শবরীর দের । 'শবরীর তাতে ১২<sup>2</sup>/,''১২<sup>2</sup>/,'' । 'তাগাদার বাড়ি কাছ—'শবরীর টোবন' । 'শবরীর জ্বা' । ১৩²/,''১২<sup>2</sup>/,'' । 'বাজিলিঃ-এর মধাবয়স' । 'শবরীর জ্বা' । ১০²/,''১২<sup>2</sup>/,'' । 'বাজিলিঃ-এর মধাবয়স' । 'শবরীর জ্বা' । 'বাজিলিঃ-এর মধাবয়স' । 'শবরীর জ্বা' । বাজিলিঃ-এর মধাবয়স' । 'শবরীর জ্বা' । বাজিলিঃ-এর মধাবয়স' । 'বাজিলিঃ-এর মধাবয়স' । 'শবরীর জ্বা' । বাজিলিঃ-এর মধাবয়স' । 'বাজিলিঃ-এর মধাবয়স' । 'শবরীর জ্বা' । বাজিলিঃ-এর মধাবয়স' । 'বাজিলিঃ-এর মধাবয়স' । বাজিলিঃ-এর মধাবয়স' । 'বাজিলিঃ-এর মধাবয়স' । বাজিলিঃ-এর মধাবয়স' । 'বাজিলিঃ-এর মধাবয়স' । বাজিলিঃ-এর মধাবয়স' । বাজিলিঃ-এর মধাবয়স্বর মধাবয়স্বর মধাব্র মধাবয়স' । বাজিলিঃ-এর মধাবয়স্বর মধাবয়স্বর মধাবয়স্বর মধাব্র মধাবয়স্বর মধাবয়স্বর মধাব্র মধাব্র মধাবয়স্বর মধাব্র মধাব

১০<sup>১</sup>/¸"×৬<sup>১</sup>/¸"। 'কান্দান নাচ' প্রত্যেকটির আকার হল ২৪"×২৪"। কান্ধ—'তাগাদা থেকে কালিংপং' ভারতীয় সঙ্গীত শিল্পী—বীণাবাদক। ১০"×৮"। 'তাগাদা উপতাকা' পদ্ধতিতে 'সুঞ্জাতা' (বিতীয় সংস্করণ)। ছाপाই ছবি — 'শিব এবং উমার মন্দিরা বাজিয়ে। খঞ্জনি বাজিয়ে। ১০"×৮"। শালর। বাজিয়ে। সারেঙ্গীবাদক। ১০"×৭<sup>3</sup>/<sub>3</sub>"। 'বনের হরিণ' পন্ধতিতে র**উ**ন <mark>ডিভিচিত্র—'নটীর</mark> ঢাকী। শিগু বাজিয়ে। সানাইবাদক। ১৮"×১২"। 'গাছের তলায় গাধা' পূজা' ২৮<sup>3</sup>/<sub>3</sub>"×৪৮"। স্পর্শন পন্ধতি ডগড়গি ব্যক্তিয়ে। গ্রাম্য সারেঙ্গী। ঘট ১০<sup>১</sup>/১"×৯<sup>১</sup>/১"। রেখাচিত্র—'গণেশ রঙীন কান্ধ—'ভগিলা গিরিপথ থেকে ত্রিবেণী এমণ। এদের মধ্যে কিশোরী বাজানো। বাউল। মোট ধোলটি। জননী। "শায়িত অর্জুন" (সিলক) মায়াবতী ১৬"×২৭"। **স্থলন্ত পাই**ন ইন্দির। গান্ধী একজন। শ্রীমতী গান্ধী না ভারতীয় খেলোয়াড়—কুন্তিগীর। ৩০"×৬৪"। 'কৃষকের কুটির'। ৩৩'/¸"×২০'/¸"। 'মোরগ মুরগী। খাকলে নন্দলাল রেলে কাটা পড়তেন। অসিচালক। শিকারী। 'খেলা'। 'দুগা' (রুপালি পটে)। রেখাচিত্র—'মায়াবতী আন্তর্ম । ঘোডসওয়ারনী। বাঁড লড়িয়ে। খজা 'চুলি'। তখা-ডগা ছাপাই 'মায়াবতীর পথে'। 'নালাচলে কাঁঠন'। রেখাচিত্র — খেলোয়াড়। ডোম যোদ্ধা। মোগল ছবি—'গ্রামের এককোণ'। 'কুবকের ২৩"×১৩"। 'মা' ৭"×৪<sup>১</sup>/¸"। 'শ্ৰীকঞ্চ' ১০<sup>১</sup>/ "×৯<sup>১</sup>/্ৰ" ৷ 'পাৰ্বতী সৈনিক। মোট আটটি। **ভারতীয়** কৃটির'। 'চিত্রাঙ্গদা'। 'পাইন বন' ভ গালেলা ৭"×৬"। শ্রীহর্ব । দুর্গা । গার্হস্ত জীবন —সাজসক্ষা । লেখক । ৭<sup>2</sup>/¸"×৪<sup>2</sup>/¸" । 'অজয় নদীর ধারে পরেলনাথ ও হাজারিবাগ স্রমণ । ধাতুরপাত ছাপাই ছবি — কান প<sup>্র</sup>ক্ষারের দৃশ্য । মহিলা শিল্পী । বনভোজন । 'ডালতোড়ের পথ' । এককভাবে ছোটনাগপুর পরিক্রমা । চামরধারিণী। মায়ের ছেলেকে ১৯৩৬ — পুত্র বিশ্বরূপের সঙ্গে খাওয়ানে। স্থানশেষে। প্রণাম। কীর্তিমন্দিরে বারবার গিয়ে তিনি পালন। নিবেদিতা ঘোষের বিবাহ। কলকাতা গৃহবধু। রাখাল। পণ্ডিত। ঝি। ভিন্তিচিত্রগুলি শেব করেন।১৯৩৯-এ ধোয়া পদ্ধতিতে—'আলপুর্গা এবং 🕻

এই বছরে টেম্পেনায় কানিগর। চাষী। কুলো ঝাড়া। যাঁতা 'লক্ষ্মী'। 'সবস্বতীসহ দুর্গা'।

শুরু। পুরী, কালিংপং এবং দার্জিলিং ছিলেন। সেখানে প্রবন্ধানন্দ মহারাজের ১৯৪১—রাজগীর, এমণ । নন্দলালের উৎসাহে কলাভবনে সঙ্গে আলোচনার পর শি**রণান্তের ওপর ওয়ালটেয়ার পরিক্রমা । রবীন্তনাপের** জাপানী চা-অনুষ্ঠান হয়। ছোট বই লেখেন। কলাভবনে হাতেল তিরোধানে মুহামান নন্দলাল। এসময়ে এই বছবটি শিল্পকলা বিচাবে হল প্রতিষ্ঠা। সেখানে শ্রীমতী হ্যাডেল অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিশ্রামের জন্য বছর। টেস্পেরায় করেন—'ভারতীয় কাটিং, চিত্রাদি এবং অন্যান্য টুকিটাকি অবনীন্দ্রনাথের সংবর্ধনার ব্যবস্থা।

ব্যক্তিকর' এই বছরটিও নন্দলাল প্রচুর কাজ সচিত্রকরণ।

গোয়ালপাড়ার পথে'। ধাতুরপাত ১৪"×৯"। 'দার্জিলিং-এর কুয়াশা' ছাপাই ছবি—'ঠেতুল গাছ'। ২৪"×১৪"। 'পাইন বন' ১৬"×২৭"। যান। "শিল্পসাধনা" রচনা। স্বামী হরিপুরার মণ্ডপসজ্জার 'কর্ণকৃত্তী' ৭"×৫"। 'কৃষ্ণ এবং অর্জুন' পবিত্রানন্দক্ষীর সঙ্গে গভীর আলোচনা ছবি--সবশুদ্ধ ৮৩টা আঁকেন। ৭"×৫"। স্পর্শন পদ্ধতিতে কা**লির করেন**।

হন। গান্ধীজীর আহানে হৈজপুর শোলার কারিগর। কাগজ' তৈরী। শুখা-ডগা **ছাপাই ছবি--'বাউল'**। কংগ্রেস অধিবেশনের মণ্ডপসক্ষা। কুমোর। মুচি। মালি। বাশের ভীমবাধ বন'। রেখাচিত্র 'গণেশ',

আঁকেন-'রাধার বিরহ'। 'সব্রু চেউ' পেষাই। কুটনো কোটা। টেকি ছাঁটা। ১৯৪০ —শান্তিনিকেতনে আসেন (মন্তনধর্মী)। 'ত্রিলোকেশ্বর' দৃধ দোয়া। ঘোল বানানো। গান্ধীজী। বিশ্বভারতীর ভবিবাৎ এবং (কাসের পাটায়)। কালিতে স্পর্শন চাল কোটা। মোট বাইশটি। নন্দলালের সঙ্গে **আলোচনা করেন**।

পরিবার । ধাতুরপাত ছাপাই যুগলমঠি । মোট ছটি । জন্ধজানোয়ার এই বছরের কাজ কীর্তিমন্দিরে ছবি - শিম্ল গাছ' এবং নিস্গ'। এবং অন্যান্য মণ্ডনধ্মী নকশা— বসা মীরাবাঈয়ের জীবনাবলম্বনে ভিতিতিত্র লনে। কাটা----সাওতালের ঘবে সিংহ।পাড়ানো সিংহ। **জাতীয় ২৬৪"×৪৮"। স্পর্শন পদ্ধতিতে রঙীন** ্দবা': 'আন্দুল গাফফার খা': পতাকাবাহীরথ।ছাগল। ধাড়। উট। কাজ—'পদ্মাবতী'। বেখা এবং সমতল ১৯৩৮ – হরিপুরা কংগ্রোস শেয়াল। মরাল। ময়র। চন্দ্রমল্লিকা রঙ—'গৌরাঙ্গ ও হরিদাস'। অধিবেশনের জনা গান্ধীজীর নির্বন্ধে এবং সবুজ পাখি। ভূঙ্গার। মঙ্গলঘট। টেম্পেরা—'মীরাবাঈয়ের জীবনী' পূজার আসন। মোট পনেরোটি কাজ। (কীর্তিমন্দিরের ভিন্তিচিত্রের খসড়া)

সহজ্বপাঠের

চিত্রমালা—বৃদ্ধের জন্ম। গৃহত্যাগ। করেন—'আগমনী'। 'বীধাবাদিনী' ১০<sup>২</sup>/, "৯৯²/,"। 'নতুন মেঘ' বৃদ্ধ ও সূজাতা। বৃদ্ধ ও আম্রপালি। ৩৪<sup>২</sup>/, "১৬<sup>২</sup>/,"। '<mark>দরজা খোলা'।</mark> মেসোনাইটে স্পর্শন

১৯৪২—মায়াবতীর **অবৈতাশ্রমে** 

এই বছরে তাঁর কাঞ্জ---ধোয়া 'প্রসাধন'

১৯৪০ ছাত্ৰছাত্ৰী সমভিব্যাহারে ১৯৩৯-৪৬ পর্বে বরোদার কলাভবনে অঘনীন্দ্রনাথের জন্মদিন

বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শিক্ষায় শিক্ষকদার স্থান' প্রতীক্ষা,। শিশুসহ শায়িতা মা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিবদে কলাভবনের রূপ্র'। কীর্তিমন্দিরে ভিন্তিচিত্র—'নটীর বস্তুতা। রবীন্ত্রনাথ নন্দ্রলালের মঙ্গলাজী। মোট ধোলটি কাজ। ছাত্রছাত্রীদের একটি প্রদশনী হয়। পূজা ২২"×৪৮"। স্পর্ণন পদ্ধতিতে রেখাচিত্র দেখে "মহুয়া", "পরিশেষ" ভারতীয় গ্রামা কারিগর—ছুতোর। কীর্তিমন্দিরের ভিন্তিচিত্র রঙীন কান্ধ—'গাই বাছুর' 💆 ब्रवर "वैश्विका" म्हिना कम्प्रामिक मिर्कि। धुनुति। कामात। (धाशा। 'शत्रावकता' ১৯৩৯ সালে करतन। ५<sup>२</sup>/¸×७<sup>२</sup>/¸"। 'वाशामात शर्थ है

পাছাড' ২৭"×১৬"। 'মছয়া বন' २९<sup>3</sup>/,"×59"। 'क्रांशा' ५७"×२9"। कालिक -পদ্ধতিতে কাজ--- হাজারীবাগ থেকে রাঁচী যাবার পথ'। 'वताकत नि' २१"×১७"। 'রান্তার ধারে অশখ গাছ' ১২"×৮" 'গুরুদেব' । টেল্লেরায়-(ব্রীতিমন্দ্রিরর নটার পূজার খসড়া ২৬৪"×৪৮"।

১৯৪৪-কলাভবনে তার সংগ্রহের ওবধীর প্রদর্শনী। "লিক্সকথা" বই হয়ে বেরোয় ।

Q.S তাব কাজের नित्र তালিকা-কালি -পদ্ধতিতে---'রাজগুহের পাহাড়ী কাঠরে' ২০"×১৩" ৷ 'মহিবের মাথা' ১৬"×১৩"। 'কাটুলিতে তীর্থযাত্রী' >9"×>0" | 'গুধকুটের পথে' (রাজগেছ) ১৬<sup>১</sup>/¸"×১৩"। 'জরাদেবী মন্দির' ১৬<sup>১</sup>/¸"×১৩" ৷ 'মছিবের পিঠে চেপে ১৬<sup>3</sup>/,"×১৩"। 'গৃধকুট 85"x52" | 'চথাচখি' ১৬"x52" | 'কুন্দ' ১৬<sup>১</sup>/¸"×১৩" ৷ 'কাঞ্চনজন্তবা' ২০"×১৯"। 'সুমকার শাল গাছ' ৩৯"×১৩<sup>১</sup>/়ু"। রঙীন স্পর্শন পদ্ধতির কাজ---"চল বাধা ۱ "\(۵۶×"، (۵۶

১৯৪৫-শাৰীলী শান্তিনিকেতনে थानम । समनातम् जान राठेक ।

এই বছরের গোড়ার কাজ--ধোরা পদ্ধতিতে--'শিবের মুখমওল' ৷ কুহেলী টেম্পেরা---'পার্বতা 00'/,"x20'/," 1 '#**371**## ২৭"×১৬<sup>5</sup>/," | স্পর্শন পদ্ধতিতে বঙীন কাজ---'কাঞ্চনজঙ্গা' (দার্জিলিং থেকে) ১৫<sup>3</sup>/,"×২২"। 'উপত্যকায় পাইন বন' ১৪"×২২"। 'সকালের মেঘ' (দার্জিলিং) ১৪"×২৪" । 'ভূটিয়া क्यांफि' ১৫<sup>3</sup>/¸"×১०<sup>3</sup>/¸"। 'क्यांनारा नार्किनिः' २८"×১७"। 'स्रमनकृमात'। 'মহিলা কাঠখোদাই করছেন' । কালিতে লার্লন পদ্ধতির কাজ—'বনের মৃগ' ১৮"×১২"। 'মেয়েরা করে খেলা' মেঘ'৷ 'কালো 'কাঞ্চনজন্তবা' ২৪"×১৩"। রেখাচিত্র করেন—'মুরগী এবং T) (मार्किनि१-ध)। বছরের শেৰে গান্ধীজীয় সংস্পর্লে কিছু রেখাচিত্র 11E. कौर्य >03/,"x93/," 1 'প্রার্থনারত शाबीकी २०१/,"×১७"। 'मूर्गा।

১৯৪७---थफार्नूत, कानी, जातमाथ **এবং বরোদা ভ্রমণ। কীর্তিমন্দিরের** ডিডিটিত শেষ কাজ করেন।

ď ভার वस्टर **TITLE** টেলেরায়---'প্রতীকা' : (ঋতুসংহার অবলহনে) ৷ 'মহাভারত' (কীর্ডিমন্দিরের ভিত্তিচিত্রের থসড়া) মিল্লী—গোপালপুর' 299"×03" | संदीम किविविद्याद--'व्यक्षिमन् 44 (মহাভারত)। কীর্তিমন্দিরের ভিত্তিচিত্র 'সমূলবক--গোপালপুর'। ২৭৭"×৬১"। স্পর্শন পদ্ধতির রঙিন পথে ১৩"×৯"। 'আরমের ভেতর কাজ--'পকুন্তলা'। 'নারকেল গাছ দিয়ে'

(হাজারিবাগ) ১৬"×২৭"। 'পরেশনাথ রেখাচিত্র—'প্রেমিকের পদতলে ফোটা ১৩<sup>১</sup>/্"×১০"। कॉिंग ५५"×৮<sup>५</sup>/ू"। 'हूनवीधा'।

১৯৪৭—রাজগির. মাদ্রাজ এবং ওয়ালটেয়ার পরিক্রমা (রাজগেছ) করেন। আনন্দ কুমারস্বামীর মৃত্যু। নন্দলাল একটা রেখাচিত্র আঁকেন ছবির বিষয়বন্ধ--- খরোয়া পরিবেশে कृमातचामी नद्द शशतस्त व्यवनीसः, সমরেল্রনাথ এবং निश्ची নিজে।

এই বছরে তার কাক্স—'ঋতসংহার' ১৪"×৯"। টেম্পেরায় 'কৃষ্ণ এবং 'জেলেরা সুবলের সঙ্গে রাধার প্রথম দেখা' 48"×54" | 'দুগাঁ ১৬<sup>১</sup>/,"×১০<sup>১</sup>/,"। স্পর্ণন পদ্ধতির টেডন্য পুরীর মন্দিরে কীর্ডন গান কাজ—'গোপালপুরের न्यूष्ट'। 'গোপালপুরের কাঁকডা' 'শালতি ভাসানো' নির্জন উপকৃল' 'গোপালপুরের ১৭<sup>3</sup>/¸"×১১<sup>3</sup>/ৄ"। 'গোপালগুরের 33"×8" I আলপনা' , ag. >4',"x>0" | যোড়া 58"x>" | ,कंक कानी 543/,"x54" | '@\$ @ লৌকা' **७**8³/,"×১०" । च्यार्चन পদ্ধতিতে কাজ---'ওড়িশার कन्गा >0"×>>>/," | 'मिम ওজরান' ১৬"×২৭" ৷ 'সন্ধ্যা' ৷ 'লোকগায়ক ' ৷ >8"×>" 1 পর' রেখাচিত্র---'বীবরদের মাঝখানে প্রীষ্ট' >93/,"x>2" |

১৯৪৮ कामानश्कृता ठेक्ट्रात मिनिदार सकला ११ शतिकस्रमा राज्या । জহওরলালের অনুধ্যোধে পদ্মনী, পদ্মভবণ, পদ্মবিভয়ণের জন্য পদ্মের বিভিন্ন আকার নিয়ে মানপঢ়ের নকশা ও সচিত্রকরণ করেন। অশথ পাতার মতো করে ভারতরত্বের নকশা করেন। ΩŽ বছরে তার কাজের তালিকা--ধোয়া পদ্ধতিতে চৈতনা ও হরিদাস' 50"×9" | 'পুজারিনী' >>>/,"×9>/," +

টেম্পেরা--- রামায়লী

১৩"×১২"। 'শান্তিনিকেতন--আলকুল্ল'

চিত্রমালা'-প্রত্যেকটি ২৬"×১০<sup>></sup>/¸" ৷ 'রাম ও কৌশল্যা' ৷ 'রামসীতা ও লক্ষণ'। 'রাম ও অহল্যা'। 'রামের বিবাহ'। 'দুগা' (ল্লাণালী কাগভের গুপর) >0<sup>3</sup>/<sub>2</sub>"×><sup>3</sup>/<sub>2</sub>"। सदीम পদ্ধতির কাজ—'নদী থেকে দুই বন' >8"×>0"। 'कराजी भिरद श्राह्मवाला' \*"×>2" | 'नुर्देशक সমূত্র ১৫<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"×5"। 'मुनिया आस कन मिटरा । 'स्कारफ' 38"×32" | 'वসভোৎসৰ'। कामिएक नकार्कत काक्र---'(महुमी' ১०"×९"। 'বসম্ভ'। 'কোলাই নদী'। 'লান্ডিমিকেডনের টিবি' >4,\"x>@,\"," | 'মৌকার >0"×>>/." | মিল্লী-লোপালপুর 'ছডোৰ 30"x33/," 1 'বাড়ির

20"x43/2" 1

'বটগাছ—শান্তিনিকেতন' গোপালপুর, ১৩<sup>১</sup>/,"×১০"।

'अफ्'। 'कार्ट्रात' ٠٤٠/١ ×١١ CHICACAR সমূদ্রক ন্যান্ত্ৰার ۱ "۵۲×" د و 'উমবদিক (থকে শান্তিনিকেতন' 99"x>8" 1 'শাল গাছের নীচে গুরুদেব' ৩৭"×১৪"। 'ৰিখণ্ডিত পূৰ্ণিমাতে সমূত্ৰপাড়ে চেতনা' > 2"× 20" (প্রত্যেকটি errer) <u>টেডন্যকে</u> বাঁচায়' >2"×20" | 'সমুদ্রপাড়ে চৈতনা' (দুভাগে) ১২"×২০" (প্রত্যেকটি)। (দুভাগে) ১২"×২০" (প্রত্যেকটি)। ১১"×৯"। পরীর মন্দিরে চৈতনোর কীর্তন গান ১১"×৯"। (দুভাগে) ১২"×২০" (প্রত্যেকটি)। 'রাত্রে লাল বাঁধ' ২০"×১২"। 'সমূদ্র' (তিন ভাগে) ৭৮"×৯²/২" । (এই ভাগ বা খণ্ড জুড়ে টাঙালে একটি ছবি হয়)। রেখাচিত্র—'সাওতালী विद्य' ১০<sup>১</sup>/<sub>4</sub>"×৮<sup>১</sup>/<sub>4</sub>" | 'বসন্ত ২০<sup>১</sup>/<sub>4</sub>"×১১<sup>১</sup>/<sub>4</sub>" | উৎসব'

জয়ণ : ১৯৪৯--ব্ধপ্রা কামারপুকুর মন্দির প্রতিষ্ঠায় উপস্থিত ছিলেন। সরোজিনী নায়ড ওর निमगिरिकार करानी क्षेत्रां करान । **ाहे वहारत काळ**. ধোয়া পদ্ধতিতে---'থেলা' ১৪"×১০"। 'বাই' >8"×>&" 1

টেলেরায়—'দুর্গা—মাথায় অগ্নিৰলয়' यटनामा . গোপাল' প্রত্যেকটি >२"×>"। 'शानान ७ यानामात्र মাখন খুটে ভোলা ১৮"×১১"। রাধা PHURE करकत कारह > 4"×> >/ ," + 'বসভোৎসব' 29"x563/," 1 'ছপনচারিণী' ৬<sup>3</sup>/,"×৫"। স্পর্শন পদ্ধতিতে রঙীন কাজ 'বৃদ্ধা' ১৩"×৭"। 'বন্যা' ১১<sup>১</sup>/¸"×৭<sup>১</sup>/¸"। 'উমার তপস্যা'। 'বৃষ্টির দিনে মেয়ে' ১১″×৯″ ৷ 'রাজিতে 20"×403/2" 1 গক 'আমলকী নতুন 7117.004 পাতা 293/2"x36" | 393/2"x28" | 'সর্বে यूका কালিফে পদ্ধতির -'তিমটে যোডা' काच->8"×>"। 'खिया मा ख CECT! >2"x>" 'वृद्धिएक বাড়ি' 38"×3 / " 1 রেখাট্য--'কক বলরাম এবং গলের পাল' ১৬"×১১" 'कएमत दानाधम' ১৫<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"×৯<sup>5</sup>/<sub>8</sub>"। T) RIEGEIMI' 'allcule ১৬<sup>3</sup>/্"×১২"। 'শ্রীমতি কল্যারভ্রমের क्ला ১७"×১৪"। चनद्र जानमना ২৪"×১৩"। 'শিকী মাথা বাঁচাও' ১৩"×১৯"/," । 'वीनी बाजाम ताथा' । তথা-তগা ছাপাই ছবি---'কোপাই मना ।

১৯৫০-পুরী পরিক্রমা। কাশী বিশ্ববিদ্যালয় সন্মানিত করেন ডি- লিট উপাধি ভূবিত করে। ভারতীয় সংবিধানের পাঞ্জিপি সচিত্রকরণ করার অনুরোধ করেন রাউপতি।

'লোক নৰ্ডক'। 'সাওতাল বিবাহ' >>৫> -- कमास्यम অবসরগ্রহণ ৷ প্রোফেসর এমারি হন বিশ্বভারতীর শিল্পকলার ৷

এই বছরে তার ছবি--টেল্পো 'দুগা'। 'ভৃঞায় মরুভূমিতে পড়ে যাট একটা হরিণ' ৭"×৪<sup>১</sup>/, "।

১৯৫২—বিশ্বভারতী WITE দেশিকোত্তম উপাধিতে ভূষিত করেন। ছবি টেল্পোরায় 'চুন্সি' ১১"×৫"। 'পঞ্চবটী দক্ষিণেশ্বর' ১৪<sup>১</sup>/¸"×৬"। রেখাচিত্র—'আনন্দ ও প্রকৃতি' (দৃটি সংস্করণ) 'রাসলীলা' (দৃটি সংস্করণ) ৬<sup>3</sup>/¸"×১৫<sup>3</sup>/¸"। স্পর্শন পদ্ধতির কাজ 'পদ্মফুল'।

নৌরজি ১৯৫৩---দাদাভাই পুরস্কার। আশ্রমিক সংঘ কর্তৃক অর্ঘ্য দান। ভারত সরকার কর্তক পদ্মবিভূষণ ।

এই বছরে তাঁর কাজ 'বৃদ্ধ কর্তৃক' অসুস্থ আমণের ওআবা' (২য় সংস্করণ) ७³/ॣ"×৯"। 'ठीना (थलनाउग्राना' (২য় সংকরণ) ৭<sup>3</sup>/¸"×১০<sup>3</sup>/¸"। --পদ্ধতির কাঞ্চ---'মরাল' 9"xe"/," 1 'বৃষ্টিতে >4'/."x>2" |

১৯৫৪-১৯৬৬ পর্যন্ত তাঁর জীবন খুব ঘটনাবছল নয়। ১৯৫৬-এ পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস ওকে সম্মানিত করেন। এই বছর ললিডকলা আকাদমি, নয়া দিল্লির ফেলো নিবাচিত হন। "শিক্ষচচা" প্রকাশিত হয়। ১৯৫৭-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাকৈ ডি- লিট দেন। ১৯৫৮ আকাদমি অফ ফাইন আটস তাদের রৌপ্য জয়ন্তী পদক প্রদান করেন তাঁকে। ১৯৬৩তে রবীন্দ্রভারতী তাঁকে ডি লিট দেন। ১৯৬৪-তে এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে রবীপ্র শতবর্ষ পদক প্রদান করেন। ১৯৫৪-তে তার কাজ---'দুটি যোড়া'। 'পাঁচটি সাওতালের ঘরে

ফেরা' ১৪"×৩৪" । নন্দলাল চেনাশোনা সকলকে পোস্টকার্ডে রেখাচিত্র ত্রাকে পাঠাতেন। এগুলির সংখ্যা অসংখ্য। এছাড়া काशक काँगा धायर जाँगा व्यय करवाद्यन প্রচুর। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত প্রত্যেকদিন একটি করে ছবি কালি বা রঙ্কে আঁকড়ে আরম্ভ করেন। ১৯৬১ পর্যন্ত গোনা হয়েছিল, ডাডে ছবির সংখ্যা দাঁড়ায় ৮১০। এমপর ডিনি ছবি একৈছেন। কিছু শরীর ক্রমে অসুছ हट्ड थारक।

১৯৬৬ এপ্রিল ১৬. মন্প্রসালের जीवमायमाम ।

সন্দীপ সরকার সংকলিত এই লেখার তথ্যের জন্য নললালের প্ শ্লীবিশ্বরূপ বসুর কাছে ঋণী। ১৯৭৬-বিদোদন সংখ্যায় নন্দল্যলের ওণর প্রবঢ় खबा मध्यम् क्वारक यदि : म्हिनमग्र ए প্রকানন মণ্ডল নক্লালের জীবনপং ৰ্তনিপি দেন। এইসৰ নথিপত ছাড়াং ওয়ালর্ড উইতো, এপ্রিল জুন ১৯৬১-এ এই বছরে তার ছবি--রেখাচিত্র চিত্র তালিকার সাহায্য প্রহণ করেছি।

है नाशासा